# वाश्वा (ए (भद्र ३ छिश) म

[ মধ্যযুগ ]

Volume II

#### লেখকরন্দ:

ভঃ ব্মেশচন্দ্র মজুমদাব, এম্-এ, পিএইচ্-ডি
ভঃ সুবেশচন্দ্র বুন্দ্যোগাধ্যায়, এম্ এ, ডি-লিট
অধ্যাপক সুখ্যয় মুখোপাধ্যায়, এম-এ
ভঃ অমরনাথ লাহিডী, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

Volume II

## GHOSH & CO.,

BOOKSELLERS & PUBLISHERS
12, Ramanath Majumder Street,
CALCUTTA.

# ভূমিকা

মালদহ-নিবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের মধ্যবুর্গের ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু তংপ্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস' সেকালে ধুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ১৩২৪ সনে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস— দ্বিতীয় ভাগ' এই প্রেণীর প্রথম গ্রন্থ। ইহার ৩১ বংসর পরে ঢাকা বিশ্ববিষ্ণালয়ের তত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় মধ্যমুগের বাংলার ইতিহাস প্রবীণ ঐতিহাদিক স্পার মহুনাধ সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (History of Bengal, Volume II, 1948)। কিন্তু এই ছুইখানি গ্রন্থেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাখালদাসের প্রবেদ "চৈতক্সদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্য" নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে, কিন্তু অন্তাম্প সকল পরিছেদেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাসই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীম্থব্যয় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসের ছুলো বছর: স্বাধীন স্বলতানদের আমল (১০০৮-১৫০৮ খ্রীঃ)' নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্থানিও প্রধানত রাজনীতিক ইতিহাস।

একুশ বংশর পূর্বে মংসম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইতিহাস—প্রথমভাগ (History of Bengal, Vol. I, 1943) অবলম্বনে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' লিখিয়াছিলাম। ইংরেজী বইয়ের অছকরণে এই বাংলা প্রস্তেও রাজনীতিক ও লাংম্বৃতিক উভয়বিধ ইতিহাসের আলোচনা ছিল। এই প্রস্তের এ যাবং চারিটি সংক্ষরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এই শ্রেণীর ইতিহাসের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা স্বৃচিত করে—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমার পরম স্বেশাস্ক ভ্তপূর্ব ছাত্র এবং পূর্বোক্ত 'বাংলাদেশের ইতিহাসের' প্রকাশক শ্রীমান স্বরেশচন্ত্র লাস, এম. এ. আমাকে একথানি পূর্বাক্ত মধ্যাত্বগের বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিছে অন্তর্বোধ করে। কিন্তু এই গ্রন্থ লোখা অধিকতর ত্বরহ মনে করিয়া আমি নিবৃত্ত হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইতিহাস—প্রথম ভাগে রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস উভয়ই আলোচিত

ক্ষুমাছিল—শুভরাং মোটাম্ট ঐতিহাসিক উপকরণগুলি সকলই সহজ্ঞলন্তা ছিল।
কিন্তু মধাযুগের রাজনীতিক ইতিহাস থাকিলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ যাবং
লিখিত হয় নাই। অতএব তাহা আগাগোডাই নৃতন করিং। অফুলীলন করিতে
হইবে। আমার পক্ষে বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্যে হতক্ষেপ কবা খুক্তিযুক্ত
নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। কিন্তু শ্রীনান হুরেশের নির্বন্ধাতিশয়ে এবং
ছইজন সহযোগী সাগ্রহে আংশিক দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আমি এই কার্যে
প্রবৃত্ত হইয়াছি। একজন আমাব ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক ডান্ডার হুরেশচন্ত্র
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর একজন বিশ্বভারতীব অধ্যাপক শ্রীপৃথময় মুখোপাধ্যায়।
ইহাদের সহায়তার জন্তু আমার আন্থবিক ধ্যুবাদ জানাইতেছি।

বর্তমানকালে বাংলাদেশেশ—ভবা ভাবতের মধ্যযুগের সংস্কৃতি বা সমাজেব ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন। কাবণ এ বিংয়ে নানা প্রকাব বদ্ধমূল ধারণা 🤏 সংস্থাবের প্রভাবে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি কবা ত্ব:সাধ্য হইয়াছে। এই শতকেব গোড়াব দিকে ভাবতের মৃক্তি-সংখ্যামে যাহাতে হিন্দু-মুদলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে, দেই উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজনীতিকেরা হিন্দু-মুদলমান সংস্কৃতির সমন্ত্র **সম্বন্ধে কতকগুলি সম্পূর্ণ নৃতন "তথ্য" প্রচার ক**বিয়াছেন। গত ৫০।৬০ বংসব যাবৎ ইহাদের পুন: পুন: প্রচারের ফলে এ থিষয়ে কতকগুলি বাঁধা গং বা বুলি অনেকেব মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি কবিয়াছে। ইহার মধ্যে বেটি দ্র্বাপেকা গুরুত্ব—অপচ ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত—৫৩৪-৩৫০ পৃষ্ঠায় ভাগার আলোচনা করিয়াছি। ইহার দারমর্ম এই যে ভারতেব প্রাচীন হিন্দু দ স্কৃতি লোপ পাইয়াছে এবং মধ্যযুগে মুসলিম সংস্কৃতির সহিত সম্বয়ের ফলে এমন এক সম্পূর্ণ নৃত্র শংস্কৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা হিন্দুও নহে মুদলমানও নহে। মুদলমানেরা **অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না এবং ইদলামীয় সংস্কৃতির ভিত্তিব উপরই পাকিস্তান** প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকাশ্তে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ভাবতে 'হিন্দু-সংস্কৃতি' এই কথাটি এবং ইহার অন্তর্মিহিত ভাবটি উল্লেখ কবিলেই তাহা সংকীৰ্ণ অমুদাৰ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাদের ধারা এই মতের সমর্থন করে কিনা তাহার কোনরূপ আলোচনা না করিয়াই কেবল মাত্র বর্তমান রাজনীতিক তাগিদে এই দব বুলি বা বাধা গৎ ঐতিহাদিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একজন সর্বজনমান্ত রাজনৈতিক নেডা বলিয়াছেন যে আাংলো-স্থাক্সন, জুট, ডেন ও নর্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মিলনে যেমন ইংরেজ জাতির উদ্ভব হুইয়াছে, ঠিক সেইব্লুপে হিন্দু-মুসলমান একেবারে
মিলিয়া (coalesced) একটি ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে। আনর্ল হিদাবে
ইহা যে সম্পূর্ণ কাম্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা কতদ্র ঐতিহাদিক
সত্যা, তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই জন্তুই এই প্রদেশটি এই প্রশ্বে
আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিরপেক ভাবে ঐতিহাদিক প্রণালীতে
বিচারের ফলে যে নির্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আনেকেই হয়ত প্রহণ করিবেন
না। কিন্তু "বাদে বাদে জায়তে তর্ববোধ্য" এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া আমি
মাহা প্রকৃত সত্য বলিয়া ব্রিয়াছি, তাহা অসম্বোচে বাক্ত করিয়াছি। এই প্রসম্পে

৫১ বংসর পূর্বে আচার্য যত্নাথ সরকার বর্ষমান সাহিত্য সন্মিলনের ইতিহাস-শাধার
সভাপতির ভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্ছিং উদ্ধত করিতেছি:

"সভা প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতেব বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশগৌরবকে আঘাত কক্ষক আর না কক্ষক, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিব না। সভা প্রচার করিবার জন্ত, সমাজের বা বন্ধুবর্গেব মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব। কিন্তু তবুও সভ্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকেব প্রতিজ্ঞা"।

এই আদর্শেব প্রতি লক্ষ্য রাথিয়া, হিন্দু-মৃনলমানের সংস্কৃতির সময়য় সয়য়ে বাহা লিথিয়াছি (৩৩৪-৩৫০ পূঠা), ভাহা অনেকেবই মনংপুত হইবে না ইহা জানি। ভাঁহাদেব মধ্যে যাহারা ইহার ঐতিহানিক সত্য স্থাকাব করেন, তাঁহারাও বলিবেন যে এরপ সত্য প্রচারে হিন্দু-মৃনলমানের মিলন ও জাতীয় একীকরণের (National integration) বাধা জালিবে। একথা আমি মানি না। মধায়ুগের ইতিহাস বিক্তুত্ত করিয়া কল্পিত হিন্দু-মৃনলমানের আতৃ ভাব ও উভয় সংস্কৃতির সময়য়ের কথা প্রচার করিয়া বেড়াওলেই ঐ উদ্দেশ্খ সিদ্ধ হইবে না। সত্যের দৃচ প্রস্তবময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া কাল্পনিক মনোহর কাহিনীর বালুকার ভূপের উপর এইরপ মিলন-সাধ প্রস্তুত্ত করিবার প্রয়াস যে কিরপ ব্যর্থ হয় পাকিন্তান ভাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হিন্দৃ-মুদলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সন্বন্ধে আমি বাহা লিখিয়াছি—রাজনীতিক, দলের বাহিরে অনেকেই তাহার সমর্থন করেন—কিন্তু প্রকাশ্তে বলিতে সাহদ করেন না। তবে সম্প্রতি ইহার একটি ব্যতিক্রম দেখিয়া স্থী হইয়াছি। এই প্রবের বে অংশে হিন্দু-মুদলমানের সংস্কৃতির সমন্বর সন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি তাহা মৃদ্ধিত হইবাব পরে প্রদিদ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মৃক্তবা আলীর একটি প্রবদ্ধ পড়িলাম। 'বডবাবু' নামক গ্রন্থে চারি মাস পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইরাছে। হিন্দু ও মৃসলমান উভয় সম্প্রশাযই যে কিরপ নিষ্ঠাব সহিত পবস্পরের সংস্কৃতিব সহিত বোনওরপ পরিচয় স্থাপন করিতে বিমুধ ছিল, আলী সাহেব তাঁহার অভাবসিদ্ধ ব, ক্রপ্রধান সরস রচনায় তাহার বর্ণনা কবিয়াছেন। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:

"ষ্ড়দৰ্শননিৰ্মাতা আৰ্য মনীধীগণেৰ ঐতিহ্নগৰিত পুত্ৰপৌত্ৰেবা মুসলমান-चागगरनत भव गांव गंक वरमत धरा वाभन वाभन हक्नीक्रीटक वर्गनहर्त कवरमन, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মান্তাসায় ঐ সাত শত বংসর ধবে যে আববীতে প্রাতো থেকে আবম্ভ কবে নিওপ্লাতনিজম্ তথা কিন্দী, ফারাবী, বুখালীদিনা ( লাভিনে **অাভিদেনা), অল গজালী (লাভিনে অল-গাজেল), আবৃফশ্দ্ (লাভিনে** আভেবস্ ) ইত্যাদি মনীধীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পালেন না। এবং মুদলমান মৌলানারাও কম গাফিলী কবলেন না। যে মৌলানা অমুদলমান প্লাতো আরিস্তঙলের দর্শনচর্চাষ সোৎসাহে দানন্দে জীবন কাটালেন তিনি এক বাবেব তরেও সন্ধান কবলেন না, পালেব চতুষ্পাঠীতে কিসেব চর্চা হচ্চে। • •এবং সবচেয়ে পরমান্তর্ব, তিনি যে চবক স্বস্রুতের আববী অন্তবাদে পুষ্ট বৃত্থালী সিনার চিকিৎসাশাম্ব অভাপন মান্তাদায় পডাচ্ছেন, স্থলতান বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ কবছেন, সেই চবক ক্লম্ম'তর মূল পাশেব টোলে পড়ান হচ্ছে তারই সন্ধান তিনি পেলেন না। • • • পকাস্তবে ভারতীয় আয়ুবেদ মুসলমানদের ইউন'নী চিকিৎদাশান্ত থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমাব জানা নেই। · · · · • শ্রীচৈতন্ত্র-দেব নাকি ইনলামের দক্ষে স্থাপবিচিত ছিলেন ---- কিন্তু চৈত্রদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন কবার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কাব, এবং তাকে श्वरामत्र १थ (थरक नवरशेदरनव ११थ निष्म शांवात । १ . ... मूनलमान (श-क्कान-विकान ধর্মদর্শন সক্ষে এনেছিলেন, এবং পরবতী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর **থেকে আওরজ্জেব পর্যন্ত মকোল-জর্জ**রিত ইরান-তৃথান থেকে যেসব দহল সহল কৰি পণ্ডিভ ধৰ্মজ্ঞ দাৰ্শনিক এদেশে এসে মোগল বাজদভায় আপন

<sup>3</sup> अहे अरम् २०० नुष्ठांत चान्छ अहे वह वृक्ष करिताहि।

আপন কৰিছ পাণ্ডিত্য নিঃপেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্থ্য পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান্ হন নি।… িহন্দু পণ্ডিডের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগস্ত্র স্থাপিত হয় নি।"

দৈয়দ মুক্ষতবা আলীর এই উক্তি আমি আমার মতের সমর্থক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু একদিকে যেমন রাজনীতির প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির মধ্যে একটিকাল্পনিক মিলনক্ষেত্রেব স্বষ্টি হইয়াছে, তেমনি একজন মুসলমান সাহিত্যিকের মানসিক অফুড়তি যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে ইহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক আলোচনার ঘাবা আমি যে সত্যের সন্ধান শাইমাছি, তাহা রাজনীতিক বাঁধা বুলির অপেক্ষা এই সাহিত্যিক অফুড়তিরই বেশি সমর্থন করে। আমার মত যে অল্রান্ত এ কথা বলি না। কিন্তু প্রচলিত মতেই যে সত্য তাহাও স্বীকাব করি না। বিষয়টি লইয়া নিরপেক্ষতাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা কবা প্রয়োজন--এবং এই গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র হাহাই চেষ্টা করিয়াছি। আচার্য যত্নাথ ঐতিহাসিক সত্য নির্ধার্থকরে যে আদেশ আমানের সম্মূর্থে ধরিয়াছেন তাহা অফুসবন করিয়া চলিলে হয়ত প্রকৃত সভ্যের সন্ধান মিলিবে। এই গ্রন্থ যদিনসই বিষয়ে সাহাষ্য করে তাহা হইলেই আমার প্রমান মার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থের 'শিল্প' অধ্যায় প্রণয়নে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশীত 'বাঁকুডার মন্দির' হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি। তিনি অনেকগুলি চিত্রের ফটোও দিয়াছেন। এইজক্য তাঁহাব প্রতি আমাব কৃতজ্ঞহা জানাইতেছি। আকি ওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টও বহু চিত্রেব ফটো দিয়াছেন—ইহার জন্ম কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। স্থানাক্ষরে কোন্ ফটোগুলি কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

মন্যব্বের বাংলায় ম্সলমানদের শিল্প সম্বন্ধ ঢাকা হইতে প্রকাশিত এ. এচ্.
দানীব গ্রন্থ হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থে ম্সলমানগবের বহুসংখ্যক সৌধেব বিশ্বত বিবরণ ও চিত্র আছে। হিন্দুদের শিল্প সম্বন্ধে এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ নাই—এবং হিন্দু মন্দিরগুলির চিত্র সহজ্বভা নহে। এই কারণে শিল্পের উৎকর্ষ হিসাবে ম্সলমান সৌধগুলি অধিকতার ম্ল্যবান হইলেও হিন্দু মন্দিরের চিত্রগুলি বেশী সংখ্যায় এই গ্রন্থে স্থিবিট্র হইয়াছে।

পূৰ্বেই বলিয়াছি যে মধাৰূপের বাংলার দর্বাদীণ ইভিহাস ইভিপূর্বে লিখিড

হয় নাই। স্তরাং আশা করি এ বিষয়ে এই প্রথম প্রয়াস বন্ধ দোষক্রটি সন্ত্রেও শঠিকদের সহামুভ্তি লাভ করিবে।

মধ্যযুগের ইতিহাদের আকর-গ্রন্থগুলিতে সাধারণত হিজবী অন্ধ ব্যবস্থত হইয়াছে। পাঠকগণের হৃবিধার জন্ত এই অব্বগুলির সমকালীন খ্রীষ্টীয় অন্দের তারিধসমূহ পরিশিষ্টে দেওয়া-হইয়াছে।

মধানুগে বাংলাদেশে মৃদলমান আধিপতা প্রতিষ্ঠাব পরেও বছকাল পর্যন্ত করেকটি আধীন হিন্দুরাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্ন বক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে জিপুরা এবং কামতা-কোচবিহার এই চুই বাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক কালে এ হুয়েরই আয়তন বেশ বিস্তৃত ছিল। উভন্ন বাজ্যেই শাসন কার্বে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হুইত এবং বাংলা সাহিত্যের প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল—হিন্দু ধর্মের প্রাধান্তও অব্যাহত ছিল। জিপুরাব রাজকীয় মুদ্রান্ন বাংলা অক্ষরে বাজাও রাণী এবং তাহাদেব ইন্ত দেবতার নাম লিখিত হুইত। মধ্যমুগে হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতাক স্বন্ধপ বাংলার ইতিহাসে এই চুই রাজ্যে বিশিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কলিকাত প্রেই রাজ্য সম্বন্ধ প্রকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কলিকাত বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক তক্টর অমরনাথ লাহিডী কোচবিহারের ও জিপুরার মুদ্রার বিবরণী ও ছিল্ল সংযোজন কবিয়াছেন একল্য আমি তাহাকে আন্তরিক ধন্ধনাইতেছি।

৪নং বিপিন পাল রোছ কলিকাতা ২৬ बीत्रामनहस्य मञ्चमात्र

# সূচীপত্ৰ

| প্রথম পরিচেছদ                                        |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| বাংলায় মৃদলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা                    | >           |
| [ লেখকইন্প্ৰময় মুখোলাখ্যায় ]                       |             |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ                                    |             |
| বাংলায় মৃস্লমান রাজ্যের বিস্তার                     | 52          |
| [ লেখকশ্রীক্থনর মৃথোপাধ্যার ]                        |             |
| <b>ড়</b> গ্রীয় পরিচ্ছেদ                            |             |
| বাংলাব স্বাধীন স্থলতানগণ -ইলিয়াস শাহী বংশ           | 95          |
| [ লেখক — ই সুখনর মুখোপাখার ]                         |             |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ                                      |             |
| রাঞ্চা গণেশ ও তাঁহাব বংশ                             | 81-         |
| [ লেখক—জ্রীত্থমর মূৰোপাধায় ]                        |             |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ                                       |             |
| মাহ মৃদ শাহী বংশ ও হাবনী রাজত                        | 69          |
| [ লেওক— শ্ৰীস্থময় মুখোপাধ বি ]                      |             |
| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ                                        |             |
| হোদেন শাহী বংশ                                       | 18          |
| বাংলাব মৃদলিম বাজত্বেব প্রথম যুগেব রাজ্যশাদনব্যবস্থা | >•>         |
| ( >>- 8->4 의 圖: )                                    |             |
| [ লেখক— শ্ৰীস্থময় মূৰোপাধায় ]                      |             |
| সপ্তম পরিচ্ছেদ                                       |             |
| ত্মাযুন ও আফগান রাজত্ব                               | 228         |
| [ লেণক—শ্রীস্থনর মূৰোগাবারে ]                        |             |
| <b>অষ্টম পরিচ্ছেদ</b>                                |             |
| म्चन ( ८मांगन ) ब्रा                                 | <b>5</b> 02 |
| [ त्नथक— ७: इत्यम्हळा श्क्रमात्र ]                   |             |
| নবম পরিচেছদ                                          |             |
| নবাবী আমল                                            | 260         |
| [ त्नवक्-फ: त्रवमध्य मस्यकात ]                       |             |

| দশম পরিচেত্রদ                                        |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| মুদলিম বুংগর উত্তরার্ধের রাজ্যশাসনব্যবস্থা           | <b>२</b> >9 |
| [ (नथकछ व्यामनहत्त्व मञ्जूमनात्र ]                   |             |
| একাদশ পরিচ্ছেদ                                       |             |
| অৰ্থ নৈতিক অবস্থা                                    | 259         |
| [লেথক —ডঃ রমেণচন্দ্র মঞ্মদার ]                       |             |
| দ্বাদশ পরিচ্ছেদ                                      |             |
| ধৰ্ম ও দমাৰু                                         | ≥83         |
| ( লেখক—ডঃ রমেশচকু মজুমগার                            |             |
| ২৫৩ পৃষ্ঠ' ছইতে ২৬৮ পৃষ্ঠার ১৩ ছব্র পবস্ত            |             |
| লেধক ড: স্থ্রেলংক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় }                |             |
| ক্রয়োদ <b>শ</b> পরিচ্ছেদ                            |             |
| সংস্কৃত সাহিত্য                                      | 067         |
| [ त्मरक—फ: स्ट्रम्डक बरमार्गायाह ]                   |             |
| চতুর্দশ পরিচ্ছেদ                                     |             |
| বাংলা সাহিত্য                                        | 990         |
| [ (लशक अञ्चनम म्रामानाम ]                            |             |
| চতুর্বশ পরিক্রেলের পরিশিষ্ট                          |             |
| প্রাচীন বাংলা গভ                                     | 896         |
| [ लभक — ७: १८४ निक्य मञ्जातात ]                      |             |
| <b>পঞ্চশ পরিচ্ছে</b> দ                               |             |
| শিক্ষ                                                | 84.         |
| [ (अथक—क: त्रामन्द्रस्य मसूत्रमातः ]                 |             |
| পরিশিষ্ট                                             |             |
| কোচবিহার ও জিপুরা                                    | 8 76        |
| [ লেখক —ড: রমেশচক্র মজুমদার }                        |             |
| কোচবিহারের মূজা<br>কিল্পুর্বাসকলের মূজা              | \$ 68       |
| ত্তিপুরারাজ্যের মূক্তা<br>[ লেবক—ড: অসরনাধ লাহিড়ী ] | 878         |
| বাংলার স্বতান, শাসক ও নবাবদের কালাস্ক্ষমিক ভালিকা    | <b>t</b>    |
| [ त्मथक-विश्वभन मृत्वाभागा ]                         | ٠,          |
| গ্ৰন্থ শী                                            | t.          |
| 'হিৰৱী সন ও জীটাকের তুলনামূলক তালিকা                 | 478         |
| নিৰ্দেশিকা                                           | 623         |

# চিত্ৰ-সূচি

```
আদিনা মদজিদ (পাণ্ডয়া)—সাধাবণ দৃশ্য
     মাদিনা মসজিদ-বাদশাহ-কা-তক্ত
₹ 1
    আদিনা মুসজিদ-বড মিহ্বাব
9 1
    খাদিনা মসজিদ-বড মিহ্বাবেৰ কাককাৰ্য
8 1
    আদিনা মস্জিদ—ছোট মিহ্রাবেব ইন্টকনির্মিত কারুকার্য
61
     একলাথী সমাধি-ভবন (পাণ্ডুমা)
61
    ন ত্রন মসজিদ ( গৌড)
9 1
    ন ওন মদজিন। গৌড )—পার্শ্বেব দৃশ্য
by 1
   ন ওন মসজিদ ( ্রোড )— অভাস্তবের দৃষ্ট্য
16
১০। তাতি । ভা মসজিদ (গৌড)
১১। বাৰহ্যাৰী মসজিদ ( প্ৰিড )
১২। কদম বদুল (গেড)
১৩। কু একাহী মসজিদ (পাণ্ডুয়া)
    কু হুবশাহী মদজিদ (গাণ্ডুযা)
186
১৫। দাখিল দবওমাজা (গৌড)
১৮। দাখিল দবওয়াজা (গৌড)
১৭। গুমতি দবওযাজা (গৌড)
১৮। গুমতি দবওয়াজা (গৌড)
     ফিবোজ মিনাব (গৌড)
166
২০। সিদ্ধেশ্ব মন্দিব (বছলাডা)
২১। হাডমাসভার মন্দির
২২। ধ্বাপাটেৰ মন্দিৰ
২৩। ৰাশবেডিযাব হংসেশ্বীর মন্দিব
২৪। পাটপুবেৰ মন্দিৰ
      জোডবাংলা মন্দিব (বিষ্ণুপুর)
261
```

লালজীব মন্দিব (বিষ্ণুপুর)

२७।

```
২৭৷ কালাচাঁদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)
২৮। রাধাশ্যামের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
२ । द्रांशविटनान मन्तित (विकृत्व)
     নন্দত্রলালের মন্দির (বিষ্ণুপুর)
90 |
     মদনমোহন মন্দিব ( বিষ্ণুপুর )
02 |
      মুরলীমোহন মন্দিব ( বিশূপুৰ)
७२ ।
      জোডা মন্দির (বিকুপুব)
100
      বাধামাধবের মন্দির (বিষ্ণুপ্র)
V8 |
      শ্রামবায়েব মন্দির (বিষ্ণুপুর)
OC 1
     গোকুলচাদেব মন্দির
৩৬ |
     মল্লেশ্বরের মন্দিব ( বিষ্ণুপুব )
99 |
৩৮ |
     রাসমঞ্চ (বিফুপুর)
৩৯। ইফকনিমিত রথ (রাধার্গোবিন্দ মন্দিব, বিষ্ণুপুব)
৪০। হুর্গ তোবণ (বিঞুপুর)
৪১ ৷ বামচন্দ্রেব মন্দির (গুপ্তিপাড়া)
৪২। বামচন্দ্রেব মন্দির (গুপ্তিগাড়।)—বাহিবেব কারুকার্য
৪৩। বৃন্ধাবনচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)
৪৪। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিব (গুপ্তিপাড়া)
৪৫। আনন্দভৈরবের মন্দিব (সোমভা সুখভিয়া)
৪৫ ক। সোমড়া সুখডিয়ার আনন্দভৈরবীণ মন্দিরেব ভাস্কর্য
৪৬। কান্তনগরের মন্দির (দিনাজপুব)
89। (त्रथ (पंडेन ( वान्ता )
     ১ ও ২নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর)
৪৯ ক। শিকার দৃশ্য—জোডাবাংলার মন্দির ( বিষ্ণুপুর )
৪৯ খ। টিয়াপাখী —শ্রীধর মন্দির
৪৯ গ। তংললতা-মদনমোহন মন্দির (বিফুপুর)
৫০ হ। রাসলীলা ( বাঁশবেডিয়ার বাসুদেব মন্দিরের ভাষ্কর্য )
৫০ খ। নৌকাবিলাস—( বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য )
```

৫১। বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙার

- ৫২ ক। বাঁকুড়ার মন্দিবেব পোডামাটিব ভাস্কর্য
- ৫২ খ। বাঁকুড়ার মন্দিবের ভাস্কর্য
- ৫৩। যুদ্ধচিত্র—জোড়াবাংলা মন্দিব ( বিষ্ণুপুব )
  ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ ব্রিবেণী হিন্দু মন্দিবেব ফলক
- कार्य (वाक्राहेट वाक्राहेट वाक्राहे

#### শাদচিত্র

- ১। মধ্যযুগে কোচবিহাব বাজা
- >। মধ্যযুগে ত্রিপুরা রাজা
- ৩। মধাযুগে কামতা বাজা

## मूख।-हित

- ১। কোচবিহাবেব মুদ্রা
- ২। ত্রিপুবাব মুদ্রা

## ॥ কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতি॥

চিত্র-স্কৃতিব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক চিত্রেব ফটো ভারতীয় প্রশ্নতত্ত্ব সংস্থা (প্রোপ্তলা) এবং ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৫ক, ৪৯ক, খ, গ, ৫০ক, খ, ৫১, ৫২ক, খ, ৫৩ ও ৫৯ সংখ্যক চিত্রের ফটো শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশন্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

### श्रथम भतिएक्ष

## বাংলায় মুসলিম অবিকারের প্রতিষ্ঠা

## ১। ইখতিযাকদীন মুহম্মদ বখতিযাব খিলজী

১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তবাইনেব দিত্রীয় যুদ্ধে বিজ্ঞ্যী হইয়া মৃহ্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম আর্যাবর্তে মৃদলিম বাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেন। তাহাব মাত্র ক্ষেক বংদর পরে গর্মদীবেব অধিবাদী অদমদাহদী ভাগ্যাদ্ববী ইপতিযাকদীন মৃহ্মদ বপতিয়াব পিলজী অতর্কিতভাবে পূর্ব ভাবতে অভিযান চালাইয়া প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং পরে পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গেব অনেকাংশ জয় করিয়া এই অঞ্চলে প্রথম মৃদলিম অধিকাব স্থাপন কবিলেন। বপতিয়াব প্রথমে "নোদীযহ্" অর্থাৎ নদীয়া (নবদ্বীপ) এবং পবে "লখনোডি" অর্থাৎ লক্ষণাবতী বা গৌড জয় করেন। মীনহাজ-ই-দিবাজেব "তবকাং-ই-নাদিবী" গ্রন্থে বপতিয়াবেব নবদ্বীপ জয়েব বিস্তৃত্ত বিববণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গ্রন্থেব প্রথম থণ্ডে ঐ বিববণের সংক্ষিপ্তদাব দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাব যাথার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা কবা হইয়াছে।

বখতিযাবেব নবন্ধীপ বিজয তথা বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম অধিকাব প্রতিষ্ঠা কোন্ বংসবে ইইমাছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতজেদ আছে। মীনহাজ-ই-সিবাজ লিথিযাছেন যে বিহাব ছুর্গ অর্থাং ওদস্তপুরী বিহাব ধ্বংস করার অব্যবহিত পবে বখতিয়াব বদায়নে গিয়া কুংবৃদ্দীন আইবকেব সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে নানা উপঢ়োকন দিয়া প্রতিদানে তাঁহাব নিকট হইতে থিলাং লাভ করেন; কুংবৃদ্দীনেব কাছ হইতে ফিবিয়া বখতিয়াব আবাব বিহাব অভিমুখে অভিযান করেন এবং ইহাব পবের বংসব তিনি "নোদীয়হ" আক্রমণ কবিয়া জয় করেন। কুংবৃদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীব 'তাজ-উল-মাসিব' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১২০৩ প্রীষ্টান্ধেব মার্চ মাসে কুংবৃদ্দীন কালিক্সব ছুর্গ জয় করেন, এবং কালিঞ্জব হইতে ভিনি সরাসবি বদায়নে চলিয়া আসেন; তাঁহার বদায়নে আগমনের পরেই "ইখতিয়াক্ষণীন মুহম্মদ বখতিয়ার উদন্দ্-বিহার (অর্থাৎ ওদস্তপুরী বিহাব) হইতে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন" এবং তাঁহাকে কুড়িটি হাতী, নানারকমেব বত্ব ও বহু অর্থ উপঢ়োকন

স্বরূপ দিলেন। স্থতবাং বথতিয়াব ১২০৩ খ্রীষ্টান্দেব পরেব বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রীষ্টান্দে নবদীপ জয় করিযাছিলেন, এইরূপ ধাবণা করাই সম্বত।

"নোদীয়হ," জবের পবে মীনহাজ-ই-সিরাজের মতে "নোদীযহ," ও "লখনোতি" জবের পরে বর্থতিয়াব লখনোতিতে বাজধানী স্থাপন কবিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ধতিয়ারেব জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুব প্রায় কুডি বংসর পর পর্যন্ত বর্তমান দিনাজপুর জেলাব অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুর) বাংলার মুসলিম শক্তিব প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল।

নদীয়া ও লখনোতি জয়েব পৰে বুখতিয়াৰ একটি বাজ্যের কার্যত স্বাধীন অধীশ্বৰ হইলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বখতিয়াব বাংলা দেশেৰ অধিকাংশই জয় কবিতে পাবেন নাই। তাঁহার নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পবেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণদেনেব অধিকাব অক্ষা ছিল, লক্ষ্মণদেন যে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্বেও জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাব প্রমাণ আছে। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর भटत **छोहां**त र॰ मधतता अवः (एवं वः त्वतं वाकांता शूर्ववक् मामन कविद्याहित्वन। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্বে মীনহাত্র-ই-দিবাজ তাহাব 'তবকাৎ-ই-নাদিবী' গ্রন্থ সম্পূর্ণ কবেন। ডিনি লিথিয়াছেন যে তথনও পর্যন্ত লক্ষ্ণসেনেব বংশধববা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব কবিতেছিলেন। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দেও মধুদেন নামে একজন বাজাব বাকত্ব কবাব প্রমাণ পাওয়া হায়। অযোনশ শতাব্দীব শেষ দশকেব আগে মুসলমান্ব। পূর্ববন্ধেব কোন অঞ্চল জয় কবিতে পাবেন নাই। দক্ষিণবন্ধেব কোন অঞ্চলও মুসলমানদেব দাবা ত্রযোদশ শতাব্দীতে বিক্ষিত হয় নাই। স্থতবাং বথতিয়াবকে 'বন্ধবিজেতা' বলা সন্ধত হ্য না। তিনি পশ্চিমবন্ধ ও উত্তববন্ধের কতকাংশ জন্ম করিয়া বাংলাদেশে মুসলিম শাসনেব প্রথম স্বচনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কীতি। ত্রয়োদশ শতান্দাব মুদলিম ঐতিহাদিকবাও বথতিযাবকে 'বল্পবিজ্ঞতা' বলেন নাই, তাঁহাবা বথতিযার ও তাঁহাব উত্তরাধিকারীদেব অধিকৃত অঞ্চলকে 'লখনোতি বাজ্য' বলিযাছেন, 'বাংলা বাজ্য' বলেন নাই।

বথতিযাবেব নদীয়া বিজয় হইতে গ্রন্ধ কবিয়া তাজুদীন অর্গলানের হান্তে ইচ্চুদীন বলবন যুজবকীব পবাজয় ও পতন পর্যন্ত লথনোতি রাজ্যের ইতিহাস একমাত্র মীনহাজ-ই-সিবাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিবী' হইতে জানা যায়। নীচে এই গ্রন্থ অবলয়নে এই সময়কার ইতিহাসের সংক্ষিপ্রসার লিপিবদ্ধ হইল।

নদীয়া ও লখনোতি বিজয়ের পরে প্রায় ছই বংসর বথতিয়ার জার কোন

শালিন বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অধিকৃত অঞ্চলের শালনে মনোনিবেশ কবেন। সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত কবিলেন এবং তাঁহাব সহযোগী বিভিন্ন সেনানাযককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের শালনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন হয় তুর্কী না হয় থিলজী জাতীয়। বাজ্যেব সীমান্ত অঞ্চলে বথতিয়াব আলী মর্দান, মুহুমান শিবান, হসামৃদ্দীন ইউযজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব শালনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বথতিয়াব তাঁহাব বাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্কা প্রতিষ্ঠা কবিলেন। হিন্দুদেব বছ মন্দিব তিনি ভাঙিয়া ফেলিলেন এবং বছ হিন্দুকে হললাম ধর্মে নীক্ষিত কবিলেন।

লখনীতি জয়েব প্রায় তুই বংসব পরে বংকিরার তিবাত জয়েব সয়য় কবিয়া অভিযানে বাহিব হইলেন। লখনীতি ও হিমালয়েব মধ্যবর্তী প্রদেশে কোচ, মেচ ও থাক নামে তিনটি জাতিব লোক বাস কবিত। মেচ জাতির একজন সর্দাব একবাব বংগিত্যাবের হাতে পডিয়াছিল, বংগিত্যাব তাহাকে ইসলাম বর্মে দীক্ষিত কবিয়া আলী নাম বাথিয়াছিলেন। এই আলী বংগিত্যাবের পথপ্রদর্শক হইল। বংগিত্যাব দশ সহস্র সৈতা লইয়া তিবাত অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। আলী মেচ তাহাকে কামরূপ বাজ্যের অভান্তরে বেগমতী নদীর তীরে বর্ধন নামে একটি নগরে আনিয়া হাজিব কবিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতভেদ আছে। বংগিত্যাব বেগমতীব তীবে তীরে দশ দিন গিয়া একটি পাথবেব সেতৃ দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বাবোটি বিলান ছিল। একজন তুর্লী ও একজন থিলজী আমীবকে সেতৃ পাহাবা দিবার জক্ষ বাথিয়া বংগিত্যাব অবশিষ্ট সৈত্য লইয়া সেতৃ পার হইলেন।

এদিকে কামন্ত্ৰপেব বাজা বথতিয়াবকে দ্তম্থে জানাইলেন যে এ সমষ তিবৰত আক্রমণেব উপযুক্ত নয় , পবেব বৎসব যদি বথতিয়াব তিবৰত আক্রমণ কবেন, তাহা চইলে তিনিও তাঁহাব সৈল্লবাহিনী লইষা ঐ অভিযানে যোগ দিবেন। বথতিয়াব কামন্ত্ৰপবাজেব কথায় কর্ণপাত না কবিষা তিবৰতেব দিকে অগ্রস্ব হইলেন। পূর্বোক্ত সেতুটি পাব হইবাব পব বথতিয়াব পনেবো দিন পার্বত্য পথে চলিয়া যোজন দিবসে এক উপত্যকায় পৌছিলেন এবং সেধানে লুঠন হক্ত কবিলেন , এই স্থানে একটি দুর্ভেল্ড দুর্গ ছিল। এই দুর্গ ও তাহার আলপাশ হইতে অনেক সৈল্প বাহির হইষা বথতিয়াবেব সৈল্পদলকে আক্রমণ

করিল। ইহাদের কয়েকজন বখতিয়ারের বাহিনীর হাতে বন্দী হইল। তাহাদের কাছে বখতিয়ার জানিতে পারিলেন যে ঐ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দুরে করমপত্তন বা করারপত্তন নামে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার জ্মারোহী সৈত্ত আছে। ইহা শুনিয়া বখতিয়ার আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

কিন্ত প্রত্যাবর্তন করাও তাঁহার পক্ষে দহজ হইল না। তাঁহার শত্রুপক্ষ ব্র এলাকাব সমস্ত লোকজন সরাইয়া যাবতীয় খাদ্যশস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বথতিয়ারের সৈন্সেরা তখন নিজেদের ঘোডাগুলিব মাংস খাইতে লাগিল। এইভাবে অশেষ কট্ট সহ্য করিয়া বথতিয়াব কোন রকমে কামরূপে শৌছিলেন।

কিন্তু কামরূপে পৌছিয়া বথতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত দেতৃটির হুইটি খিলান ভাঙা; যে হুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহাবা দিতে রাথিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা বিবাদ করিয়া ঐ স্থান ছাডিয়া গিয়াছিল, ইত্যবসরে কামরূপেব লোকেরা আসিয়া এই চুইটি থিলান ভাঙিয়া দেয়। বুখতিয়ার তথন নদীব ভীরে তাঁকু ফেলিয়া নদী পার হইবার জন্ম নৌকা ও ভেলা নির্মাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছ সে চেষ্টা সফল হইল না। তথন বথতিয়ার নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে **সদৈন্তে আশ্র**য় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামকপের রাজা এই সময় বগতিয়াবেব স্থপক হইতে বিপক্ষে চলিয়া গেলেন। (বোধহয় মুসলমানরা দেবমন্দিরে প্রবেশ করার তিনি ক্রন্ধ হইয়াছিলেন।) তাঁহার সেনারা আদিয়া ঐ দেবমন্দির ঘিরিয়া **ষ্ফেলিল** এবং মন্দিবটির চারিদিকে বাঁশ দিয়া প্রাচীব খাড়া কবিল। বথতিয়ানেব সৈজেরা চাবিদিক বন্ধ দেখিয়া মরিয়া হইয়। প্রাচীরের একদিক ভাঙিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মধ্যে হুই একজন অখাবোহী অখ লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদুর প্রমন করিল। তীরের লোকেবা "রাস্তা মিলিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করায় ৰথতিয়ারের সমস্ত সৈন্ম জলে নামিল। কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, তাহাতে বখডিয়ার এবং অর কয়েকজন জখারোহী ব্যতীত আর সকলেই ভুবিয়া মরিল। ব্যতিয়ার হতাবশিষ্ট অত্থারোহীদের লইয়া কোনক্রমে নদীর ওপারে পৌছিয়া পালী মেচের পান্মীয়স্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি অতিকল্পে দেবকোটে পৌছিলেন।

দেবকোটে পৌছিয়া বথতিয়ার সাংঘাতিক রকম অত্মন্থ হইয়া পড়িলেন।

ইহার অন্ধদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন। (৬০২ হি: == >২০৫-০৬ ব্রী:)
কেহ কেহ বলেন যে বথতিয়ারের অন্তুচর নারান-কোই-র শাসনকর্তা আলী
মর্দান তাঁহাকে হত্যা কবেন। তিব্বত অভিযানের মত অসম্ভব কালে হাত
না দিলে হয়ত এত শীদ্র বথতিয়ারের এব্বপ পরিণতি হইত না।

## ২। ইজ্বুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী

ইচ্ছুদীন মৃহমদ শিরান থিলজী ও তাঁহার ভাতা আহমদ শিরান বর্ষতিয়ার খিলন্দীর অমুচর ছিলেন। বখতিয়ার তিব্বত অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্বে এই তুই প্রাতাকে লখনোর ও জাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিব্বত হইতে বথতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিবান জাজনগরে ছিলেন। বুখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কথা শুনিয়া তিনি দেবকোটে প্রত্যা**বর্তন** করিলেন। ইতিমধ্যে বথতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তথন মৃহক্ষদ শিরান প্রথমে নারান-কোই আক্রমণ কবিয়া আলী মর্দানকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং দেবকোটে ফিবিয়া আসিয়া নিজেকে বথতিয়াবের উত্তরাধিকারী ঘোষণা কবিলেন। এদিকে আলী মর্দান কারাগাব হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে স্থলতান কুংবুদীন আইবকের শরণাপর হইলেন। কায়েমাজ রুমী নামে কুংবৃদ্দীনের জনৈক সেনাপতি এই সময়ে অধোধাায় ছিলেন, তাঁহাকে কুংবুদীন লখনোতি আক্রমণ করিতে বলিলেন। কায়েমাজ লখনৌতি রাজ্যে পৌছিয়া অনেক খিলজী আমীরকে হাত করিয়া ফেলিলেন। বথতিয়ারের বিশিষ্ট অন্তচর, গাঙ্গুরীর জায়গীরদার *হ*সামুখীন ইউয়ক্ত অগ্রসর হইয়া কায়েমাজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দেবকোটে লইয়া গেলেন। মুহম্মদ শিরান তথন কায়েমাজের সহিত যুদ্ধ না করিয়া দেবকোট হইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর কায়েমাজ হসামৃদীনকে দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কায়েমাজ অবোধাায় প্রভাাবর্তন করিলে মৃহমদ শিরান এবং তাঁহার দলভুক্ত থিলজী আমীররা দেবকোট আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া কায়েমাজ আবার ফিরিয়া আসিলেন। তথন তাঁহার সহিত মৃহত্মদ শিরান ও তাঁহার অঞ্চরদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মৃহত্মদ শিরান ও তাঁহার দলের লোকেরা পরাজিত হইয়া মক্সদা এবং সম্ভোবের দিকে পলায়ন

#### বাংলা দেশের ইতিহাস

করিলেন। পলায়নেব সময় তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই বিবাদেব কলে মৃহদ্মদ শিবান নিহত হইলেন।

### ৩। আলী মদান (আলাউদ্দীন)

আলী মর্দান কিছুকাল দিল্লীতেই বহিলেন। কুংবৃদ্দীন আইবক যথন সক্ষনীতে যুদ্ধ কবিতে গেলেন, তথন তিনি আলী মর্দানকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। সক্ষনীতে আলী মর্দান তুর্বীদেব হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিদশায় থাকিবার পব আলী মর্দান মৃক্তি লাভ ফবিয়া দিল্লীতে ফিবিয়া আসিলেন। তথন কুংবৃদ্দীন তাঁহাকে লথনোতিব শাসনকর্তাব পদে নিযুক্ত কবিলেন। আলী মর্দান দেবকোটে আসিলে হসামৃদ্দীন ইউয়েজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং আলী মর্দান নির্বিবাদে লখনোতিব শাসনভাব গ্রহণ কবিলেন (আ: ১২১০ খ্রাঃ)।

কুৎবৃদ্ধীন বতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আলী মর্দান দিল্লীব অধীনতা স্বীকাব কবিয়া চলিযাছিলেন। কিন্তু কুৎবৃদ্ধীন পবলোকগমন কবিলে (১২১১ খ্রাঃ) শালী বর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা কবিলেন এবং আলাউদ্ধীন নাম লইয়া স্থলতান হইলেন। তাহার পব তিনি চাবিদিকে দৈল্ল পাঠাইযা বহু থিলজী আমীবকে বধ করিছেন। তাহাব অত্যাচাব ক্রমে ক্রমে চবমে উঠিল। তিনি বহু লোককে বধ করিছেন এবং নিবীহু দবিদ্র লোকদেব হুর্দশাব একশেষ কবিলেন। অবশেষে তাহার অত্যাচাবে অতিষ্ঠ হইয়া বহু থিলজী আমীব ষড্যন্ত্র কবিয়া আলী মর্দানকে হত্যা কবিলেন। ইহাব পব তাহাবা হুলামৃদ্ধীন ইউয়জ্ঞকে লখনীতিব স্থলতান নিবাচিত করিলেন। হুলামৃদ্ধীন ইউয়জ্ঞ গিযাস্থাদ্দীন ইউয়জ্ঞ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিংহাসনে বদিলেন (১২১২ খ্রাঃ)।

#### ৪। গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ

গিয়াস্থদীন ইউয়জ শাহ ১৫ বংসব বাজত্ব করেন। তিনি প্রিয়দর্শন, দয়াসু ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আলিম, ফকীক ও গৈয়দদেব তিনি বৃত্তি দান করিতেন। দূর দেশ হইতেও বছ মুসলমান অর্থেব প্রত্যাশী হইয়া তাঁহাব কাছে আদিত এবং সম্ভাই হইয়া কিরিয়া ঘাইত। বহু মসজিদও তিনি নির্মাণ কয়াইয়াছিলেন। গিয়াস্থদ্ধীনের শাসনকালে দেবকোটের প্রাধায় হ্রাস পায় এবং লখনোতি পুরাপুরি রাজধানী হইরা উঠে। গিয়াস্থদ্ধীনের আর একটি বিশেষ কীর্ভি দেবকোট হইছে লখনোব বা রাজনগব (বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গভ) পর্যন্ত একটি স্থদীর্ঘ উচ্চ রাজপথ নির্মাণ করা। এই রাজপথটিব কিছু চিহ্ন পঞ্চাশ বছব আবেগও বর্তমান ছিল। গিয়াস্থদ্ধীন বসকোট বা বসনকোট নামক স্থানে একটি তুর্গও নির্মাণ করাইবাছিলেন। বাগদাদের থলিফা অন্নাসিরোলেদীন ইল্লাহেব নিকট হইতে গিয়াস্থদ্ধীন তাঁহাব বাজ-মর্যাদা স্বীকারস্ত্রক পত্র আনান। গিয়াস্থদ্দীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাওযা গিয়াছে। তাহাদেব কয়েকটিতে থলিফাব নাম আছে।

কিন্তু ১৫ বৎসর বাজত্ব কবিবাব পব গিযাহ্নদীন ইউবজ শাহের অদৃষ্টে ভূৰ্দিন ঘনাইয়া আসিল। দিল্লীব স্থলতান ইলতুংমিস ১২২৫ গ্রীষ্টাব্দে গিয়াস্থদীন ইউয়ক শাহকে দমন করিয়া লখনৌতি বাজ্য জব কবিবাব জন্ম যুদ্ধবাত্রা করিলেন। ইলতুৎমিদ বিহাব হইতে লথনোতিব দিকে বগুনা হইলে গিযাস্থদীন ভাহাকে বাধা দিবাব জন্ম এক নৌবাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু শেব পর্যন্ত তিনি ইলতুৎমিদের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ কবিতে খুংবা ও পাঠ কবিতে স্বীকৃত হইয়া এবং অনেক টাকা ও হাতী উপঢৌকন দিয়া ইলতুংমিদেব দহিত দদ্ধি কবিলেন। ইলতুংমিদ তথন ইজ্জ্বদীন জানী নামে এক ব্যক্তিকে বিহাবেব শাসনকর্তা নিযুক্ত •করিয়া দিল্লীতে ফিবিয়া গেলেন। কিন্তু ইলতৃংমিদেব প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পবেই গিয়া<del>ছকীন</del> हेब्बुकीन ब्रानीटक भवांकिङ ও विভांডिङ कविया विश्वेव व्यक्षिका व ইজ্জীন তথন ইলতুংমিদেব জোষ্ঠ পুত্র নাদিকদীন মাহ্মুদের কাছে গিয়া সমস্ত कथा जानाहरनन এবং ठाँहात अञ्दादाध नामिककीन माह मून नथरनी जि आक्रमन কবিলেন। এই সমযে গিয়াস্থলীন ইউয়জ পূর্ববন্ধ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্ত युष्कराखा कविशाहित्नन, ञ्जूताः नामिककीन अनाशात्मरे नथत्नोजि अधिकाक्ष करितन । शिश्राञ्चकीन এই मःशांत পाইया कितिशा जामितन धवः नामिककीत्व সহিত যুদ্ধ কবিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহাব পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত খিলজী वामीतित मिरु वन्नी इहेलन। वाजानव नियायकीतन शानवध कवा इहेन ( ১२२१ औः )।

## বাংলা দেশের ইতিহাস

## ৫। नाजिक़कीन मार्युक

গিয়াক্দীন ইউয়ঞ্জ শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনীতি রাজ্য সম্পূর্ণ-ভাবে দিল্লীর অ্লতানের অধীনে আসিল। দিল্লীর অ্লতান ইলত্থমিস প্রথমে নাসিক্দীন মাহ মৃদকেই লখনীতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। নাসিক্দীন মাহ মৃদ অলতান গারি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনীতি অধিকার করার পর দিল্লী ও অক্লান্ত বিশিষ্ট নগরের আলিম, সৈয়দ এবং অক্লান্ত ধার্মিক ব্যক্তিদের কাছে বহু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিক্দীন অত্যম্ভ বোগ্য ও নানাগুলে ভ্ষিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ইলত্থমিসের নিকট একবার বাগদাদের থলিফার নিকট হইতে থিলাৎ আসিয়াছিল, ইলত্থমিস তাহাব মধ্য হইতে একটি থিলাৎ ও একটি লাল চন্দ্রাত্তপ লখনোতিতে প্রের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্ত ত্র্ভাগ্যবশত মাত্র দেড বংসর লখনোতি শাসন করিবাব পরেই মাসিক্দীন মাহ মৃদ রোগাকান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহাব মৃতদেহ লখনোতি হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

নাসিক্ষনীন মাহ্ম্দ পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন করিলেও পিতার অহ্যোদনক্রমে নিজের নামে মৃদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন মৃদ্রায় বাগদাদের থলিফার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

#### ৬। ইখতিয়ারুদ্দীন মালিক বলকা

নাসিক্ষনীন মাহ মৃদের শাসনকালে হসামৃদ্ধীন ইউয়জের পূত্র ইখিভিয়াক্ষদীন দৌলং শাহ-ই-বলকা আমীরেব পদ লাভ করিয়াছিলেন। নাসিক্ষদীনের মৃত্যুব পর তিনি বিজ্ঞাহী হইলেন এবং লখনোতি রাজ্য অধিকার করিলেন। তখন ইলতুংমিস তাঁহাকে দমন করিতে সসৈক্ষে লখনোতি আসিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া আলাউদ্দীন জানী নামে তৃকীন্তানের রাজবংশসম্ভূত এক ব্যক্তিকে লখনোতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

## ৭। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতৎ ও আওর খান

আলাউদ্দীন জানী অক্লদিন লখনোতি শাসন করিবার পরে ইলতুংমিস কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং সৈফুদ্দীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। সৈফুদ্দীন আইবক অনেকগুলি হাতী ধরিয়া ইলতুংমিসকে পাঠাইয়াছিলেন, এজন্ত ইলতুংমিস তাঁহাকে 'য়গানতং' উপাধি দিয়াছিলেন। ছই তিন বংসর শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সৈফুদ্দীন আইবক য়গানতং পরলোক-গমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীতে ইলতুংমিস ও পরলোকগমন করিলেন (১২৩৬ খ্রী:)।

ইলত্ৎমিসের মৃত্যুব পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হর্বলতার হবোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আওর খান নামে একজন তৃকী লখনীতি ও লখনোর অধিকার ক্ষরিয়া বিদিলেন। বিহারের শাসনকর্তা তৃগরল তৃগান খানের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল এবং তুগান খান লখনীতি আক্রমণ করিলেন। লখনীতি নগর ও বসনকোট হুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তৃগান খান আওর খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ফলে লখনোব হুইতে বসনকোট পর্যন্ত এক বিস্তীণ অঞ্চল এখন তুগান খানের হত্তে আসিল।

#### ৮। তুগরল তুগান খান

তুগান থানের শাসনকালে স্থলতানা রাজিয়া দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের সময়ে তুগান থান দিলীতে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া তুগান থানকে একটি ধ্বন্ধ ও কয়েকটি চক্রাতপ উপহার দিয়াছিলেন। তুগান থান স্থলতানা রাজিয়ার নামে লথনোতির টাকশালে ম্ফ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার সিংহাসনচ্যুতির পরে তুগান থান অবোধ্যা, কড়া ও মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন।

এই সময়ে 'তবকাং-ই-নাসিরী'র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজ অযোধ্যায় ছিলেন। তুগারল তুগান খানের সহিত মীনহাজের পরিচয় হইয়াছিল। তুগান খান ়

শীনহাজকে বাংলাদেশে সইয়া আসেন। শীনহাজ প্রায় তিন বংসর এদেশে ছিলেন এবং এই সময়কার ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার এছে লিপিবজ্ব করিয়াছেন।

তুগান থানের শাসনকালে জাজনগরের (উড়িক্সা) রাজা লথনীতি আক্রমণ করেন। উড়িকার শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে; এই জাজনগররাজ উড়িক্সার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান খান তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পান্টা আক্রমণ চালান এবং জান্তনগর অভিমূবে অভিযান করেন ( ১২ ৪৩ এ: )। মীনহাজ-ই-সিরাজ এই অভিযানে তুগান খানের সহিত গিরা-**ছিলেন। তুগান** খান জাজনগর রাজ্যের সীমাস্তে অবস্থিত কটাসিন তুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তুর্গ জয়ের পর যথন তাঁহার সৈন্মেরা বিশ্রাম ও স্বাহারাদি করিতেছিল, তথন জাজনগররাজের সৈল্লেরা অকস্মাৎ পিছন হইতে তাহাদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগান থান পরাজিত হইয়া লথনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার <u>হ</u>ইজন মন্ত্রী **मर्म् नम्न्क् व्या**गांत्री ७ काकी कनानुसीन कामानीटक मिल्लीत व्यनजान व्यानाजेसीन भক्त শাহের কাছে পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আলাউদ্দীন তথন অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর থান-ই-কিরানকে তুগান থানের সহায়তা করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে লগনোর আক্রমণ করিলেন এবং দেখানকার ্শাসনকর্তা ফথ বৃ-উল্-মুশ্ক্ করিমুদ্দীন লাগ্রিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঐ স্থান দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিলেন। অবরোধের ফলে তুগান থানেব থুবই অস্থবিধা হইয়াছিল, কিন্তু অবরোধের দ্বিতীয় দিনে অযোধ্যার শাসনকর্ত। তমুর থান তাঁহার সৈক্সবাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। তথন জাজনগররাজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন कवित्मन।

কিন্ত জাজনগররাজের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল তুগান থান ও তমুর থানের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। সারাদিন যুদ্ধ চলিবার পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে তুগান থান নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আবাস ছিল নগ্নের প্রধান মারের সামনে এবং সেথানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। তমুর খান এই স্বােগে বিশ্বাস্থাতকতা করিয়া তুগান থানের আবাস আক্রমণ করিলেন।
তথন তুগান থান পলাইতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মীনহাজ-ই-সিরাজকে
তম্র থানের কাছে পাঠাইলেন এবং মীনহাজের দৌত্যের ফলে উভয় পক্ষের
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত অফ্সারে তম্র থান লখনৌতির অধিকারপ্রাপ্ত হইলেন এবং তুগান থান তাঁহার অফ্চরবর্গ, অর্থভাগুর এবং হাতীগুলি
লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। দিল্লীর ত্বল ফলতান আলাউন্দীন মস্দে শাহ
তুগান থানের উপর তম্র থানের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিজে
পারিলেন না। তুগান থান অতঃপর আউধের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

## ৯। কমরুদ্ধীন তমুর খান-ই-কিরান ও জলালুদ্দীন মসুদ জানী

তম্র থান দিল্লীর স্থলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকাবপূর্বক তুই বংসর লগনৈতি শাসন করিয়া পরলোকগমন করিলেন (১২৪৬-৪৭ এ:)। ঘটনাচক্রে ভিনি ও তুগরল তুগান থান একই রাত্তিতে শেষ নিংশাস ত্যাগ করেন। তাহার পর আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মস্দ জানী বিহার ও লথনৌতির শাসনকর্তান্ত্র হন। ইনি "মালিক-উশ্-শর্ক" ও "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় চারি বংসর তিনি এ তুইটি প্রদেশ শাসন কবিয়াছিলেন।

# ১০। ইখতিয়ারুদ্দীন য়ুজবক তুগরল খান ( মুগী

জলাল্দীন মহদ জানীব পরে যিনি লখনোতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হুইলেন, তাঁহার নাম মালিক ইথতিয়ারুদ্ধীন মুজবক তুগরল গান। ইনি প্রথমে আইবের শাসনকর্তা এবং পরে লখনোতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে ইনি ছুইবার দিল্লীর তংকালীন হুলতান নাসিক্দীন মাহ মৃদ শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুইবারই উজীর উলুগ থান বলবনের হন্তক্ষেপের ফলে ইনি হুলতানের মার্জনা লাভ করেন। ইহার শাসনকালে আজনগরের সহিত লখনোতির আবার মৃদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার মৃদ্ধ হয়, প্রথম ছুইবার আজনগরের সুক্তি লখনীতির আবার মৃদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনবার মৃদ্ধ হয়, প্রথম ছুইবার আজনগরের সৈক্সবাহিনী পরাজিত হয়, কিন্তু ভূতীয়বার তাহারাই মুজবক তুগরল খানের

ৰাহিনীকে পরাজিত করে এবং যুজবকের একটি বহুমূল্য খেতহতীকে জাজনগরের লৈজেরা লইয়া যায়। ইহার পরের বংসর যুজবক উমর্দন রাজ্য \* আক্রমণ করেন। অলক্ষিতভাবে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; তথন সেধানকার রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার অর্থ, হন্তী, পরিবার, অমুচরবর্গ—সমন্তই যুজবকের দথলে আসিল।

উমর্দন রাজ্য জয় করিবার পর য়ুজবক খুবই গর্বিত হইয়া উঠিলেন এবং আউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি আধীনতা ঘোষণা করিয়া অলতান মৃগীয়দ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আউধে এক পক্ষ কাল অবস্থান করিবার পর তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটেব সৈম্প্রবাহিনী অদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নৌকাধোগে লখনৌতিতে পলাইয়া আসিলেন। য়ুজবক স্থাধীনতা ঘোষণা করায় ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার বিরূপ সমালোচনা কবিতে লাগিলেন।

লখনোতিতে পৌছিবার পর যুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কামরূপরাজের 'সৈত্তবল বেশী ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। যুজ্ঞবক তথন কামরূপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ব হন্তগত করিলেন। কামরূপরাজ যুজবকের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুত পাঠাইলেন। তিনি যুজ্বকের সামস্ত হিসাবে কামরূপ শাসন করিতে এবং তাঁহাকে প্রতি বংসর হন্তী ও স্বর্ণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুজবক এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুক্তবক একটা ভূল করিয়াছিলেন। কামরূপের শস্ত্রসম্পদ খুব বেশী ছিল বলিয়া যুক্তবক নিজের বাহিনীর আহারের ·জ্ঞ শশু দঞ্চর করিয়া রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কামরূপের রাজা ইহার অযোগ লইয়া তাঁহার প্রজাদের দিয়া সমস্ত শশু কিনিয়া লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়া সমস্ত প্রাঞ্রণালীর মৃথ থুলিয়া দেওয়াইলেন। ইহার ফলে যুজবকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া পড়িল এবং জাঁহার খাছ্যভাগুার শৃক্ত হইয়া পড়িল। তথন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত ফিরিবার পথও জলে তুবিয়া গিয়াছিল। স্বতরাং সুব্বকের বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যেই ভাহাদের সন্মুধ ও পশ্চাৎ হইতে কামরূপরাজের বাহিনী আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

वह तारकात करणान न्याक शिक्टरवत मर्था मकरकम कारक।

ভখন পর্বতমালাবেষ্টিত একটি দ্বীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে যুদ্ধবক পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশাতেই তিনি পরলোকগমন করিলেন।

মৃগীস্থদীন মুজবক শাহের সমন্ত মুদ্রায় লেখা আছে যে এগুলি "নদীয়া ও আর্জ বদন (?)-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তুত্ত" 'হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক অমবশত এগুলিকে নদীয়া ও "অর্জ বদন" বিজয়ের স্মারক-মুদ্রা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ মুজবকের বছ পূর্বে বখতিয়ার খিলজী জয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মুজবকের এই মৃদ্রাগুলি হইতে একথা ব্রায় না যে মুজবকের রাজত্বকালেই নদীয়া ও অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত হইয়াছিল। 'অর্জ বদন'-কে কেহ 'বর্ধনকোটে'র, কেহ 'বর্ধনানে'ব, কেহ 'উমর্দনে'র বিকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

## ১১। জলালুদ্দীন মস্থদ জানী, ইজ্জ্দীন বলবন যুজবকী ও তাজুদ্দীন অস'লান খান

যুজনকের মৃত্যুর পরে লখনোতি রাজ্য আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আসে, কারণ ৬৫৫ হিজরায় (১২৫৭-৫৮ খ্রীঃ) লখনোতির টাকশাল হইতে দিল্লীর ফলতান নাসিকদ্দীন মাহ মৃদ শাহের নামান্ধিত মৃদ্রা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে লখনোতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৬৫৬ হিজরায় জলাল্দ্দীন মস্দ জানী দ্বিতীয়বার লখনোতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬৫৭ হিজরার মধ্যেই তিনি পদচ্যুত বা পরলোকগত হন, কারণ ৬৫৭ হিজরায় যখন কড়ার শাসনকর্তা তাজুদ্দীন অর্সলান থান লখনোতি আক্রমণ করেন, তথন ইচ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী নামে এক ব্যক্তি লখনোতি শাসন করিতেছিলেন। ইচ্জুদ্দীন বলবন যুজবকী লখনোতি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই স্বযোগে তাজুদ্দীন অর্সলান থান মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণ করিবেত গিয়াছিলেন। সেই স্বযোগে তাজুদ্দীন অর্সলান থান মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণ করিবার ছলে লখনীতি আক্রমণ করেন। লখনীতি নগরের অথিবাসীরা তিনদিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসর্মর্পণ করিল। অর্সলান থান নগর অধিকার করিয়া লুঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আক্রমণের খবর পাইয়া ইচ্ছুদ্দীন বলবন ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি অর্সলান খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া

পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইচ্ছুদ্দীন বলবনের শাসনকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না, তবে ৬৫ ৭ হিজরায় লখনোতি হইতে দিল্লীতে তুইটি হন্তী ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল—এইটুকু জানা গিয়াছে। ইচ্ছুদ্দীন বলবনকে নিহত করিয়াতাজুদ্দীন অর্দলান খান লখনোতি রাজ্যের অধিণতি হইলেন।

#### ১২। তাতার খান ও শের খান

ইহার পরবর্তী কয় বংসরের ইতিহাস একাস্ত অস্পষ্ট। তাজুদ্দীন অর্ণনান খানের পরে তাতার খান ও শের খান নামে বাংলার তুইজন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# বাংলায় মুসলমান ৱাজ্যেৱ বিস্তাৱ

#### ১। আমিন খান ও তুগরল খান

১২৭১ খ্রীংর কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর স্থলতান বলবন আমিন থান ও তুগরল থানকে যথাক্রমে লথনোঁতির শাসনকর্তা ও সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তুগরল বলবনের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। লথনোঁতির সহকারী শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়া তুগরল জীবনে সর্বপ্রথম একটি গুরুলায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার প্রাপ্ত হইলেন। আমিন থান নামেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই সর্বেদর্বা হইয়া উঠিলেন।

জিয়াউদ্দীন বাবনির 'তারিথ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তুগরল "অনেক অসমসাহসিক কঠিন কর্ম" করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-মুবারক **শাহী'তে** লেখা আছে যে, তুগরল সোনারগাওয়ের নিকটে একটি বিরাট হুর্ভেম্ব হুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা 'কিলা-ই-তুগরল' নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিলা (লোরিকল) নামক স্থানে অবস্থিত মোটের উপর, তুগরল যে পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিম রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন দলেহ নাই। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'য় লেখা আছে যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্বকা যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাতা বাজা-ফাকে উক্তেদ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন, তথন তিনি গৌড়েব "তুক্ষ নুপতি"র সাহাঘ্য চাহেন, "তুক্ষ নুপতি" তথন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাজা-ফাকে বিতাড়িত করিয়া রহ্ন-ফাকে সিংহাসনে বসাইলেন; রাজা তাঁহাকে একটি বছমূল্য রত্ন উপহার দিলেন; "তুক্ত নুপতি" রত্ব-ফাকে "মাণিক্য" উপাধি দিলেন; এই উপাধি এখনও পর্যস্ত ত্রিপুরার রাজাদের নামের দঙ্গে 'যুক্ত হইয়া আদিতেছে। অনেকের মতে এই "তুরুত্ব নৃষ্কৃতি" তুগরল। বারনির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তুগরল জাজনগর (উড়িকা) রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাঢ়ের নিরার্থ অর্থাৎ বর্ডমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাকুড়া ও ছপলী জেলার অনেকাংশ জাজনগর রাজ্যের অস্তর্কু ছিল। তুগরল জাজনগর আক্রমণ করিয়া লুঠন চালাইলেন এবং প্রচুর ধনরত্ব ও হন্তী লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তী ঘটনা সন্থক্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাজনগর-অভিষান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তুগরল নানা প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অন্থ্যায়ী এই অভিযানের লুঠনলক্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, কিন্তু তুগরল তাহা করিলেন না। বলবন এতদিন পাঞ্চাবে মঙ্গোলদের সহিত্য যুক্ষে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পারেন নাই। এই সময় তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অস্তৃত্ব হইয়া পড়িলেন। স্বলতান দীর্ঘকাল প্রকাশ্রে বাংলাদেশেও পৌছিল। তথন তুগরল স্থামীন হইবার স্বর্ণস্থামার দেখিয়া আমিন থানের সহিত্য শক্রতায় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনোতি নগরের উপকঠে উভয়ের মধ্যে এক যুক্ষ হইল। তাহাতে আমিন থান পরাজিত ইইলেন।

এদিকে বলবন স্বস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিলীতে আদিয়া পৌছিলেন। তাঁহার অস্কৃত্ব থাকার সময়ে তুগরল যাহা করিয়াছিলেন, নে জন্তা তিনি তুগরলকে শান্তি দিতে চাহেন নাই। তিনি তুগরলকে এক ফরমান পাঠাইয়া বলিলেন, তাঁহাব রোগম্কি যেন তুগরল যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপন করেন। কিন্তু তুগরল তখন পুরাপুরিভাবে বিজ্ঞাহী হইয়া গিয়াছেন। তিনি স্থলতানের ফরমান আদার অব্যবহিত পরেই এক বিপুল দৈল্লসমাবেশ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন; বলবনের রাজত্বকালেই বিহার লখনোতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্ব প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর তুগরল মৃগীস্কৃত্বীন নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হইলেন এবং নিজের নামে মৃল্রা প্রকাশ ও থুৎবা পাঠ করাইলেন (১২৭৯ খ্রীঃ)। তাঁহার দরবারের জাঁকজমক দিল্লীর দরবারকেও হার মানাইল।

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল উদার। দানেও তিনি ছিলেন মৃক্তহন্ত। দরবেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নিবাহের জন্ম তিনি একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি দানস্বরূপ অনেক অর্থ ও সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠোর স্বস্তাবের জ্ঞশ্য তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেংই ভালবাসিত না। স্বতরাং বলবনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তুগরল সমূল্য় অমাত্য, দৈন্য ও প্রজার সমর্থন পাইলেন।

তুগরলের বিদ্রোহের খবর পাইয়া বলবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।
তুগরলকে দমন করিবার জন্ম তিনি আউধের শাসনকর্তা মালিক তুরমতীর অধীনে
একদল সৈন্ত পাঠাইলেন, এই সৈন্তদলের সহিত তমর খান শামসী ও মালিক
তাজুলীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈন্ত যোগ দিল। তুগরলের সৈন্তবাহিনীর
লোকবল এই মিলিত বাহিনীব চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাতী
এবং পাইক (হিন্দু পদাতিক সৈন্ত) থাকায় বলবনেব বাহিনীর নায়কেরা তাহাকে
সক্তরে আক্রমণ করিতেও পারিলেন না। তুই বাহিনী পরস্পরের সন্মুখীন হইয়া
কিছুদিন বহিল, ইতিমধ্যে তুগরল শক্রবাহিনীর অনেক সেনাধ্যক্ষকে অর্থ দারা
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যুদ্ধ হইল এবং তাহাতে মালিক তুরমতী
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তাহাব বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে
লাগিল, কিন্ত তাহাদের মথাদর্বস্ব হিন্দুরা লুঠ করিয়া লইল এবং অনেক সৈন্ত
—ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শান্তি দেন, এই ভয়ে তুগরলের দলে যোগ দিল।
বলবন তুরমতীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, গুপ্তচর দাবা তাহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন।

ইহার পরের বংশর বলবন তুগরলেব বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির অধীনে আর একটি বাহিনী প্রোবণ করিলেন। কিন্তু তুগবল এই বাহিনীর অনেক সৈন্তকে অর্থ দারা হস্তগত করিলেন এবং তাহার পর তিনি যুক্ষ করিয়া সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন।

তথন বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিষান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়া দিল্লী হইতে সমান ও সনামে গেলেন এবং সেখানে তাঁহার অস্থপস্থিতিতে রাজ্যশাসন ও মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানে। সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা থানকে সঙ্গে লইয়া আউথের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যত সৈত্ত পাইলেন, সংগ্রহ করিলেন এবং আউথে পৌছিয়া আরও তুই লক্ষ সৈত্ত সংগ্রহ করিলেন। তিনি এক বিশাল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এথানকার লোকদের নিকট হইতে অনেক কর আদায় করিয়া নিজের অর্থভাগ্রর পরিপূর্ণ করিলেন।

তৃগরল তাঁহার নৌবহর লইয়া সর্যু নদীর যোহানা পর্যন্ত অগ্রসর

হইবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিছু হটিয়া আসিলেন। বলবনের বাহিনী নির্বিদ্ধে সর্যু নদী পার হুইল, ইতিমধ্যে বর্ষা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ষার অস্থ্রবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হুইল। তুগরল লখনৌতিতে গিয়া উপস্থিত হুইলেন, কিন্তু এখানেও তিনি স্থলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে গারিবেন না বুঝিয়া লখনৌতি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সম্রান্ত লোকেরা বলবন কর্তৃক নির্বাতিত হুইবার ভয়ে তাহার সহিত গেল।

বলবন লখনোতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বারনির মাতামহ সিপাহ-শালার হসামৃদ্দীনকে লখনোতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেধানে একদিন মাত্র থাকিয়া দৈল্পবাহিনী লইয়া তুগর্গের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

বারনি লিথিয়াছেন, তুগরল জাজনগরের (উড়িয়া) দিকে পলাইয়াছিলেন; কিন্তু বলবন তুগরলেব জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্ম সোনারগাঁওয়ে গিয়া সেথানকার হিন্দু রাজা রায় দকুজের সহিত চুক্তি কবিয়াছিলেন। লখনৌতি বা গৌড হইতে উডিয়া যাইবাব পথে সোনারগাঁও পডে না। 'এইজন্ত কোন কোন ঐতিহাসিক বাবনির উক্তি ভুল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে দ্বিতীয় জাজনগর বাজোর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বারনির গ্রন্থে 'হাজীনগব'-এর স্থানে 'জাজনগর' লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু সম্ভবত বারনির উক্তিতে কোনই গোলযোগ নাই। তথন 'জাজনগর' বলিতে উডিগ্রার বাজার অধিকারভূক্ত সমস্ত অঞ্চল বুঝাইত, দে সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা এবং হুগলী, বর্ধমান, বাকুডা ও বীরভূম জেলার অনেকাংশ উড়িয়ার রাজার অধিকারে ছিল। দেইরপ 'সোনারগাও' বলিতেও সোনারগাঁওয়ের বাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল বুঝাইত ; তথনকার দিনে শুধু পূর্ববন্ধ নহে, মধ্যবন্ধেরও অনেকথানি অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন খবর পাইয়াছিলেন যে তুগরল জাজনগর রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পার হইলেই তিনি ঐ রাজ্যে পৌছিবেন, কিন্তু বলবনের বাহিনী তাঁহার নাগাল ধরিয়া ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে স্রিয়া গিয়া সোনারগাঁওয়ের রাজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলপথে পলাইতে পারেন, তথন আর তাঁহাকে ধরিবার কোন উপায় থাকিবে না। এইজন্ত বলবুলুকে সোনারগাঁওয়ের রাজা রায় দহজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই বে, এই রায় দম্জ কে? অয়োদশ শতান্ধীতে পূর্বন্দে দশরণদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইহার পিতার নাম ছিল দামোদরদেব। দশরণদেব ও দামোদরদেবের কয়েকটি তাশ্রণাসন পাওয়া নিয়াছে। দামোদরদেব ১২০০-৩১ খ্রীষ্টান্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং স্বস্তুত ১২৪৩-৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পবে রাজা হন দশরপদেব, দশরথদেবের তাশ্রশাসন হইতে জানা যায় তাহার 'মরিরাজ-দম্জ্মাধব' বিরুদ্দ ছিল। বাংলার ক্লজী-গ্রন্থ ভলিতে লেখা আছে যে লক্ষ্মাদেনেব সামান্ত পবে দম্জ্মাধব নামে একজন রাজার আবির্তাব হইয়াছিল। বলবন ১২৮০ খ্রীষ্টান্দের কাছাকাছি কোন সময়ে রায় দম্জের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্বতরাং 'মরিরাজ-দম্জ্মাধব' দশবথদেব, ক্লজীগ্রন্থব দম্জ্মাধব এবং বাবনির গ্রন্থে উল্লিখিত রায় দম্জকে অভিন্ন বাজিয় গ্রহণ কবা যায়।

রায় দমুজ অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এই সর্তে যে তিনি বলবনের সভায় প্রবেশ কবিলে বলবন উঠিয়া দাড়াইয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইবেন। বলবন এই সর্ত পালন কবিয়াছিলেন।

যাথা হউক, বলবনেব সহিত আলোচনাব পর রায় দত্মক কথা নিলেন বে তুগরল যনি তাঁহার অধিকারেব মধ্যে জলে বা স্থলে অবস্থান করেন অথবা জলপথে পলাইতে চেটা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে আটকাইবেন। ইহার পর বলবন ৭০ ক্রোণ চলিয়া জাজনগব রাজ্যেব দীমান্তেব খানিকটা দ্রে পৌছিলেন। আনেক ঐতিহাদিক বারনির এই উক্তিকেও ভুল মনে কবিয়াছেন, কিন্তু তথনকার 'সোনারগাঁও' রাজ্যের পশ্চিম দীমান্ত হইতে 'জাজনগর' রাজ্যের পূর্ব দীমান্তের দ্রন্থ কোন কোন জায়গায় কিঞ্চিদ্ধ্র ৭০ ক্রোণ (১৪০ মাইল) হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

জাজনগরের সীমার কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া বলবন তুগরলের কোন সংবাদ পাইলেন না, তিনি অন্ত পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতর্স্কে সাত আট হাজার ঘোড়সওয়ার সৈত্ত দিয়া আগে পাঠাইয়া দিলেন। বেকতর্স্ চারিদিকে শুপ্তচর পাঠাইয়া তুগরলের থোঁজ লইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহার দলের মৃহমদ শের-আফাজ এবং মালিক মৃকদ্দর একদল বণিকের কাছে সংবাদ পাইলেন যে তুগ্রল দেড় ক্রোণ দ্রেই শিবির হাণন করিয়া আছেন, পরদিন তিনি জাজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতর্নের কাছে এই ধবর পাঠাইয়া নিজের মৃষ্টিমেয় কয়েক জন অফ্চর লইয়াই তৃগরলের শিবির আক্রমণ করিলেন। তৃগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে ভাবিয়া শিবিরের সামনে নদী সাঁতরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একজন সৈত্ত তাঁহাকে শরাহত করিয়া তাঁহার মাথা কাটয়া ফেলিল। তখন তৃগরলের সৈত্তেরা শের-আন্দাজ ও তাঁহার অফ্চরদের আক্রমণ করিল। ইহারা হয়তো নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেক্তর্দ্ তাঁহার বাহিনী লইয়া সময়মত উপস্থিত হওয়াতে ইহারা রক্ষা পাইলেন।

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লুগুনলন্ধ প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং বহু বন্দী লইয়া লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনৌতির বাজারে এক ক্রোশেরও অধিক দৈর্ঘ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়া সারি সারি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করা হইল এবং সেই সব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামাতা, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাঁসী দেওয়া হইল। তুগরলের অক্সচরদের মধ্যে যাহারা দিল্লীর লোক, তাহাদের দিল্লীতে লইয়া গিয়া তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সামনে বধ করা হইবে বলিয়া বলবন স্থির করিলেন। অবশ্য দিল্লীতে লইয়া যাওয়ার পর বলবন দিল্লীর কাজীর অন্ধ্রোধে তাহাদের অধিকাশেকই মৃক্তি দিয়াছিলেন। লখনৌতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়া বলবন দে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমর্থকদেরও মনে অসপ্তাব স্থি করিয়াছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের পবে বলবন আবও কিছুদিন লখনৌতিতে রহিলেন এবং এখানকার বিশৃষ্থল শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা থানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বুগরা থানকে অনেক সত্পদেশ দিয়া এবং পূর্ববন্ধ বিজ্যের চেষ্টা করিতে বলিয়া বলবন আফুমানিক ১২৮২ এটাব্দে দিলীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

# ২। নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ (বৃগরা খান)

বলবনের কনিষ্ঠ প্তের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ, কিন্তু ইনি বুগরা খান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযানের সময় ইনি বলবনের বাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন, অক্তান্ত সম্পত্তি বৃগরা খানকে তিনি ছত্ত্র প্রভৃতি রাজচিহ্ন ব্যবহারেরও অমুমতি দিয়াছিলেন।

ব্গবা থান অত্যন্ত অলস ও বিলাসী ছিলেন। লখনীতির শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভোগবিলাদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। পিতা দূর বিদেশে, স্থতরাং বুগরা থানকে নিবৃত্ত করিবার কেহ ছিল না।

এইভাবে বংসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জ্যেষ্ঠ পুজ মঙ্গোলদিগের সহিত যুক্ষ নিহত হইলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ)। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে বলবন শোকে ভাঙিয়া পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া শয়া গ্রহণ কবিলেন। বলবন তথন নিজেব অন্তিম সময় আসম বৃঝিয়া ব্যারা পানকে বাংলা হইতে আনাইয়া তাহাকে দিল্লীতে থাকিতে ও তাহার মৃত্যুর পরে দিল্লীর সিংহাসমে আরোহণ করার জন্ম প্রস্তুত্ত হইতে বলিলেন। অতঃপর বৃগরা থান তিন মাস দিল্লীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংযমী বলবনের কাছে থাকিয়া তাহার ভোগবিলাসের তৃষ্ণা মিটানোর কোন স্বযোগই মিলিতেছিল না বলিয়া তিনি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও দিন দিন অবস্থাব উন্নতি হইতেছিল। তাহার ফলে একদিন বৃগুরা থান সমস্ত ধৈর্য হারাইয়া বসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবার লথনীতিতে ফিরিয়া গোলেন। পথে তিনি পিতার অবস্থাব পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু আবাব দিল্লীতে ফিরিতে তাহার দাহদ হয় নাই। লথনীতিতে প্রত্যবর্তন করিয়া বুগরা থান পূর্ববং এদেশ শাসন করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগমন করিলেন (১২৮৭ খ্রীঃ)। মৃত্যু-কালে তিনি তাঁহার জার্চপুত্রের পুত্র কাইখদরুকে আপনার উত্তরাধিকারী হিদাবে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উজীব ও কোতোয়ালেব সহিত কাইখদরুর পিতার বিরোধ ছিল, এইজন্ম তাঁহারা কাইখদরুকে দিল্লীর দিংহাদনে না বদাইয়া বুগরা খানের পুত্র কাইকোবাদকে বদাইলেন। এদিকে লখনীতিতে বুগরা খান স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মৃদ্রা প্রকাশ ও পুৎবা পাঠ করাইতে স্কুক্ষ করিলেন।

কাইকোবাদ তাঁহার পিতার চেয়েও বিলাদী ও উচ্ছ্খল প্রকৃতির লোক

ছিলেন। তিনি স্থলতান হইবার পরে দিল্লীর সন্ধিকটে কীলোখারী নামক স্থানে একটি নৃতন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া চরম উচ্ছু খলতায় মগ্ন হইয়া গেলেন। মালিক নিজামূদীন এবং মালিক কিওয়ামূদ্দীন নামে হই ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্ত ছিল, ইহাদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাজপ্রতিনিধি এবং দ্বিতীয়জন সহকারী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোবাদ কাইখসক্ষকে নিহত করাইলেন, পুরাতন উজীরকে অপমান করিলেন এবং বলবনের জামলের কর্মচারীদের সকলকেই একে একে নিহত বা পদচ্যুত করিলেন।

কাইকোবাদ যে এইরপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এই সংবাদ লখনৌতিতে বৃগরা থানের কাছে পৌছিল। তিনি তথন পুত্রকে অনেক সন্থপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকোবাদ (বোধ হয় পিতার "উপযুক্ত পুত্র" বলিয়াই) পিতার উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বৃগরা খান বখন দেখিলেন যে পত্র লিখিয়া কোন লাভ নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক সৈম্বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন।

পিতা সদৈত্যে দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তাঁহাব প্রিয়পাত্র নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ অন্থ্যায়ী এক সৈন্ত-বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরযু নদীর তীরে যখন তিনি পৌছিলেন, তখন বুগরা খান সরযুর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ইহার পর ছই তিন দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। কিন্তু
মুদ্ধ হইল না। তাহার বদলে সদ্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সদ্ধির স্ত্
স্থির হইলে ব্গরা থান তাঁহার বিতীয় পুত্র কাইকাউসকে উপটোকন সমেত
কাইকোবাদের দরবারে পাঠাইলেন। কাইকোবাদও পিতার কাছে নিজের শিশুপুত্র
কাইমুর্স্কে একজন উজীরের সঙ্গে উপহার সমেত পাঠাইলেন। পৌত্রকে দেখিয়া
ব্গরা থান সমন্ত কিছু ভূলিয়া গেলেন এবং দিল্লীর উজীরকে মৃন্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া
তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন।

ত্বষ্ট নিজাসুদ্দীনের পরামর্শে কাইকোবাদ এই দর্ভে বৃগরা থানের সহিত সৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে বৃগরা থান কাইকোবাদের সভায় গিয়া সাধারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তার মতই তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন ও সন্মান দেখাইবেন। অনেক আলাপ-আলোচনা ও ভীতিপ্রদর্শনের পরে বুগরা থান এই সর্তে রাজী হইয়া-ছিলেন। এই সর্ত পালনের জন্ম বুগরা থান একদিন বৈকালে সরয় নদী পার হইয়া কাইকোবাদের শিবিরে গেলেন। কাইকোবাদ তথন সমাটের উচ্চ মসনদে বিস্মাছিলেন। কিন্তু পিতাকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি থালি পায়েই তাঁহার পিতার কাছে দৌড়াইয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার উপক্রম করিলেন। বুগরা থান তথন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কাইকোবাদ পিতাকে মসনদে বিসতে বলিলেন, কিন্তু বুগরা থান তাহাতে রাজী না হইয়া পুত্রকে নিজে লইয়া গিয়া মসনদে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে মসনদের সামনে করজোডে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইতাবে বুগরা থান 'সমাটের প্রতি প্রন্ধা নিবেদন' করার পর কাইকোবাদ মসনদ হইতে নামিয়া আদিলেন। তথন সভায়ণ্উপন্থিত আমীরেরা তুই বাদশাহের শিব স্বর্ণ ও রত্নে ভূষিত করিয়া দিলেন। শিবিরের বাহিরে উপন্থিত লোকেরা শিবিরের মধ্যে আসিয়া তুইজনকে প্রদ্ধার্ঘ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহদ্বয়ের প্রশন্তি করিতে লাগিলেন, এক কথায় পিতা-পুত্রের মিলনে কাইকোবাদের শিবিরে মহোৎসব উপন্থিত হইল। তাহার পর বুগরা থান নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।।

ইহার পবেও কয়েকদিন ব্যবা থান ও কাইকোবাল সর্যু নদীর তীরেই রহিয়া গেলেন। এই কয়দিনও পিতাপুত্রে সাক্ষাংকার ও উপহারবিনিময় চলিয়াছিল। বিলায়গ্রহণের প্রায়ের ব্যরা থান কাইকোবাদকে প্রকাশে অনেক সত্পদেশ দিলেন, সংখ্মী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্দীনকে বিশেষভাবে অফ্গ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিলায় লইবার সময় কাইকোবাদের কানে কানে বলিলেন ধে, তিনি ধেন এই তুইজন আমীরকে প্রথম স্থাবাগ পাইবামাত্র বধ করেন। ইহার পব তুই স্থলতান নিজের নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া গোলেন।

বিখ্যাত কবি আমীর খদক কাইকোবাদেব দভাকবি ছিলেন এবং এই অভিযানে তিনি কাইকোবাদের দক্ষে গিয়াছিলেন। কাইকোবাদের নির্দেশে তিনি বৃগরা খান ও কাইকোবাদের এই মধুর মিলন অবিকলভাবে বর্ণনা করিয়া 'কিরান-ই-দদাইন' নামে একটি কাব্য লিখেন। দেই কাব্য হইতেই উপরের বিবরণ সক্ষলিত হইয়াছে।

কাইকোবাদের সঙ্গে সন্ধি হইবার পরে বুগরা থান—আউথের যে অংশ

তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কাইকোবাদকে ফিরাইয়া দেন। কিন্ত বিহার তিনি নিজের দখলেই রাখিলেন।

দিলীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাদ মাত্র কয়েক দিন ভালভাবে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্চূঙাল হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি জলালুদ্দীন থিলজী তাঁহাকে হত্যা করান (১২৯০ থ্রীঃ)। ইহার তিন মাস পরে জলালুদ্দীন কাইকোবাদের শিশু পুত্র কাইমূর্স্কে অপসারিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর বংসর হইতে বাংলার সিংহাসনে ব্গরা খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকয়্দ্দীন কাইকাউসকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকই ব্গরা খানের সিংহাসন ত্যাগের কারণ বলিয়া মনে হয়।

### ৩। রুকমুদ্দীন কাইকাউস

মৃদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, রুকত্বন্দীন কাইকাউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীঃ পর্যস্ত লথনৌতির স্থলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন ঘটনার কথা জানা যায় নাই।

কাইকাউদের প্রথম বংসরের একটি মুদ্রায় লেখা আছে যে ইহা 'বঙ্গ'-এর ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্বতরাং পূর্ববন্ধের কিছু অংশ যে কাইকাউদের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ খ্রীঃর পূর্বেই মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বন্ধের ত্রিবেণী অঞ্চলও কাইকাউদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্তবত এই অঞ্চল কাইকাউদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্তবত এই অঞ্চল কাইকাউদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্তবত এই অঞ্চল কাইকাউদের রাজত্বকালেই' প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অন্থমারে জাফর খান নামে একজন বীর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রিবেণী জয় করিয়াছিলেন। কাইকাউদের অধীনস্থ রাজপুক্ষ এক জাফর খানের নামান্ধিত তুইটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ত্রিবেণীতেই মিলিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই জাফর খানই কাইকাউদের রাজত্বকালে ত্রিবেণী জয় করেন। বিহারেও কাইকাউদের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন খান ইথিতিয়াক্ষদীন ফিরোজ আতিগীন নামে একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কাইকাউদের সহিত্ত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রকম সম্পর্ক ছিল, দে সম্বন্ধে

কিছু জানা যায় না। তবে দিলীর থিলজী স্থলতানদের বাংলার উপর একটা আক্রোণ ছিল। জলালুদীন থিলজী মৃসলিম ঠগীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়া বাংলা দেশে পাঠাইয়া দিতেন, যাহাতে উহারা বাংলা দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অন্থির করিয়া তুলে।

### ৪। শামস্থদীন ফিরোজ শাহ

ককমুদ্দীন কাইকাউদেব পর শামস্থদ্দীন ফিবোজ পাহ লথনৌতির স্থলভান .হন। ১৩০১ হইতে ১৩২০ খ্রী:—এই স্থদীর্ঘ একুশ বংসর কাল তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহাব রাজ্যেব আয়তন ছিল বিরাট। তাঁহাব পূর্ববতী লথনৌতির স্থলতানরা ষে বাজা শাসন করিয়াছিলেন, তাহাব অতিবিক্ত বহু অঞ্জল-সাতগাঁও, ময়মন-শিংহ ও সোনারগাঁও, এমন কি স্থদুর সিলেট পর্যন্ত তাঁহাব রাজ্যের <del>অন্তর্ভু</del>ক্ত হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পৰাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিছ ইহার সম্বন্ধে থুব কম তথ্যই জানা যায়। ইহার বংশপরিচয়ও আমাদের অঞ্চাত। ইব্ন ববু,তাব মতে ইনি ব্গবা খানের পুত্র। কিন্তু মূদ্রার সাক্ষ্য এবং **অন্যান্ত** প্রমাণ দ্বাবা ইব্ন বতুতার মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যতদূর মনে হয় ক্রকফুদ্দীন কাইকাউদেব আমলে যিনি বিহাবের শাসনকর্তা ছিলেন, সেই ইথডিয়ারুদ্ধীন ফিরোজ আতিগীনই কাইকাউদের মৃত্যুব পবে শামস্থদ্ধীন ফিরোজ শাহ নাম লইয়া স্থলতান হন। ইতিপূর্বে স্লবন বুগুরা খানকে সাহায্য করিবাব জন্ম "ফিবোজ" নামক তুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলা দেশে বাথিয়া গিয়াছিলেন। ভন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগুবা খান কাইকোবাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; অপর্জন বাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামস্থদীন ফিরোজ শাহের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন।

শিলালিপির সাক্ষ্যের সহিত প্রাচান প্রবাদ ও 'থুশীনামা' নামক ফার্সী গ্রন্থের সাক্ষ্য মিলাইয়া লইলে দেখা যায়, শামস্থদীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম সাতগাঁও ম্সলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়; এই বিজয়ে ম্সলিম বাহিনীর নেতৃত্ব করেন ত্রিবেণী বিজেতা জাফর থান; এই জাফর থান অতান্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, শিলালিপিতে ইনি "রাজা ও সম্রাটদের সাহায্যকারী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; ত্রিবেণী ও দাতগাঁও বিজয়ের পরে জাফর খান এই অঞ্চলেই পরলোক-গমন করেন; ত্রিবেণীতে তাঁহার সমাধি আছে।

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীহট্ট বা সিলেটও শামস্থদীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাহ জলাল নামে একজন দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযানে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই শাহ জলাল সম্ভবত শেখ জালালুদ্দীন তবিজ্ঞীর (১১৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ) সহিত অভিয়।

কিংবদন্তী অমুসারে সাতগাঁও ও সিলেটের শেষ হিন্দু রাজাদের নাম ঘথাক্রমে ভূদেব নুপতি ও গৌড়গোবিন্দ; উভয়েই নাকি গোবধ করার জন্ত মুসলিম প্রজাদের পীড়ন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মুসলমানবা তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। এইসব কিংবদন্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

শামস্কীন ফিরোজ শাহেব অস্তত ছয়ট বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বলিয়া জানা 
যায়। ইহাদের নাম—শিহাবৃদ্ধীন বৃগড়া শাহ, জলালৃদ্ধীন মাহ মৃদ শাহ, গিয়াস্থদীন
বাহাত্বর শাহ, নাসিক্ষদীন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম থান ও কংলু থান। ইহাদের
মধ্যে হাতেম থান পিতার রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া
শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবৃদ্ধীন, জলালৃদ্ধীন, গিয়াস্থদ্ধীন ও
নাসিক্ষদীন পিতার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন টাকশাল হইতে নিজেদের নামে মৃদ্রা
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহারা
পিতার বিক্লছে বিজ্ঞোহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত যে জান্ত, তাহা মৃদ্রার
সাক্ষ্য এবং বিহারের সমসাময়িক দরবেশ হাজী আহমদ য়াহয়া মনেরির 'মলফুজ্ম'
( আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ )-এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই
যে, শামস্থদীন ফিরোজ শাহ তাঁহার ঐ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে
শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ নামে মৃদ্রা প্রকাশের
অধিকার দিয়াছিলেন।

আহমদ রাহরা মনেরির 'মলফুজৎ'-এর মতে 'কামরু' (কামরূপ )-ও শামস্থান ফিরোজ শাহের রাজ্যভুক্ত হইরাছিল এবং তাহার শাসনকর্তা ছিলেন গিরাস্থদীন। এই 'মলফুজৎ' হইতে জানা যায় যে গিরাস্থদীন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধন্ত প্রকৃতির এবং হাতেম খান একাস্ত মৃত্ব ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। 'মলফুজং'-এর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, শামস্থদীন ফিরোজ শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁওয়ে।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার স্থলতানের মূজায় পাণ্ডুয়া (মালদহ জেলা) নগরের নামান্তর 'ফিরোজাবাদ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত শামস্থদীন ফিরোজ শাহের নাম অফুসারেই নগরীটির এই নাম রাখা হইয়াছিল।

# ৫। গিয়াস্থলীন বাহাদূর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ

শামস্থান ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক লেখকের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহারা হইলেন জিয়াউদ্দীন বারনি, ইসমি এবং ইব্নুবন্তুতা। এই তিনজন লেখকের উক্তি এবং মৃদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহা জানা যায়, তাহার সংক্ষিপ্তদার নীচে প্রদন্ত হইল।

শামস্কীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস্থদীন বাহাদূর শাহ শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। গিয়াস্থদীন বাহাত্রের হাতে শিহাবুদীন বুগড়া ও নাদিক্ষদীন ইব্রাহিম ব্যতীত **छाँशांत्र आ**त्र ममस्य लांठार निरु रहेलन। निरातुकीन ७ नामिककीन मिल्लीव তৎকালীন স্থলতান গিয়াস্থদীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাবুদ্দীন বুগড়া সম্ভবত সাহায্য প্রার্থনা করার অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন. কারণ ইহার পরে তাঁহার আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। বারনি লিখিয়াছেন ষে লথনোতির কয়েকজন সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি গিয়াস্থদীন বাহাদূরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াস্থন্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গিয়াস্থনীন তুগলক এই সাহাধ্যের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তাঁহার পুত্র জুনা থানের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমূথে সসৈন্তে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি ত্রিছত আক্রমণ করিলেন এবং দেখানকার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরিসিংহ-দেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঐ রাজ্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ত্রিছতে নাসিক্দীন ইত্রাহিম তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। গিয়াস্থদীন তুগলক তাঁহার পালিভ পুত্র তাতার থানের অধীনে এক বিরাট সৈক্তবাহিনী নাসিকদ্দীনের সঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লখনোতি অধিকার করিয়া লইল।

গিয়াস্থন্দীন বাহাদ্র শাহ ইতিমধ্যে লখনীতি হইতে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং গিয়াসপুর (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) অবস্থান করিতেছিলেন। শক্রবাহিনীর অগ্রগতির থবব পাইয়া তিনি ঐ ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া লখনীতির দিকে অগ্রসর হইলেন।

অতঃপব তুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধেব বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।
গিয়াস্থলীন বাহাদ্র প্রচণ্ড আক্রোণে তাঁহাব প্রাতা নাসিক্ষদীন ইবাহিম
পরিচালিত শক্রবাহিনীর বাম অংশে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার
আক্রমণের মুখে দিল্লীর সৈন্তেরা প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল,
কিন্তু সংখ্যাধিক্যেব বলে তাহারা শেষ পর্যস্ত জয়ী হইল। গিয়াস্থলীন বাহাদ্র
তথন পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন কবিলেন। হয়বংউল্লাব নেভূত্তে দিল্লীর একদল
সৈম্ভ তাঁহার অন্থসরণ করিল। অবশেষে গিয়াস্থদীনের ঘোড়া একটি নদী পার
হইতে গিয়া কাদায় পডিয়া গেলে দিল্লীব সৈন্তেবা তাঁহাকে বন্দী করিল।

গিয়াস্থদীন বাহাদবকে তথন লথনোতিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেধানে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে গিয়াস্থদীন তুগলকেব সভায় উপস্থিত করা হইল।

গিয়াস্থলীন তুগলক বাংলাকে তাঁহাব দাদ্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত করিয়া নাদিরুদ্দীন ইবাহিমকে লথনোতি অঞ্চলের শাদনভার অর্পণ করিলেন; তাতাব থান দোনারগাঁও ও দাতগাঁওয়ের শাদনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। নাদিরুদ্দীন নিজের নামে মূদ্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দার্বভৌম দদ্রাট হিদাবে প্রথমে গিয়াস্থলীন তুগলকের এবং পরে মৃহন্মদ তুগলকের নাম থাকিত।

গিয়াস্থদীন তৃগলক বাংলাদেশ হইতে লুন্তিত বহু ধনরত্ব এবং বন্দী গিয়াস্থদীন বাহাদ্রকে লইয়া দিল্লার দিকে বওনা হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে পৌছিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র জুনা খান দিল্লীর উপকঠে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম যে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ কবিবামাত্র তাহা ভাঙিয়া পড়িল, এবং ইহাতেই তাঁহার প্রাণাস্ত হইল (১৩২৫ খ্রীঃ)।

ইহার পর জুনা থান মুহম্মদ শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তুগলক নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লখনীতি অঞ্চলের শাসনভার কেবলমাত্র নাসিক্দীন ইত্রাহিম শাহের অধীনে না রাথিয়া তিনি পিগুর থিলজী নামে এক ব্যক্তিকে নাসিক্দীনের সহযোগী পাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়া দিলী হইতে পাঠাইয়া দিলেন এবং পিগুরকে 'কদর থান' উপাধি দিলেন; মালিক আরু রেজাকে তিনি লথনোতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন। গ্রিরাফ্দীন বাহাদ্র পাহকেও তিনি মৃক্তি দিলেন এবং তাঁহাকে সোনারগাঁওয়ে তাতার থানের সহযোগী পাসনকর্তা রূপে নিয়োগ কবিয়া পাঠাইলেন; ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার অভিষেকের সময়ে তাতার থানকে 'বহরাম থান' উপাধি দিয়াছিলেন। মালিক ইচ্ছ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাতগাঁওয়ের পাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিলেন।

ইহার তুই বংসর পর যথন মৃহদ্দ তুগলক কিসলু থানের বিদ্রোহ দমন করিতে মৃলভানে গেলেন, তথন লথনৌতি হইতে নাসিক্ষনীন ইবাহিম গিয়া উাহার সহিত যোগদান কবিলেন এবং কিসলু থানের সহিত যুদ্ধে দক্ষভার পরিচয় দিলেন। ইহার পর নাসিক্ষনীনেব কী হইল, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

গিরাস্থদ্দীন বাহাদব শাহ ১০২৫ খ্রীঃ হইতে ১০২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বহবাম থানের সঙ্গে যুক্তভাবে সোনাবর্গাও অঞ্চল শাসন করেন। এই কয় বংসর তিনি নিজের নামে মৃদ্রা প্রবাশ করেন; সেইসব মৃদ্রায় ফণারীতি সম্রাট হিসাবে মৃহ্মদ তুগলকেব নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মৃহ্মদ তুগলক যখন মৃলতানে কিসলু থানেব বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তথন গিয়াস্থদ্দীন বাহাদ্র স্থযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম থানের তৎপরতার দক্ষণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার স্থযোগ পাইলেন না। বহরাম থান গিয়াস্থদ্দীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত সেনানায়ককে একত্র করিলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া গিয়াস্থদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়াস্থদ্দীন পরাজিত হইলেন এবং যম্না নদীর দিকে পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু বহরাম থান তাঁহার সৈক্তবাহিনীকে পিছন হইতে আক্রমণ করিলেন। গিয়াস্থদ্দীনের বহু সৈক্র নদী পার হইতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল। গিয়াস্থদ্দীন স্বয়ং বহরাম থানের হাতে বন্দী হইলেন। বহরাম থান তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার গাত্রচর্ম ছাড়াইয়া লইয়া মৃহ্মদ তুগলকের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মৃহ্মদ তুগলক সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন-

দেখা দিয়াছিল। ইহার জন্ম ফথরুদ্দীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আলী মুবাবক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন (আলাউদ্দীন আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে লখনীতির নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কথকদীন ম্বাবক শাহ লখনোতি বেশীদিন নিজেব ভাষিকারে রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সোনাবগাঁও সমেত পূর্ববঙ্গেব অধিকাংশ ববাববই তাঁহাব অধীনে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঔরক্জেবের অধীনস্ত কর্মচাবী শিহাবৃদ্দীন তালিশ লিখিয়াছিলেন বে ফথকদ্দীন চট্টগ্রামও জয় করিয়াছিলেন এবং চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত তিনি একটি বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; চট্টগ্রামের বছ মসজিদ ও সমাধিও তাঁহারই আমলে নিমিত হয়।

ইব্ন বত্ত তা ফথরুদীনেরই বাজস্বকালে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি গোলঘোগের ভয়ে ফথকদীনেব দহিত দেখা কবেন নাই। ইব্নু বস্তুতার ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফথকদ্দীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইব্নু বভুতা লিখিয়াছেন যে, ফথরুদীনের সহিত (আলাউদ্দীন) আলী শাহেব প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ফধরুদ্দীনেব নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাই তিনি বর্ষাকাল ও শীতকালে লখনৌতি আক্রমণ কবিতেন, কিন্তু গ্রীম্মকালে আলী শাহ ফথকদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিতেন, কাবণ স্থলে তাঁহাবই শক্তি বেশী ছিল। ফকীবদের প্রতি ফথরুন্দীনেব অপরিদীম চুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়দা নামে একজন ফকীরকে তাঁহাব অক্ততম বাজধানী 'দোদকাওয়াঙ' (চাটগাঁও ? )-এ তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। বিশাস্থাতক শায়দা সেই স্থযোগে বিজ্ঞোহ করে এবং ফথরুদ্ধীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা কবে। ফথকদ্দীন তথন 'সোদকা ভয়াঙে' ফিরিয়া আদেন। শায়দা তথন সোনারগাঁও-এ পলাইয়া যায় এবং ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে. কিছ সোনারগাঁওয়ের অধিবাদীরা তাহাকে বন্দী করিয়া স্থলভানের বাহিনীর কাচে পাঠাইয়া দেয়। তথন শায়দা ও অন্ত অনেক ফকীরের প্রাণদও হটন। ইছার পরেও কিন্তু ফথরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি হুর্বলতা কুমে নাই। তাঁহার আদেশের বলে ফকীররা মেঘনা নদী দিয়া বিনা ভাড়ায় নৌকায় ঘাতায়াত করিতে পারিত; নিঃদম্বল ফ্কীরদের থাক্তও দেওয়া হইত। সোনারগাঁও শহরে কোন ফকীর আসিলে সে আধ দীনার ( আট আনার মত ) পাইত।

ইব্ন্ বস্তু,ভার বিবরণ হইডে জানা ষায় বে ফথরুজীনের আমলে বাংলাদেশে জিনিসপজ্রের দাম অসম্ভব স্থলত ছিল। ফথরুজীন কিন্ত হিন্দ্রের প্রতি ধ্ব ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইব্ন্ বস্তু,ভা 'হবক' শহরে ( আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভু ) গিয়া দেখিয়াছিলেন যে সেথানকার হিন্দ্রা ভাহাদের উৎপন্ধ শক্তের অর্থেক সরকারকে দিতে বাধ্য হইত এবং ইহা ব্যতীত ভাহাদের আরও নানারকম কর দিতে হইত।

করেকথানি ইতিহাসগ্রন্থের মতে কথকদীন শক্রুর হাতে নিহত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, দে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্রির মধ্যে ঐক্য নাই এবং এইসব বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট ভূলও ধরা পড়িয়াছে। কথকদীন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাব ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফথকদীন ১৩৩৮ হইতে ১৩৫০ গ্রীঃ পর্যন্ত করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

ফথরুদ্দীন সম্বন্ধ আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাঁহার মুদ্রাগুলি অত্যম্ভ সুন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ঠ।

## ২। ইপতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ

ফথকদীন ম্বাবক শাহের ঠিক পরেই ইথতিয়াকদীন গান্ধী শাহ নামে এক ব্যক্তি পূর্ববেদ রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৩৪৯-১৩৫২ খ্রী:)। ইথতিয়াকদীনের সোনারগাঁও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ অনেকগুলি মূলা পাওয়া গিয়াছে। এই মূলাগুলি হবহ ফথকদীনের মূলার অফ্রপ। এই সব মূলায় ইথতিয়াকদীনকে "ফলতানের পূত্র ফলতান" বলা হইয়াছে। স্থতরাং ইথতিয়াকদীন যে ফথকদীননেরই পূত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসগ্রন্থলিতে এই ইথতিয়াকদীনের নাম পাওয়া ষায় না।

৭৫৩ হিজরায় (১৩৫২-৫৩ খ্রী:) শামস্থান ইলিয়াস শাহ সোনারগাও অধিকার করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি ফথক্দীনকে এই সময়ে বধ করিয়ান্তিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না, কারণ ফথক্দীনই ইহার তিন বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইথতিয়াক্ষীনই ইলিয়াস শাহের হাতে নিহত হন।

#### ৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ

আলাউন্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনোতির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ফথরুদ্ধীন মুবারক শাহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ সৃত্বব্বেও পূর্বে আলোচনা কবা হইয়াছে।

আলী শাহ সম্ভবত লখনোতি অঞ্চল ভিন্ন আব কোন অঞ্চল অধিকার কবিতে পারেন নাই। তাঁহাব সমস্ত মূলাই পাঞ্মা বা ফিরোজাবাদেব টাকশালে নির্মিত হইয়াছিল। বতদ্ব মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনোতি হইতে পাঞুগাব তাঁহার রাজধানী স্থানাস্ভবিত করিয়াছিলেন। ইহাব পব প্রায় একশত বংসব পাঞ্যাই বাংলার বাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজবায (১০৪১-৪২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আবোহণ কবেন এবং মাত্র এক বংসব কয়েক মান বাজত্ব করিয়া পবলোক গমন কবেন। মালিক ইলিয়াস হাজী নামে তাঁহাব অধীনস্থ এক ব্যক্তি বড়দন্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং শামস্থানীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজে স্থলতান হন।

পাঞ্যার বিখ্যাত 'শাহ জলালেব দবগা' আলাউদ্দীন আলী শাহই প্রথম নির্মাণ কবাইয়াছিলেন।

### ৪। শামস্থদীন ইলিয়াস শাহ

শামহন্দীন ইলিযাদ শাহেব পূর্ব-ইতিহাদ বিশেষ কিছু জানা যায় না। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীব আববী ঐতিহাদিক ইব.ন্-ই হজব ও অল-সথাওয়ীব মতে ইলিয়াদ শাহেব আদি নিবাদ ছিল পূর্ব ইরানের দিজিন্তানে। পরবর্তীকালে বচিত ইতিহাদগ্রন্থগুলিব কোনটিতে তাঁহাকে আলী শাহের ধান্তীমাতার পুত্র, কোনটিতে তাঁহার ভূত্য বলা হইয়াছে।

লখনেতি রাজ্যের অধীশর হইবার পব ইলিয়াস বাজ্যবিস্তার ও অর্থসংগ্রহে মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাতগাঁও অঞ্চল অধিকার কবেন। নেপালের সমসামর্থিক শিলালিপি ও গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস নেপাল আক্রমণ করিয়া সেথানকার বছ নগর জালাইয়া দেন এবং বছ মন্দির ধ্বংস করেন; বিখ্যাত পশুপতিনাধের মূর্তিটি তিনি তিন থগু করেন (১৩৫০ খ্রীঃ)। ইলিয়াস

মাজ্যবিন্তার করিবার জন্ত নেপালে অভিযান করেন নাই, দেখানে ব্যাপকভাবে পূঠণাট করিয়া ধন সংগ্রহ করাই ছিল জাঁহার মৃথ্য উদ্দেশ্য। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'তারিথ-ই-ফিরিশ্ তা'য় লেখা আছে, ইলিয়াস উড়িয়া আক্রমণ করিয়া চিকা স্থানের সীমা পর্যন্ত অভিযান চালান এবং সেখানে ৪৪টি হাতী সমেত অনেক সম্পত্তি লুঠ করেন। বারনির 'তাবিথ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে জানা যায় যে ইলিয়াস ত্রিহুত অধিকার করিয়াছিলেন; যোড়শ শতানীর ঐতিহাসিক মূলা তকিয়ার মতে ইলিয়াস হাজীপুর অবধি জয় কবেন। 'সিরাং-ই-ফিরোজ্ শাহী' নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইলিয়াস চম্পারণ, গোরক্ষপুর ব্দ কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও জয় কবেন। পূর্বদিকেও ইলিয়াস বাজ্যবিন্তার কবিযাছিলেন। মূলার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে ইলিয়াস ইথতিয়াকদ্দীন গাজী শাহের নিকট হইতে দোনাবগাঁও অঞ্চল অধিকাব কবিয়া লইয়াছিলেন ( ১৩৭২ খ্রীঃ )। কামরূপেরও অস্তত কতকাংশ ইলিয়াসের বাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, কাবণ তাঁহার পুত্র সিকলর শাহের বাজত্বের প্রথম বংসরের একটি মূল্যা কামরূপের টাকশালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

এইভাবে ইলিয়াস শাহ নানা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তুগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চল অধিকার কবায় দিল্লীর সম্রাট ফিবোজ শাহ তুগলক ক্রেদ্ধ হন এবং ইলিয়াস শাহেব বিকদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানের সময় ফিবোজ শাহ কব হ্রাস প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াস শাহের প্রজাদের দলে টানিবাব চেয়া করেন এবং ভাহাতে আংশিক সাফল্য লাভ করেন। এই অভিযানেব ফলে শেষপর্যন্ত ত্রিহত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াসেব হস্তচ্যত হয়, কিন্ধু বাংলায় তাঁহাব সার্বভৌম অধিকাব অক্রন্ধই বহিয়া য়য়।

জিয়া দ্দীন বারনিব 'তারিখ-ই-ফিবোজ শাহী', শাম্দ্-ই-দিরাজ আফিফ-এর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা 'দিরাং-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্বের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই তিনটি গ্রন্থই ফিরোজ শাহের পক্ষভুক্ত লোকের লেখা বলিয়া ইহাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রতীশ করিয়াছে। ইহাদের বিবরণের সারমর্ম এই।

ফিরোজ শাহ তাঁহার নিংহাদনে আরোহণের পরেই (১৩৫১ খ্রীঃ) সংবাদ শান বে ইলিয়াস ত্রিহুত অধিকার করিয়া সেখানে হিন্দু-মুসসমান নির্বিশেষে

সকলের উপর অত্যাচার ও পুঠতরাজ চালাইতেছে। ১৩৫৩ জীষ্টাব্দে क्रिताक मार हेनियामटक ममन क्रियात क्रम এक विमान वाहिनी नहेन्ना বাংলার দিকে যাত্রা করেন। অযোধ্যা প্রদেশ হইয়া তিনি ত্রিছতে পৌছান এবং ত্রিছত পুনরধিকার করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনী<del>ত</del> হুইরা ইলিয়াদেব রাজধানী পাওুয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াস তাহার পূর্বেই পাওয়া হইতে তাঁহার লোকজন স্বাইয়া লইয়া একডালা নামক একটি জনতি-দুরবর্তী ফুর্নে আশ্রম লইয়াছিলেন। এই একডালা বেমনই বিবাট, তেমনি ছুর্ভেন্ন ছুর্গ; ইহাব চাবিদিক নদী ছারা বেষ্টিত ছিল। ফিবোজ শাহ কিছুকাল একডালা তুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্ত ইলিয়ান আত্মসমর্পণের কোন শক্ষণই দেখাইলেন না। অবশেষে একদিন ফিবোজ শাহেব সৈন্তেরা এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। ( ইহা বারনিব বিববণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও 'সিবাং'-এর বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নবপ ) তথন তিনি একডালা তুর্গ হইতে সলৈক্তে বাহির হইয়া ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ কবিলেন। তুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল ভাহাতে ইলিয়াস পরাজিত হইলেন, এবং ইহাব পর তিনি আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন।

প্রত্যন্ত্র পর্যন্ত এই তিনটি গ্রন্থেব বিববণের মধ্যে মোটাম্টিভাবে ঐক্য আছে, কেবলমান্ত দুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেবা যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে বিষেম্পুলক উজিন্তালি বাদ দিলে এই বিবরণ মোটের উপর নির্ভবযোগ্য। কিন্তু মুদ্দের ধরন এবং পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থেব উজিতে মিল নাই এবং ভাহা বিশাস্থাগাও নহে। বারনির মতে এই যুদ্দে ফিবোজ শাহেব বিশুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়াসের অসংখ্য সৈক্ত মারা পডিয়াছিল এবং ফিবোজ শাহ ৪৪টি হাতী সমেত ইলিয়াসের বহু সম্পত্তি হস্তগত কবিয়াছিলেন; ইলিয়াসের পরিক্ষান্তর পরে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গ অধিকার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাতী হারানোর ফলে ইলিয়াসের লম্ভ চুর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াস শাহেব অন্তঃপুরের মহিলারা একডালা তুর্গের ছাদে দাঁড়াইয়া মাধার কাপড় খুলিয়া শোক প্রকাশ করায় কিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদের নিধন ও মহিলাদের অমর্বান্ধা করিতে অনিজ্বক তইয়া একডালা তুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা ত্যাঞ্গ

ক্রিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলি ছারিভাবে নিজের অধিকারে রাখার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূমিতে পূর্ণ! 'সিরাং-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গের অধিবাসীদের, বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে একডালা তুর্গ অধিকারে কাস্ত ভইয়াছিলেন।

এই সমস্ত কথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ফিরোজ শাহ বে এই সমস্ত কারণের জন্ম একডালা তুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাণ,—ইলিয়াম শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও একডালা তুর্গ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোটের উপর ইহাই সভ্য বলিয়ামনে হয় যে ফিরোজ শাহ একডালা তুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই বলিয়াই করেন নাই। মুদ্ধে কিরোজ শাহের কোন কতি হয় নাই,—বারনির এই কথাও সভ্য বলিয়া মনে হয় না। আফিফ লিথিয়াছেন যে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড মুদ্ধ হইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ম্বারক শাহী'তে ভাঁহার উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

আসল কথা, ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়াস্কভাবে জ্বনী হইতে পারে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেব পর্যন্ত করেরজন বন্দী, কিছু লুঠের মাল এবং করেকটি হাতী ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পক্ষেও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, যাহা তাঁহার অহুগত ঐতিহাসিকরা গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস যুদ্ধের আগেও একডালা ছুর্গে ছিলেন, এখনও তাহাই রহিয়া গেলেন। স্থতরাং কার্যত তাঁহার কোন ক্ষতিই হয় নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদপসরণ করিলেন, তাহাও স্পাইই বোঝা যায়। বারনি ও আফিফ লিথিয়াছেন খে, যে সময় ফিরোজ শাহ একডালা অবরোধ করিয়াছিলেন, তথন বর্যাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্ষাকাল আসিলে চারিদিক জলে প্লাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোড়াগুলি অন্থির হইবে এবং তথন ইলিয়াস অনায়াসেই জ্বলাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়া ফিরোজ শাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতেছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াস প্রথমেই সম্বুধ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ শাহুকে দেশের মধ্যে অনেক দূর আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একডালার মুর্ভেক্ত

ফুর্গে আশ্রয় নইয়া বর্ষার প্রভীক্ষায় কালহরণ করিতেছিলেন। ফিরোজ শান্ত ইলিয়াসের সঙ্গে একদিনের যুজে কোনরকমে নিজের মান বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই যুজে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচর পাইয়াছিলেন এবং বুরিয়াছিলেন বে' ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদন্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরস্ক বর্ষাকাল আসিয়া গেলে তিনি ইলিয়াস শাহের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবেন। সেইজন্ম, ইলিয়াসের হাতী জয় করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছি, এই জাতীয় ক্ষথা বলিয়া ফিরোজ শাহ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মানে মানে বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

বিধরাজ শাহ একডালাব নাম বদলাইয়া 'আজাদপুর' রাথিয়াছিলেন। দিল্লীতে পৌছিয়া ফিরোজ শাহ ধুমধাম করিয়া 'বিজয়-উৎসব' অফুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ হইতে তাঁহার বিদায়গ্রহণের প্রায়্ম সঙ্গেদ সংক্ষই ইলিয়াস তাঁহার অধিকত বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত এই তুই স্বলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লন। ইহার পরে তুই রাজা নিয়মিতভাবে পরম্পরের কাছে উপঢৌকন প্রেবণ করিতেন।

একডালাব যুদ্ধে ইলিয়াস শাহেব সৈন্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীবত্ব প্রদর্শন কবে তাঁহাব বাঙালী পাইক অর্থাৎ পলাতিক সৈন্তের। পাইকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু। পাইকদের দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন।

এই একডালা কোন্ স্থানে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ ছিল। তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে যে সমস্থ তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গৌড় নগরেব পাশে গন্ধাতীরে একডালা অবস্থিত ছিল।\*

ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে আর বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় না।
তিনি যে দৃঢ়চেতা ও অসামাল্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা ফিরোজ্ব
শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা যায়।
মুসলিম সাধুসস্তদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে
তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সন্ত বর্তমান ছিলেন—অথী সিরাজুদ্দীন, তাঁহার শিক্ত
আলা অল-হক এবং রাজা বিয়াবানি। ক্থিত আছে, ফিরোজ শাহের একডালা

এ সম্বন্ধে লেখকের বিভ্ত আলোচনা—'বাংলার ইভিহানের ছ'লো বছর' এছের (২র সং )

ক্ষ্রির অধ্যানে এইবা ।

ছুর্গ অবরোধের সময় রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের মুঁকি লইয়া ফকীরের ছন্মবেশে তুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, তুর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সহিত দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এবং পরে সমন্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করার এত বড় স্থায়া হারানোর জন্ম অন্থতাপ করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে ইলিয়াস শাহ ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা করিতেন। 'নিবাং-ই-ফিরোজ শাহী'ব মতে ইলিয়াস কুঠবোগী ছিলেন। কিন্তু ইহা ইলিয়াসেব শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বোপ্রণোদিত মিথ্যা উক্তি বলিয়া মনে হয়।

ইলিযাস শাহ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮-৫৯ খ্রীঃ) পরলোক গমন কবেন।

#### ৫। সিকন্দর শাহ

ইলিয়াদ শাহের মৃত্যুব পব তাঁহার স্থযোগ্য পুত্র দিকন্দব শাহ দিংহাদনে বদেন। তিনি স্টার্য তেত্রিশ বৎসব ( আন্মানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ খ্রীঃ পর্যস্ত ) রাজত্ব করেন। বাংলাব আব কোন স্থলতান এত বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই।

সিকন্দর শাহের বাজস্বকালে ফিরোজ শাহ তুগলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ কবেন। পূর্বোলিখিত 'সিরাং-ই-ফিবোজ শাহী' এবং শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফেব 'ভারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' হইতে এই আক্রমণ ও তাহাব পরিণামেব বিস্তৃত বিবরণ পাওা যায়। আফিফ লিখিয়াছেন যে ফথরুদ্দীন ম্বারক শাহের জামাতা জাফর খান দিল্লীতে গিয়া ফিবোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন যে ইলিয়াস শাহ তাঁহার শহুরের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন; ফিরোজ শাহ তথন ইলিয়াসকে শান্তি দিবার জন্ম এবং জাফর থানকে শহুরের রাজ্যের সিংহাসনে বসাহবার জন্ম বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু যথন তিনি বাংলাদেশে পৌছান, তথন ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দব শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্তরাং সিকন্দর শাহের সহিত্য ফিরোজ শাহের সংকর্ষ হট্টা।

ব্দাফিক এবং 'নিরাং' হইতে জানা যায় যে, নিকন্দর ফিরোজ শাহের সহিত প্রস্থুপ যুদ্ধ না করিয়া একডালা চুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ অনেক দিন একডালা চুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু চুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয়।

আফিফ ও 'নিরাং'-এর মতে নিকল্বর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধি প্রার্থনা করা হইরাছিল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ কোন স্থবিধাই লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী ঘটনা হইতে দেখা যায়, তিনি বাংলাদেশের উপর নিকল্বর শাহের সার্বভৌম কর্তু ছ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমকক্ষ রাজার মতই তাঁহার সঙ্গে দৃত ও উপঢৌকন বিনিময় করিয়াছিলেন। আফিফের মতে নিকল্পর শাহ জাফর খানকে সোনারগাঁও অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জাফর খান বলেন যে, তাঁহার বঙ্কুল বান্ধবেরা সকলেই নিহত হইয়াছে, সেইজন্ম তিনি সোনারগাঁওয়ে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না; এই কারণে তিনি ঐ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ শাহের এই দিতীয় বঙ্গাভিষান শেষ হইতে ছই বৎসর সাত মাস লাগিয়াছিল।

দিকব্দর শাহের একটি বিশিষ্ট কীতি পাণ্ড্যার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ (১৩৯৯ খ্রীঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়া এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক হইতে দ্বিতীয়।

পিতার মত সিকন্দর শাহও মুসলিম সাধুসন্তদের ভক্ত ছিলেন। দৈবীকোটের বিশ্যাত সন্ত মূলা আতার সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পাণ্যার বিখ্যাত দরবেশ আলা অল-হকের সহিতও তাঁহার শ্বনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

দিকলরের শেষ জীবন সছকে 'রিয়াজ'-এ একটি করুণ কাহিনী লিপিবজ হইয়াছে। কাহিনীটির সারমর্ম এই। সিকলর শাহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং বিভীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিভীয়া স্ত্রীর গর্ভ-জাত পুত্র গিয়াস্থদীন সব দিক দিয়াই যোগ্য ছিলেন। ইহাতে সিকলরের প্রথমা স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড ঈর্মা হয় এবং তিনি গিয়াস্থদীনের বিক্লেছে সিকলর শাহের মন বিবাইয়া দিবার চেটা করেন। তাহাতে সিকলর শাহের মন একটু টলিলেও তিনি গিয়াস্থদীনকেই রাজ্য শাসনের ভার দেন। গিয়াস্থদীন কিন্তু বিমাতার মন্তি-গতি সম্বন্ধ সন্দিহান হইয়া, সোনারগাঁওয়ে চলিয়া যান। কিছুদিনের মধ্যে জিনি কি বিরাট সৈপ্তবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দাবী করিয়া লখনোতির দিকে রওনা হইলেন। গোয়ালপাড়ার প্রান্তরে পিতাপুত্রে মুদ্ধ হইল। গিয়াম্ম্পীন তাঁহার পিতাকে বধ করিতে সৈপ্তদের নিষেধ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু একজন সৈক্ত না চিনিয়া সিকন্দরকে বধ করিয়া বসে। শেষ নিঃখাস ফেলিবার আগে সিকন্দর বিজ্ঞাহী পুত্তকে আশীর্বাদ জানাইয়া যান।

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে সত্য কিনা তাহা বলা যায় না, তবে পিতার বিরুদ্ধে দিয়াস্থদীনের বিদ্রোহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে সিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা বে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

### ৬। গিয়াস্থদীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিনজ্জন রাজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার দারা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্থদীন আজম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহার লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্ম। তাঁহার মত বিদ্বান, ক্রচিমান, রসিক ও স্থায়পরায়ণ নৃপতি এ পর্যন্ত খ্ব কমই আবিত্ ত হইয়াছেন।

শ্বেহপরার্থ পিতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ এবং রণক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত ও
নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার গিয়াস্থদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে
সন্দেহ নাই। তবে বিমাতার চক্রান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত
অনেকাংশে বাধ্য হইয়াই গিয়াস্থদ্দীন এইরপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া
মনে হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও
আংশিকভাবে ক্ষমা করা যায়।

গিয়াস্থদীন যে কতথানি রসিক ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি কাল হইতে ব্ঝিতে পারা ধার। এ সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ ধাহা লেখা আছে, তাহার সারমর্ম এই। একবার গিয়াস্থদীন সাংঘাতিক রকম অস্ত্রন্থ হইরা পড়িয়া বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্, গুল্ ও লালা নামে তাঁহার হারেমের ভিনটি নারীকৈ তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধৌত করার ভার দিয়াছিলেন। কিছু সেবাবে তিনি স্বন্ধ হইরা উঠেন এবং তাহার পর ঐ তিনটি নারীকে হারেমের

অক্সান্ত নারীরা ব্যক্ষ-বিজ্ঞপ করিতে থাকে। ঐ তিনটি নারী স্থলতানকে এই কথা জানাইলে স্থলতান সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে একটি ফার্সী গজল লিখিতে স্থক্ষ করেন। কিন্তু এক ছত্ত্রের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাঁহার রাজ্যের কোন কবিও ঐ গজলটি পূরণ করিতে পারেন নাই। তথন গিয়াস্থলীন ইরানের শিরাজ শহরবাসী অমর কবি হাফিজের নিকট ঐ ছত্ত্রটি পাঠাইয়া দেন। হাফিজ উহা পূরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান।

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি সব সত্য কিনা তাহা বলা বায় না, ওবে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ হাফিজের কাছে গিয়াস্থদীন কর্তৃক গজলের এক ছত্ত্র পাঠানো এবং হাফিজের তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। বোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 'রিয়াজ'ও 'আইন'-এ এই গজলটির কয়েক ছত্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই-গুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি (হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অন্তরক্ষ বন্ধু মৃহম্মদ গুল-অন্দাম কর্তৃক সংকলিত ) 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' পাওয়া ধায়, তাহাতে স্থলতান গিয়াস্থদীন ও বাংলাদেশের নাম আছে।

গিয়াস্থলীনের স্থায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেটি এই। একবার গিয়াস্থলীন তীর ছুঁডিতে গিয়া আকস্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আহত করিয়া বদেন। ঐ বিধবা কাজী সিরাজুদীনের কাছে এ সম্বন্ধে নালিশ করে। কর্তব্যনিষ্ঠ কাজী তথন পেয়াদার হাত দিয়া স্থলতানের কাছে সমন পাঠান। পেয়াদা সহজ পথে স্থলতানের কাছে সমন লইয়া যাওয়ার উপায় নাই দেখিয়া অসমরে আজান দিয়া স্থলতানের দৃঠি আকর্ষণ করে। তথন স্থলতানের কাছে পেয়াদাকে লইয়া যাওয়া হইলে দে তাহাকে সমন দিল। স্থলতান তৎক্ষণাথ কাজীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহাকে কোন থাতির না দেখাইয়া বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে নির্দেশ দিসেন। স্থলতানকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া মসনদে বসাইলেন। স্থলতানের বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকানোছিল, সেটি বাহির করিয়া তিনি কাজীকে বলিলেন যে তিনি স্থলতান বলিয়া কাজী যদি বিচারের সময় তাহার প্রতি পক্ষণাতিত্ব দেখাইতেন, তাহা হইক্ষেতিনি তলোয়ার দিয়া কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিভেন। কাজীও তাঁহার সমনদের তলা হইতে. একটি বেত বাহির করিয়া বলিলেন, স্থলতান যদি

আইনের নির্দেশ লজ্মন করিতেন, তাহা হইলে আদালতের বিধান অন্থ্যারে তিনি ঐ বেত দিয়া তাঁহার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন—ইহার জন্ম তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও! তথন স্থলতান অত্যন্ত সম্ভপ্ত হইয়া কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়া ফিরিয়া আদিলেন।

এই কাহিনীটি সত্য কিনা তাহা বলা ষায় না। তবে স্ত্যু হওয়া সম্প্রিপ্তর । কারণ গিয়াস্থানকে লেখা বিহাবের দরবেশ মুজাফফর শাম্স্ বস্থির চিঠি হইতে জানা যায় যে গিয়াস্থানীন সতাই স্তায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বল্থির চিঠি হইতে জানা যায় যে, গিয়াস্থানীন প্রথম দিকে স্থখ এবং আমোদপ্রমোদে নিমার ছিলেন, কিন্তু বল্থিব সহিত পত্রালাপের সময় তিনি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাপন কবিতেছিলেন। গিয়াস্থানীন বিত্যা, মহন্ত্র, উদারতা, নির্তীকতা প্রভৃতি গুলে ভৃষিত ছিলেন এবং সেজন্ত তিনি রাজা হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াস্থিলেন। গিয়াস্থানীন কবিও ছিলেন এবং স্কার গজলা লিখিয়া মুজাফকর শাম্স্ বল্থিকে পাঠাইতেন।

বল্থি ভিন্ন আব একজন দরবেশেব সহিত গিয়াস্থানীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।
তিনি আলা অল-হকের পুত্র নৃব কুংব্ আলম। 'বিয়াজ'-এর মতে ইনি
গিয়াস্থানির সংগাঠী ছিলেন। গিয়াস্থানি ও নৃব কুংব্ আলম উভয়ে
পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রমা করিতেন। কথিত আছে, নৃর কুংব্ আলমের ভ্রাতা
আজম থান স্থলতানের উজীর ছিলেন; তিনি নৃর কুংব্কে একটি উচ্চ রাজপদ
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নৃর কুংব্ তাহাতে রাজী হন নাই।

মুজাফফর শাম্প বল্গি ও ন্ব কুৎব্ আলমের সহিত গিয়াস্তলীনের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতে ব্রিতে পারা থায়, গিয়াস্থলীনও পিতা ও পিতামহের মত সাধু-সন্তদের ভক্ত ছিলেন। তাঁহাব ধর্মনিষ্ঠাব অল্ল নিদর্শনও আমরা পাই। অল-স্থাওয়ী এবং গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে হুইজন প্রামাণিক গ্রন্থকারের লেগা হইতে জানা থায় থে, গিয়াস্থলীন অনেক টাকা থরচ করিয়া মক্কা ও মিনাম হুইটি মাজাসা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মক্কার মাজাসাটি নির্মাণ করিতে বার হাজার মিশরী স্থা-মিথ কল লাগিয়াছিল। গিয়াস্থলীন নিজে হানাফী ছিলেন কিছ মক্কার মাজাসায় তিনি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হানবালী—মুস্লিম সম্প্রদায়ের এই চারিটি মধ্হবের জন্মই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গিয়াস্থলীন মক্কাতে একটি গরাইও নির্মাণ করান এবং মাজাসা ও সরাইয়ের বায়

নির্বাহের জন্ত এই ছুই প্রতিষ্ঠানকে বহুমূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মঞ্চার আরাফাহ, নামক স্থানে একটি থালও খনন করাইয়াছিলেন। গিদ্বাহুদ্দীন মঞ্চার স্থাকৃৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন, ইনিই এই সমস্ত কাজ স্থাকৃতাবে সম্পন্ন করেন। গিয়াহুদীন মঞ্চা ও মদিনার লোকদের দান করিবার অন্ত পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মঞ্চার দারীফ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মঞ্চা ও মদিনার প্রতিটি লোককেই কিছু কিছু দেওৱা হয়।

বিদেশে দৃত প্রেরণ গিয়াস্থদীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। জৌনপুরের স্বলভান মালিক সারওয়ারের কাছে তিনি দৃত পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, চীনসম্রাট য়ৄ-লোর কাছে গিয়াস্থদীন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ গ্রীষ্টাব্দে উপহার সমেত দৃত পাঠাইয়াছিলেন। মূ্-লো ইহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ কয়েকবার গিয়াস্থদীনের কাছে উপহার সমেত দৃত পাঠান।

কিন্তু গিয়াস্থদীন বে সমন্ত ব্যাপারেই ক্বতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা -নহে। কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোচনীয় বার্থতারও পরিচয় দিয়াছেন। ষেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মোটেই স্থবিধা করিতে পারেন নাই। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাজ্যের দামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণের পরে গিয়াস্থদীন যে সমস্ত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও সামরিক শক্তির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে জাঁহাকে পরাজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব থান ( ? ) নামে এক ব্যক্তির সহিত গিয়াস্থদীন দীর্ঘকাল নিক্ষল যুদ্ধ চালাইয়া প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, অরশেষে নুর কুৎব্ আলম উভর পক্ষে সদ্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্ধির কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়াস্থদীন শাহেব খানকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন এবং এই বিশাস্থাতকতা হারা কোনক্রমে নিজের মান বাঁচান। পিয়াস্থীন কাষরণ-কামতা রাজ্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। ক্ষিত আছে, গিয়াস্থীন কামতা-রাজ ও অহোম-রাজের মধ্যে বিরোধের স্ববোগ ক্ষয়া কামতা বাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন ; কিন্ত তাঁহার আক্রমণের ফলে কামজা-সাল অহোম-নাজের সক্ষে নিজের কন্তার বিবাহ দিরা সন্ধি করেন এবং তাহার পর

উভয় রাজা মিলিতভাবে গিয়াস্থদীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহাব ফলে গিয়াস্থদীনের বাহিনী কামতা রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। মিথিলার অমর কবি বিভাগতি তাহার একাধিক গ্রন্থে লিথিয়াছেন বে তাঁহার পৃষ্ঠপোবক শিবসিংহ একজন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন; বতদ্র মনে হয়, এই গৌড়েশর গিয়াস্থদীন আজম শাহ।

গিয়াস্থলীন যে তাঁহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে আন্ত নীতি অকুসরণ করিয়াছিলেন ও তাহার জক্তই শেষ পর্যন্ত তিনি শোচনীয় পরিণাম বরণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার সন্ধৃত কারণ আছে। মূজাফফর শামস বল্ধির ৮০০ হিজরায় (১০৯৭ খ্রী:) লেখা চিঠিতে পাই তিনি গিয়াস্থলীনকে বলিতেছেন বে মূসলিম রাজ্যে বিধর্মীদেব উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে! গিয়াস্থলীন বল্ধিকে অত্যন্ত শ্রন্ধা করিতেন ও তাঁহার উপদেশ অফুসারে চলিতেন। স্বত্বাং তিনি যে এই ব্যাপারে বল্ধির অভিপ্রায় অফুষায়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। ইহাব অপক্ষে কিছু প্রমাণও আছে। গিয়াস্থলীন ও তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সম্রাটের দ্তেরা বাংলাব রাজদরবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে বাংলার স্থলতানের অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচাবীদেব সকলেই মূললমান, একজনও অমূললমান নাই। এই কথা জনৈক চীনা রাজপ্রতিনিধিই লিথিয়া গিয়াছেন।

ফিরিশ্তার মতে হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন আমীর ছিলেন। আবার 'রিয়াজ'-এর মতে এই রাজা গণেশের চক্রান্তেই গিয়াস্থদীন নিহত হইয়াছিলেন। মনে হয়, বল্পির অভিপ্রায়় অম্বায়ী কাজ করিয়া গিয়াস্থদীন রাজা গণেশ প্রম্থ সমস্ত হিন্দু আমীরকেই পদ্চুত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে রাজা গণেশ গিয়াস্থদীনের শক্র হইয়া দাঁড়ান এবং শেষ পর্যস্ত তিনি চক্রান্ত করিয়া গিয়াস্থদীনকে হত্যা করান। গিয়াস্থদীন যে শেষ জীবনে সাম্প্রদারিক মনোভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ—তাহার রাজত্বকালে আগত চীনা রাজদ্তদের কেবলমাত্র বাংলার মৃসলমানদের জীবনযাত্রাই দেখানো হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহারা কোন বিবরণই লেখেন নাই।

পিয়াস্থীন বে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কোন ভারতীয় কবির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, সে সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। "বিদ্যাপতি কবি"-র ভনিতাযুক্ত একটি পদে জনৈক "গ্যাসদীন স্বরতান"-এর প্রশন্তি আছে। অনেকের মতে এই "বিদ্যাপতি কবি" মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি (জীবংকাল আঃ ১৩৭০-১৪৬০ ঞ্রীঃ) এবং "গ্যাসদীন স্বরতান (স্থলতান)" গিয়াস্থদীন আজম শাহ। কিন্তু এ সম্বন্ধ স্থনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে নাই। বাংলা 'ইউম্বন্ধ-জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা শাহ মোগাম্মদ সগীরের আত্মবিবরণীর একটি ছত্তের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গিয়াস্থদীন আজম শাহ সগীরের সমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতি ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সংশ্যের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

গিয়াস্থদীন আজম শাহ পিতার মৃত্যুব পর কুড়ি বংসর রাজত্ব করিয়া ১৪১০-১১ প্রীষ্টাব্বে পরলোকগমন করেন।

# ৭। সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

গিয়াস্থদীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি "স্থলতান-উস্-সলাতীন" (রাজাধিরাজ) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদ্দীন চীন-সম্রাট য়ুং-লোর কাছে দৃত পাঠাইয়া গিয়াস্থদ্দীনের মৃত্যু ও নিজেব সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত বাজার শোকাম্নপ্রানে যোগ দিবার জন্ম এবং নৃতন বাজাকে স্বাগত জানাইবার জন্ম তাঁহার প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন।

সৈকৃদ্দীনের রাজস্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা ষায় না। ছই বৎসর বাজস্ব করিবার পর সৈকৃদ্দীন পরলোকগমন করেন। সৈকৃদ্দীনের পরে শিহাবৃদ্দীন বায়াজিদ শাহ হলতান হন। ইব্ন্-ই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার লিথিয়াছেন বে, হম্জা শাহ তাঁহার ক্রীতদাস শিহাব (শিহাবৃদ্দীন বায়াজিদ শাহ) কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

শিহাবৃদ্ধীন রাজার পুত্র না হইয়াও রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ স্মতিশক্তিধর রাজা গণেশ তাঁহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের

শাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, রাজা গণেশই শিহাবুদ্দীনের রাজস্বকালে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রাজকোষও তাঁহারই হাতে আসিয়াছিল, শিহাবুদ্দীন নামে মাত্র স্থলতান ছিলেন।

শিহাবৃদ্দীন একবার চীনসম্রাটের কাছে দৃত মারফং একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং এদেশে উৎপন্ন আরও অনেক দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠান। তাহাব পাঠানো জিরাফ চীনদেশে বিপুল উদ্দীপনা স্বষ্ট কবে।

তুই বৎসর (.১৪১২-১৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করিবার পরে শিহাবৃদ্দীন পরলোকগমন কবেন। কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ তাঁহাকে হত্যা করাইরাছিলেন। সমসাময়িক আরবদেশীয় গ্রন্থকার ইব.নৃ-ই-হজরও লিখিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক শিহাবৃদ্দীন (শিহাব) নিহত হইয়াছিলেন। সম্বনত শিহাবৃদ্দীন গণেশের বিক্লছে কোন সময়ে বড়যাও করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্ত গণেশ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন।

মুদ্রার দাক্ষ্য ২ইতে দেখা যায় শিহাবৃদ্ধীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আবোহণ করেন তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায় না। যতদূর মনে হয়, রাজা গণেশ শিহাবৃদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশু পুত্র আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নামমাত্র রাজা করিয়া রাখিয়া নিজেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ)
মূলা পাওয়া গিয়াছে। ৮১৮ হিজরা হইতে জলালুদ্দীন মৃহত্মদ শাহের মূলা স্বরু
হইয়াছে। ইহা হইতে ব্ঝা যায় যে, কয়েক মাস রাজত্ব করার পরেই আলাউদ্দীন
সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাজা গণেশই স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায়
করিয়া আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

# **छ्रुर्थ** भिराण्डम

# ব্রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশ

#### ১। রাজা গণেশ

রাজা গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক জন অবিশ্বরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষ ব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্ম ব্যতিক্রম করিয়া হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যাদরের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিছ তাহা সত্ত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশ্রের অবকাশ নাই।

'তবকাৎ-ই-আকবরী,' 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা', 'মাসির-ই-রহিমী' প্রভৃতি প্রন্থে গণেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; বুকাননের বিবরণী, মূলা তকিয়ার বয়াজ, 'মিরাং-উল আসরার' প্রভৃতি স্বত্রেও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাওয়া য়ায়। কিন্তু এই স্বত্রগুলি পরবর্তীকালের বয়না। সম্প্রতি গণেশ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু সমসাময়িক স্বত্রও আবিকৃত হইয়াছে; য়েমন,—দরবেশ নৃর কুৎব্ আলম ও আশরফ সিম্নানীর পত্রাবলী, ইব্রাহিম শর্কীর জনৈক সামস্তের আক্রায় রচিত এবং গণেশ ও ইব্রাহিমের সংঘর্ষের উল্লেখ সংবলিত 'সন্ধীতশিরোমনি' প্রস্থ, চীনসম্রাট কর্তৃক বাংলার রাজস্প্রায় প্রেরিত প্রতিনিধিদলের জনৈক সদত্যের লেখা 'শিং-ছা-জং-লান' গ্রন্থ, আরবী ঐতিহাদিক ইব ন্-ই-হজর ও অল-সখাওয়ীর লেখা গ্রন্থম্বর, দক্ষমর্দনদেব ও মহেক্রমেবের মুদ্রা প্রভৃতি।

উপরে উল্লিখিত স্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া রাজা গণেশের ইতিহাসটি মোটাম্টি-ভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাসের সারমর্ম নিম্নে প্রায়ন্ত হইল।

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যম্ভ শক্তিশালী একজন জমিদার। উত্তরবন্ধের ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের স্থাতানদের অক্ততম আমীরও ছিলেন।

নিয়াঞ্ছীন আজম শাহ, সৈফুজীন হম্জা শাহ্য শিহাবুজীন বায়াজিদ শাহ ও

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীতিতে গণেশ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ হুইজন স্থলতানের আমলে ভিনিই যে বাংলা দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেনু তাহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনচ্যুত (ও সম্ভবত নিহত) করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈক্তবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া শ্বয়ং বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করা তাঁহার পক্ষে সন্তব হইল না। বাংলার মুসলিম সম্প্রান্থরে একাংশ বিধর্মীর সিংহাসন অধিকারে অসম্ভন্ত হইয়া তাঁহার প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ইহাদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশরা। রাজা গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদেব মধ্যে কয়েকজনকে বধ করিলেন। ইহাতে দববেশরা তাঁহার উপর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দরবেশদেব নেতা নৃব কুংব, আলম উত্তর ও পূর্ব ভারতের স্ববাপেকা পরাক্রান্ত নুপতি জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম শর্কীর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে গণেশ ঘোরতব অত্যাচারী এবং ম্সলমানদের পরম শক্র ; তিনি ইব্রাহিমকে সদৈতে বাংলায় আসিয়া গণেশের উচ্ছেদসাধন করিতে অক্রোধ জানাইলেন। ইব্রাহিম শর্কী, এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ আশরফ সিমনানীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাব সম্মতিক্রমে সৈক্তনাহিনী লইয়া বাংলাব দিকে বওনা হউলেন।

যে সমস্ত দেশেব উপর দিয়া ইত্রাহিম গোলেন, তাহাদের মধ্যে মিথিলা বা বিছত অন্যতম। বিছত জৌনপুবের হুলতানেব অধীন সামস্ত রাজ্য। কিছা এই সময়ে বিছতের রাজা দেবিসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার স্বাধীনচেতা পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বাজা গণেশেব সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গণেশের সহিত ধেমন বাংলার দরবেশদেন সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, শিবসিংহের সহিতও তেমনি বিছতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইব্রাহিম শর্কী যথন বিছতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন শিবসিংহ তাঁহার সহিত বস্মৃথমুদ্ধে অ্বতীর্ণ হইলেন এবং শরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; ইব্রাহিম তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাঁহার স্বভূত হর্গ লেহ্বা জয় করিয়া তাঁহাকে

বন্দী করিলেন। অতঃপর ইত্রাহিম শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে আফুগত্যের সর্তে ত্রিহুতের রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইহার পর ইত্রাহিম আবার তাঁহার অভিযান স্থক করিলেন এবং বাংশায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা গণেশ তাঁহার বিপুল সামবিক শক্তির নিকট দাঁডাইতে পারিলেন না। তাহার উপবে তাঁহার পুত্র রাজনীতিচতুব যত্ন (মামান্তর জিৎমল) পিতাব পক্ষ ত্যাগ কবিয়া ইত্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তথন গণেশ সবিয়া দাঁডাইতে বাধ্য হইলেন। যত্ব বাজ্যেব লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিদর্জন দিলেন। ইত্রাহিম যতুকে মুদলমান করিয়া বাংলাব সিংহাসনে বসাইলেন। যতু স্থলতান হইয়া জলালুদীন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ কবিলেন, ৮১৮ হিজবাব (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটীয়াছিল।

অতঃপব ইত্রাহিম দেশে ফিরিয়া গোলেন। জলালুদ্দীনের সিংহাসনে আবোহণের ফলে বাংলায় আবাব হিন্দ্-প্রাধান্তের অবসান ঘটিয়া মুদলিম প্রাধাত্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। বাজা গণেশ কিছুদিন পবে স্থায়া বিঝায়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অল্পায়াদে নিজেব ক্ষমতা প্রক্ষার করিলেন। পুত্র জলালুদ্দীন নামে স্থলতান বহিলেন, কিন্তু তিনি পিতাব ক্রীড়নকে পবিণত হইলেন। বাংলাদেশে আবার হিন্দ্-ধর্মেব জয়পতাকা উডিতে লাগিল। গণেশ আবাব তাঁহার প্রতিপক্ষ দববেশদিগকে ও অক্তান্ত ম্ললমানদিগকে দমন কবিতে লাগিলেন। এই ব্যাপাব দেখিয়া নূব কুংব্ আলম অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং কয়েক মাসেব মধ্যেই তিনি পবলোকগমন কবিলেন।

এদিকে বাজা গণেশ যথন নানা দিক্ দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিবাপদ মনে করিলেন, তথন তিনি পুত্র জলাল্দীনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং 'দহজমর্দনদেব' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আবোহণ কবিলেন। 'দহজমর্দনদেব'-এর বলাক্ষরে ক্ষোদিত মুদ্রাও প্রকাশিত হইল, এই মুদ্রাগুলিব এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় টাকশালের নাম, উৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং "চন্ত্রীচবণপবায়ণক্ত" লেখা থাকিত। 'দহজমর্দনদেব'-রূপে সমগ্র ১৩০৯ শকান্ধ (১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) এবং ১৩৪০ শকান্ধের (১৪১৮-১৯ খ্রীঃ) কিয়দংশ রাজত্ব কবিবার পর রাজা গণেশ পরলোকগমন করিলেন। সম্ভবত তিনি জলাল্দ্রীন (ষত্ব)-কে তাঁহার ইচ্ছার বিক্লন্ধে হিন্দু ধর্মে পুন্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বন্দ্রী করিয়া রাধিয়া-ছিলেন। সম্ভবত জলাল্দ্রীনের বড়মপ্রেই গণেশের স্কৃত্য হয়।

ষয় সময়ের জন্ম রাজত্ব করিলেও রাজা গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের উপবই তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবন্ধ ও পূর্ববন্ধের প্রায় সমস্তটা এবং মধ্যবন্ধ, পশ্চিমবন্ধ ও দক্ষিণবন্ধের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্তি ছিল

রাজা গণেশ যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বেব অধিকারী এবং কুশাগ্রবৃদ্ধি ক্টনীতিক্ত ছিলেন, তাহা উহার পূর্বর্ণিত ইতিহাস হইতেই বুঝা যায়। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। চণ্ডীদেবীব প্রতি উহাব আহগত্যের কথা তিনি মুদ্রায় ঘোষণা কবিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পদ্মলাভেব তিনি চরণপূজা করিতেন, এ কথা পদ্মলাভের বংশধর জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। পরধর্মদ্বের হইতে বাজা গণেশ একেবাবে মুক্ত হউতে পাবেন নাই। কয়েকটি মসজিল ও প্রসামিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধরণ কবিয়াছিলেন। তিনি বহু মুসলমানের প্রতি নমননীতি প্রয়োগও করিয়াছিলেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কাবণে উহা কবিয়াছিলেন। মুসলমানদেব প্রতি গণেশের অভ্যাচাব সহক্ষে কোন কোন স্ত্রে অনেক মতিরঞ্জিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। ফিবিশ্ তাব কথা বিশ্বাস কবিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক ম্সলমানের আন্থবিক ভালবাসাও লাভ কবিয়াছিলেন। ফিরিশ্ তার মতে গণেশ ক্ষ্ম্পাসকও ছিলেন।

গৌড ও পাণ্ড্যার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি গণেশেরই নির্মিত বিলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে কবেন। ইহাদেব মধ্যে গৌড়ের 'ফতে খানের সমাধি-ভবন' নামে পবিচিত একটি সৌধ এবং পাণ্ড্যাব একলাখী প্রাসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। গণেশ বিখ্যাত আদিনা মসজিদেব সংস্কাব সাধন করিয়া উহাকে তাঁহাব কাছারীবাড়ীতে পরিণত কবিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

গণেশের নাম প্রায় সমস্ত ফার্সী পুথিতেই 'কান্স্' লেখা হইয়াছে, এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'কংস'। কিন্ত প্রাচীন ফার্সী পুঁথিতে প্রায় সর্বত্রই 'গ্' ( গাফ্ )—এর জায়গায় 'ক্' ( কাফ্ ) লিখিত হইড বলিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পারা যায় না। বুকাননের বিবরণী এবং কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, 'গণেশ'ই তাঁহার প্রকৃত্ত নাম। কোন কোন ক্ত্তের মতে তাঁহার নাম ছিল 'কাণী'।

#### २। मर्क्स्पान

গণেশ বা দহজমর্দনদেবের সমস্ত মূজাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকান্দের। ১৩৪০ শকান্দেই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিন্দু রাজার মূজা পাওয়া বাইতেছে। ইহার মূজাগুলি দহজমর্দনদেবের মূজারই অফুরুপ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রদেব দক্ষজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং সম্ভবত পুত্র। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনেরই হিন্দু নাম, পিতার মৃত্যুর পরে জলালুদ্দীন কিছু সময়ের জন্ম এই নামে মৃত্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মহেন্দ্রদেব তাঁহার মৃত্রায় নিজেকে 'চণ্ডীচরণপরায়ণ' বলিয়াছেন, যাহা নিষ্ঠাবান মৃসল্মান জলালুদ্দীনেব পক্ষে সম্ভব নহে।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা'র মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি জলাল্দীনেব কনিষ্ঠ। দহজমর্দনদেশের ও জলাল্দীনেব মূলার মাঝখানে মংহল্দনেবের মূলার আবির্ভাব হইতে এইরপ অহুমান খুব অসঙ্গত হইবে না যে, মহেল্দ্র-দেব জলাল্দীনের কনিষ্ঠ ভাতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইরাছিলেন; কিন্তু জলাল্দীন অল্প সময়ের মধ্যেই মহেল্দেবকে অপসাবিত করিয়া সিংহাসন পুনর্ধিকার করেন। অবশ্য ইচা নিছক অহুমান মাত্র।

মূদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ খ্রীংর এপ্রিল হইতে ১৪১৯ খ্রীংর জাহ্মারী—এই নয় মাদের মধ্যে দহুজমর্দনদেব, মহেদ্রদেব ও জলালুদ্দীন—তিনজন রাজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হৃহতে বৃঝা যায়, মহেদ্রদেব খুনই অল্প সময় রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন।

# ্৩। জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ

জলালুদ্দীন মৃহন্মদ শাহ ত্ই দফায় রাজত্ব করিয়াছিলেন—প্রথমবার ৮১৮-১৯ হিজরায় (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়বার ৮১১-৩৬ হিজরায় (১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ)।

প্রথমবারের রাজত্ব জলালুদ্দীনের রাজসভায় চীন-স্থাটের দূতেরা আসিয়া-ছিলেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-খ্যং-লান' হইতে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন প্রধান দরবার-ঘরে বসিয়া চীনা রাজদূতদেব দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-স্থাট কর্তৃক প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দূতদের এক ভোজ দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, এই ভোজে মৃস্লমানী রীতি অস্থ্যায়ী গোমাংস পবিবেশন করা হইয়াছিল এবং স্থরা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর জলালুকীন কৃতদের প্রত্যেককে পদমর্বাদা অম্থায়ী উপহার প্রদান করেন এবং স্থর্ণময় আথারে রক্ষিত একটি পত্র চীনসঞাটকে দিবার জন্ম ভাঁহাদের হাতে দেন।

জলাল্দীনের বিতীয়বার রাজত্বেও কয়েকটি ঘটনার কথা জানিতে পারা

যায়। আবছব রক্ষাক রচিত 'মতলা-ই-সদাইন' ও চীনা গ্রন্থ 'মিং-শ্র্'-এর

সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের ফ্লতান ইব্রাহিম

শকী জলাল্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৈম্বলকের পুরে শাহ্কথা,
তথন পাবস্তের হিরাটে ছিলেন; উাহার নিকটে এবং চীন সম্রাট য়্ং-লোর নিকটে

দত পাঠাইয়া জলাল্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের কথা জানান। তথন শাহ্কথ ও

ম্-লা উভরেই ইব্রাহিমকে ভং দনা করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন,
ইব্রাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন।

আবাকান দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, আরাকানরাজ মেংসোআ-ম্উন (নামান্তর নরমেইখ্লা) ব্রহ্মের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া
বাজ্য হারান এবং বাশার স্থলতানের অর্থাৎ জলালুদ্দীন মৃহদ্মন শাহের কাছে
আশ্রয় গ্রহণ কবেন। জালালুদ্দীনকে আরাকানরাজ শক্রর বিক্রছে যুদ্ধে সাহায্য
করায় জলালুদ্দীন প্রীত হইয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের জন্ম এক সৈন্যবাহিনী দেন।

ই সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক বিশাসঘাতকতা করিয়া ব্রহ্মের রাজার সহিত যোগ
দেয় এবং আবাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পলাইয়া
আদিয়া জলালুদ্দীনকে সব কথা জানান। তথন জলালুদ্দীন আর একজন সেনানায়ককে প্রেবণ করেন এবং ইহার প্রচেষ্টায় ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের স্কুত্ত
বাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্ত জলালুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকানরাজ
ভাহার সামস্ক হইতে বাধ্য হইলেন।

ইব্ন্-ই-হজর ও অল-সথাওয়ীর লেখা গ্রন্থর হইতে জানা যায় যে, জলালুদীন
ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাঁহার পিতা কর্ত্ক বিধারত
মসজিদগুলির সংস্থার সাধন করেন; তিনি আবু হানিফার সম্প্রণায়ের মতবাদ
গ্রহণ করেন; মক্কায় তিনি অনেকগুলি তবন ও একটি স্থলর মাদ্রাসা নির্মাণ,
করাইয়াছিলেন; ধলিফার নিকট এবং মিশরের রাজা অল-আশরফ বার্স্বায়ের
নিকট তিনি অনেক উপহার পাঠাইয়াছিলেন; ধলিফা জলাপুদীনের প্রার্থনা

অস্থারী জলালুদীনকে সমান-পরিচ্ছদ পাঠাইরা তাঁহার "অসুযোদন" জানান।

উপরে প্রদন্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইহার প্রমাণ অস্থান্ত বিষয় হইতেও পাওয়া যায়। প্রায় তৃই শত বৎসর ধরিয়া বাংলার হুলতানদের মৃদ্রায় 'কলমা' উৎকী বিহুত না, জলালুদ্দীন কিন্তু তাঁহার মৃদ্রায় 'কলমা' খোলাই করান। রাজত্বের শেষ দিকে জলালুদ্দীন 'বলীফং আলাহ' ( ঈশরের উত্তরাধিকারী ) উপাধি গ্রহণ করেন। জলালুদ্দীন ভাঁহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহামুভূতিশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বুকাননের বিবরণী অমুসারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া মৃসলমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল; 'রিয়াজ'-এর মতে ইতিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিন্দুধর্মে পুন্দীক্ষিত করার ব্যাপারে যে সমন্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল, জলালুদ্দীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের যন্ত্রণা দিয়া গোমাংস থাওয়াইয়াছিলেন।

কিন্ত 'শ্বতিরত্বহার' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই জলালুদীনই রায় রাজ্যধর নামক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে তাঁহাব সেনাপত্তির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শ্বতিরত্বহার'-এর লেথক বৃহস্পতি মিশ্রেও জলালুদীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জলালুদীন হিন্দু ধর্মের অফুরাগী না হইলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্বাদাদান করিতেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের সমাদর করার কারণ হয়ত জলালুদীনের প্রাথম জীবনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিক্ষা।

ম্সলমান ঐতিহাসিকদের মতে জলালুদ্ধীন স্থশাসক ও স্থায়বিচারক ছিলেন; 'রিরাজ'-এর মতে তিনি জনাকীর্ণ পাণ্ড্যা নগরী পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

জলালুদীনের রাজ্যের আয়তন খুব বিশাল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ও আরাকান ব্যতীত—ত্ত্বিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ অস্তত সামগ্রিকভাবে তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়।

জলাপ্দীন ১৪৩৩ শ্রীরে গোড়ার দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওরা বায়। সম্ভবত তাহার অন্ধ কিছুকাল পরেই ডিনি পরলোকগমন করেন। পাওুয়ার একলাধী প্রাদাদে তাঁহার সমাধি আছে।

# 8। भागसूकीन आह यह भाइ

জনানুদ্দীন মৃহদ্দদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামস্থদীন আহ্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আইন-ই-আকবরী', 'ওবকাং-ই-আকবরী,' 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা', 'রিয়াজ-উন্-সনাতীন' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শামস্থদীন আহ্মদ শাহ ১৬ বা ১৮ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না। কারণ শামস্থদীন আহ্মদ শাহের রাজত্বের প্রথম বংসর অর্থাৎ ৮৩৬ হিজরা (১৪৩২-৩৩ ব্রীঃ) ভিন্ন আর কোন বংসরের মৃদ্রা পাওয়া যায় নাই। এদিকে ৮৪১ হিজরা (১৪৩৭-৩৮ ব্রীঃ) হইতে তাঁহার পরবর্তী স্থলতান্দ নাসিক্ষদীন মাহ্ম্দ শাহের মৃদ্রা পাওয়া যাইতেছে। বুকাননের বিবরণী অন্থ্পারে শামস্থদীন তিন বংসব রাজত্ব কবিয়াছিলেন। এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

ফিরিশ্তার মতে শামস্থদীন মহান, উদার, ক্যায়পরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি ছিলেন। কিন্তু 'রিয়াজ'-এব অতে শামস্থদীন ছিলেন বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাস্থ; বিনা কারণে তিনি মাস্থবের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী স্থীলোকদের উদর বিদীর্ণ করিতেন। সমসাময়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইব্নৃই-হজরের মতে শামস্থদীন মাত্র ১৪ বংসর ব্য়সে রাজা হইয়াছিলেন! এই কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে ফিরিশ্তার প্রশংসা এবং 'রিয়াজ'-এর নিশা—ছইই অতিরঞ্জিত।

'রিয়াক্র' ও বুকাননের বিবরণীর মতে শামস্থদীনের তুই ক্রীতদাদ সাদী ধান ও নাসির থান বড়বন্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ একলাখী প্রাসাদের মধ্যন্থিত শামস্থদীনের সমাধির গঠন শহীদের সমাধির অমুদ্রপ।

শামস্থন্দীন সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জানা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

### *नश्चम* भित्र एक प

# यार्मृह आहो तथ्थ उ रावको वासप्

# ১। নাসিরুদীন মাহ মুদ শাহ

শামস্থান আহ্মদ শাহের পরবর্তী স্থলতানের নাম নাসিক্ষান মাহ্ম্দ শাহ। ইনি ১৪৩৭ ঞ্রী বা তাহার ছই এক বংসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 'রিযাজ'-এর মতে শামস্থান আহ্মদ শাহের ছই হত্যাকারীর অগ্রতম শাদী থান অপব হত্যাকারী নাসির থানকে বধ করিয়া নিজে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাসির থান তাঁহার অভিসদ্ধি বৃঝিয়া তাঁহাকে হত্যা কবেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আহ্মদ শাহের অমাত্যেরা তাঁহার কর্তৃত্ব মানিতে রাজী না হইয়া তাঁহাকে বধ কবেন এবং শামস্থান ইলিয়াস শাহের জনৈক পৌত্র নাসিক্ষান মাহ্ম্দ শাহকে সিংহাসনে বসান। অগ্র বিবরণগুলি হইতে 'রিয়াজ'-এর বিবরণের অধিকাংশ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় এবং তাহাদের অধিকাংশেরই মতে নাসিক্ষান ইলিয়াস শাহের বংশধর। ব্রুমননের বিবরণী হইতেও 'বিয়াজ'-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে ব্রুমননেব বিবরণীতে নাসিক্ষান মাহ্ম্দ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বলা হয় নাই। ব্রুমননের বিবরণীর মতে শামস্থান আহ্মদ শাহের ক্রীত্রদাস ও হত্যাকারী নাসির থান ও নাসিক্ষান মাহ্ম্দ শাহ অভিয় শোক।

আধুনিক ঐতিহাসিকদেব অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন যে নাসিকদ্দীন মাহ্মৃদ শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সস্তান, এই কারণে তাঁহারা নাসিকদ্দীনের বংশকে "পববর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাব পরিবর্তে "মাহ্মৃদ শাহী বংশ" নামই (নাসিকদ্দীন মাহ্মৃদ শাহের নাম অফুসারে) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 'বিয়াজ্ঞ'-এর মতে নাসিকদ্দীন সমস্ত কাজ স্থায়পবায়ণতা ও উদারতার সহিত করিতেন; দেশের আবালবৃদ্ধনির্বিশেষে সমস্ত প্রজা তাঁহার শাসনে সম্ভষ্ট ছিল; গৌড় নগরীর অনেক তুর্গ ও প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করান। গৌড় নগরীই ছিল নাসিক্দ্দীনের রাজধানী। নাসিক্দ্দীন যে অ্যোগ্য নুপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ ভাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে স্থদীর্ঘ ২৪।২৫ বংসর রাজত্ব করা সম্ভব হইত না।

নাদিকদীনের রাজস্বনাল মোটান্টিভাবে শান্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে উড়িয়ার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৫-৬৭ ঞ্রীঃ) এক তাম্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে অমুমিত হয় যে, কপিলেন্দ্রদেবের সহিত নাদিকদ্বীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। খুলনা বশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাগেরহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত এক শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, খান জহান নামে নাদিকদ্বীন মাহ্মৃদ শাহের জনৈক সেনাপতি ঐ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম বাজত্বের প্রতিষ্ঠা কবেন। তাহার পর বিক্ষাপতি তাহাব 'তুর্গাভজ্জিতরঙ্গিনী'তে বলিয়াছেন যে তাহার পৃষ্ঠপোষক ভৈরব-দিংক গৌড়েশ্বরকে ''নম্রীকৃত" করিয়াছিলেন; 'তুর্গাভক্জিতরঙ্গিনী' ১৪৫০ খ্রীরে কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়, স্মতবাং ইহাতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বাংলার তৎকালীন স্থলতান নাদিকদ্বীন মাহ্মৃদ শাহ। সম্ভবত মিখিলার বাজা ভৈরব-দিংকেব সহিত নাদিকদ্বীনের সংঘ্য হইয়াছিল। মিথিলার সন্নিহিত অঞ্চল নাদিকদ্বীনের অধীন ছিল—ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে তাহাব শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। স্মতবাং মিথিলাব বাজাদের সহিত তাহার যুদ্ধ হওদা খুবই স্বাভাবিক।

পঞ্চদশ শতাব্দীব প্রথমে চীনের সহিত বাংলার বাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৩৪ বংসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। নাসিক্ষদীন তইবার—১৪৩৮ ও ১৪৩৯ গ্রীষ্টাব্দে চীনসমাটের কাছে উপহাব সমেত রাজদৃত পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি চীনসমাটকে একটি জিরাকও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ জন্ম নাসিক্ষদীন দায়ী নহেন, চীনসমাটই দায়ী। যুং-লো (১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যথন চীনের সমাট ছিলেন, তথন যেমন বাংলা হইতে চীনে দৃত ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে বাংলায়ও দৃত ও উপহার আগিত। কিন্তু যুং-লোর উত্তরাবিকারীরা শুরু বাংলার রাজার পাঠানো উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজেরা বাংলার রাজার কাছে দৃত ও উপহার থাবার প্রতিদান বিষয়ে ভাবিতেন যে সামস্ক রাজা ভেট পাঠাইয়াছে, তাহার আবার প্রতিদান দিব কি! \* বলা বাহল্য এই একভরকা.

छीव मञ्जूषिको भृषिकोत्र व्यक्तास्त्र अस्तारका निर्देशका मानस्त्र विविद्यान क्रिस्का ।

#### ২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ

ক্রকমুদ্দীন বারবক শাহ নাসিক্লীন মাহ্মুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকাবী। ইনি বাংলার অক্সতম শ্রেষ্ঠ ফুলতান।

বারবক শাহ অন্তত একুশ বংসর—১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ খ্রী: পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ খ্রী: পর্যস্ত তিনি নিজের পিতা নাসিকদ্দীন মাহ মৃদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, ১৪৭৪ হইতে ১৪৭৬ খ্রী: পর্যস্ত তিনি তাঁহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। বাংলাব স্থলতানদের মধ্যে আনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। স্থলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া সংঘর্ষ না বাধে, সেই জন্মই সম্ভবত বাংলাদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বারবক শাহ অনেক নৃতন রাজ্য জয় করিয়া নিজের রাজ্যের অস্তর্ভু ক্ত কবেন।
ইসমাইল গাজী নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার অক্যতম দেনাপতি ছিলেন।
ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব। 'রিসালং-ই-শুহাদা' নামক একথানি ফার্সী
গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু
অলৌকিক ও অবিশ্বাক্ত উপাদান থাকিলেও মোটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপব
প্রতিষ্ঠিত। 'রিসালং-ই-শুহাদা'র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয়া নামক একটি নদীতে
শেতু নির্মাণ করিয়া তাহার বক্তা নিবারণ করিয়াছিলেন, "মান্দারণের বিজ্যেহী
রাজা গজপতি"কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি মান্দারণ হুর্গ অধিকার করিয়া
ছিলেন—ইহার অন্তর্নিহিত প্রক্ত ঘটনা সম্ভবত এই বে, ইসমাইল গজপতি-বংশীয়
উড়িয়ার রাজা কপিলেজ্বদেবের কোন সৈক্তাধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া
মান্দারণ হুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ হুর্গ বাংলার অন্তর্গত ছিল।
কপিলেজ্বদেব তাহা জয় করেন। 'রিসালং'-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা
কপিলেজ্বদেব তাহা জয় করেন। 'রিসালং'-এর মতে ইসমাইল কামরূপের রাজা
কামেশ্বরের" (কামতেশ্বর ?) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা
তীহার আলৌকিক মহিমা দেখিয়া তাঁহার নিকট আন্দার্যপ্ত করেন ও ইসজায় মর্ম্ব

গ্রহণ করেন। কিন্ত ঘোড়াঘাটের তুর্গাধ্যক্ষ ভান্দদী রায় ইদমাইলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনায় বারবক শাহ ইদমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মূলা তিকিয়ার বয়াজে লেখা আছে যে, বারবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাম্বে ত্রিছত রাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহাব ফলে হাজীপুর ও তংসদ্ধিহিত স্থানগুলি পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে বৃড়ি গওক নদী পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল; বারবক শাহ ত্রিছতের হিন্দু রাজাকে তাঁহার সামস্ত হিসাবে ত্রিছতের উত্তব অংশ শাসনের ভাব দিয়াছিলেন এবং কেদার রায় নামে একজন উচ্চপদত্ত হিন্দুকে তিনি ত্রিছতে রাজত্ব আদায় ও সীমাস্ত রক্ষার জল্প তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাজার পুত্র ভরত সিংহ (ভৈবব সিংহ ?) বিদ্রোধ্য ঘোষণা করিয়া কেদার রায়কে বলপূর্বক অপসাবিত করেন; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বারবক শাহ তাঁহাকে শান্তি দিবার উল্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিছতের রাজা তাঁহার নিকট বশ্বতা ত্বীকার করেন এবং তাঁহাকে আহুগতোর প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ দটে নাই।

মূলা তকিয়ার বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্যা, কেন না সমসাময়িক মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়েব লেখা 'দণ্ডবিবেক' হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে ত্রিছত জৌনপূরের শর্কী স্থলতানদের অধীন সামস্ত রাজ্য ছিল। কিছু শর্কী বংশের শেষ স্থলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জক্ম তাঁহার রাজ্যকালে জৌনপুর-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যায়। এই স্বযোগেই বারবক শাহ ত্রিছত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বারবক শাহের নিলালিপিগুলিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচারক 'অল-ফাজিল' ও 'অল-কামিল' এই তুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। বারবক শাহ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি বিছা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম পরে উল্লিখিত হইল।

#### (ক) বিশারদ

ইছার একটি জ্যোতিববিষয়ক বচন হইতে বুঝা যায় যে ইনি বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশারদ ও বাস্থদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

### (খ) বৃহস্পতি মিশ্র

ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গীতগোবিন্দটীকা, কুমারসম্ভবটীকা, বঘুবংশটীকা, শিশুপালবখটীকা, অমরকোষটীকা, শ্বতিরত্বহার প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ইহার দর্বাপেক্ষা প্রদিদ্ধ গ্রন্থ অমরকোষটীকা 'পদচন্দ্রিকা'। বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মৃহত্মদ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়; জলালুদ্দীনের দেনাপতি রায় বাজ্যধর তাঁহার শিশ্র ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের কাছেও তিনি থানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, 'শ্বতিরত্বহাব'-এ তিনি জলালুদ্দীনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই রাজত্বকালে—১৪৩১ খ্রীষ্টান্দে রচিত হয়। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা'র শেষাংশ অনেক পরে—১৪৭৪ খ্রীষ্টান্দে রচিত হয়; তথন রুকত্বদ্দীন বারবক শাহ বাংলার হুলতান। 'পদচন্দ্রিকা'য় বৃহস্পতি লিখিয়াছেন যে তিনি গৌড়েশ্ববের কাছে 'পণ্ডিতসার্বভৌম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে উজ্জ্বল মণিময় হার, ত্যুতিমান ত্বুটি কুণ্ডল, রত্ত্ববিভ দশ আঙ্কুলের অন্ধুরীয় দিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়া স্থর্শকলনের জলে অভিযেক করাইয়া ছত্র ও অব্যের সহিত 'রায়ম্কুট' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

#### (গ) মালাধর বস্থ

ইনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা। 'গুণরাজ খান' নামেই ইনি বেশী পরিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' মালাধর বস্থ বলিয়াছেন যে গোঁড়েশ্বর তাঁহাকে "গুণরাজ খান" উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা ১৪৭৩ শ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়; কাব্যের প্রথম হইতেই কবি 'গুণরাজ খান' নামে ভনিতা দিয়াছেন। স্বতরাং ১৪৭৩ শ্রীষ্টাব্দে যিনি বাংলার স্থলতান ছিলেন, সেই বারবক

শাহের নিকট হইতেই মালাধর "গুণরাজ থান" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

#### (ঘ) কুত্তিবাস

বাংলা রামায়ণের রচয়িতা ক্বন্তিবাদ তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিথিয়াছেন যে তিনি একজন গৌড়েখরের সভায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েখব যে কে, সে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতছিন অনেক জন্ধনা করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌড়েখর রুকফুদ্দীন বাববক শাহ। বর্তমান গ্রন্থের 'বাংলা সাহিত্য' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

# (ঙ) ইব্রাহিম কায়্ম ফারুকী

ইনি 'ফরঙ্গ-ই-ইরাহিনী' নামে ফার্সী ভাষার একটি শব্দকোষ-গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থটি 'শর্ফ্ নামা' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইরাহিম কাস্ম ফারুকীর আদি নিবাস ছিল জৌনপুরে। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্থে বর্তমান ছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন স্থলতানের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। 'শর্ফ্ নামা'তে ইরাহিম এই সব স্থলতানের মধ্যে কয়েকজনের প্রশন্তি রচনা করিয়াছেন, বারবক শাহ ইহাদের অক্যতম। বারবক শাহের উচ্ছুসিত স্তুতি করিয়া ফারুকী লিখিয়াছেন "যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন। যাহাবা পায়ে ইাটে তাহারাও (ইহার কাছে) বছু ঘোড়া দানস্বরূপ পাইয়াছে। এই মহান আব্ল মূজাক্তর, বাহার স্বাপেক্ষা সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

### (b) **আমীর জৈনুদ্দীন হর্**উয়ি

ইহার নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইব্রাহিম কায়্ম ফারুকীর 'শর্ফ্নামা'তে উল্লিখিত হইয়াছে। ফারুকী ইহাকে "মালেকুণ শোয়ারা" বা রাজকবি বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাঁহার পরবর্তী স্থলতানদের সভাকবি ছিলেন।

বারবক শাহ যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে। ইহা ভিন্ন বারবক শাহ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিয়োগ করিতেন। দ্রব্যগুণেব বিখ্যাত টীকাকার শিবদাস সেন লিথিয়াছেন যে তাঁহার পিতা অনম্ভ সেন গৌডেবর বাববক শাহের "অস্তরক" অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন। বুহস্পতি মিশ্রের 'পদচন্দ্রিক।' হইতে জানা যায় যে, তাঁহার বিশাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদেব অক্সতম ছিলেন। 'পুবাণসর্বস্ব' নামক একটি গ্রন্থের (সঙ্কলনকাল ১৪৭৪ খ্রী:) হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গোবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বাববক শাহের কাছে প্রথমে "সত্য থান" এবং পবে "ভভবাজ থান" উপাধি লাভ কবেন, ইহা হইতে মনে হয়, কুলধর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিছতে বারবক শাহের প্রতিনিধি, নাবায়ণদাস ছিলেন তাহাব চিকিৎসক এবং ভান্দদী রায় ছিলেন তাঁহার রাজ্যের দীমান্তে ঘোডাঘাট অঞ্চলে একটি ছুর্গের অধ্যক্ষ। ক্বন্তিবাস তাহাব আত্মকাহিনীতে গৌডেখবেব অর্থাৎ বাববক শাহেব খে কয়জন সভাদদের উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদাব রায় এবং নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, ''ব্রাহ্মণ'' হুনন্দ, কেদাব গাঁ, গন্ধর্ব রায়, তবণী, স্থন্দৰ, শীৰংস্থা, মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে মুকুন্দ ছিলেন "রাজার পণ্ডিত"; কেনার থা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ ছিলেন এবং ক্ষত্তিবাদের সংবর্ধনার সময়ে তিনি ক্ষত্তিবাদের মাথায় "চন্দনের ছড়া" ঢালিয়া-ছিলেন; স্থন্দর ও শ্রীবংশ্য ভিলেন "ধর্মাধিকারিণী" অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় কর্মচারী। গন্ধর্ব বায়কে ক্রন্তিবাদ "গন্ধর্ব অবতাব" বলিয়াছেন, ইহা হইতে মনে হয়. গন্ধর্ব রায় স্থপুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন , কুত্তিবাদ কর্তৃক উল্লিখিত অক্সান্ত সভাসদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইকরার থান, আজমল থান, নসবং থান, মরাবং থান, থান জহান, অজলকা থান, আগরফ থান, থুর্শীদ থান, উজৈব থান, রাস্তি থান প্রভৃতি উচ্চপদন্ত বাজকর্মচারীদেব নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঞ্চলিক শাসনকর্তা; ইহাদের অক্ততম রাস্তি থান চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন; ইহার পরে ইহার বংশধররা বছদিন পর্যন্ত ঐ অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

বাববক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মুদলমানদেরই রাজপদে নিয়োগ করিতেন ভাহা নয়। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন দেশের লোককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুণ্ঠানাধ করিতেন না। মূলা তকিয়ার বয়াজ হইতে জানা যায় যে, তিনি ত্রিছতে অভিযানের সময় বছ আফগান দৈল্ল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা আছে যে বারবক শাহ বাংলায় ৮০,০০০ হাবশী আমদানী করিয়াছিলেন এবং ভাহাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, ময়ৗ, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কথা সম্ভবত সত্য, কারণ বারবক শাহের মৃত্যুব কয়েক বংলর পবে হাবশীরা বাংলাব সর্বয়য় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি তাহাবা বাংলার সিংহাসনও অধিকার করে। হাবশীদেব এদেশে আমদানী করা ও শাসন-ক্ষমতা দেওয়াব জন্ম কোন কোন গবেষক বাববক শাহের উপর দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু বারবক শাহ হাবশীদের শারীরিক পটুতাব জন্ম তাহাদিগকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাহারা যে ভবিয়তে এতথানি শক্তিশালী হইবে, ইহা বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে হাবশীদের ক্ষমতারুদ্ধির জন্ম বাববক শাহ দায়ী নহেন, দায়ী তাহার উত্তরাধিকারীরা।

আবাকানদেশের ইতিহাসের মতে আরাকানরাজ মেং-থরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) বান (বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রাস্তে অবস্থিত) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বসোআহ্প্য (১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) চট্গ্রাম জন্ন করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বনিতে ১ইবে ১৪৭৪ খ্রীঃব মধ্যেই বারবক শাহ চট্ট্রাম পুনর্ধিকার করিয়াছিলেন, কাবণ এ সালে উৎকীর্ণ চট্ট্রামের একটি শিলালিপিতে রাজা হিসাবে তাহার নাম আছে।

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্যর্গিকও ছিলেন। তাঁহার মুদ্রা এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত হুন্দর। তাঁহার প্রাাদদের একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই প্রাাদটির মধ্যে উত্থানের মত একটি শাস্ত ও আনন্দনায়ক পরিবেশ বিরাজ্য করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হইত এবং প্রাাদটিতে "মধ্য ভোরণ" নামে একটি অপূর্ব হুন্দর "বিশেষ প্রবেশপথ হিসাবে নির্মিত" তোরণ ছিল। গৌড়ের "দাখিল দরওয়ালা" নামে পরিচিত

ধ্বিক্লাট ও জ্বন্দর তোরণটি বারবক শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রাসিদ্ধি আছে।

বাংলার স্থলতানদের মধ্যে ক্ষকস্থান বারবক শাহ যে নানা দিক্ দিয়াই শ্রেষ্ঠিম দাবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

### ৩। শামস্থান যুসুফ শাহ

ককমূদীন বারবক শাহের পুত্র শামস্তদীন যুস্থফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এককভাবে ১৪৭৬-৮১ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন : সর্বসমেত তাঁহার রাজত্ব ছয় বংসরের মত স্থায়ী হইয়াছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে শামস্থান যুস্ক শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও শাসনদক্ষ নরপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফিরিশতা লিথিয়াছেন যে যুস্ক শাহ আইনের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করিতেন; কেহ তাঁহার আদেশ অথান্য করিতে দাহস পাইত না; তিনি তাঁহার রাজ্যে প্রকাশ্যে মত্যপান একোবে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলিমদের তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহারও পক্ষ অবলম্বন না করেন; তিনি বহু শাস্ত্রে স্বপণ্ডিত ছিলেন, স্থারবিচাবের দিকেও তাঁহার আগ্রহ ছিল। তাই যে মামলার বিচার করিতে গিয়া কাজীরা স্বার্থ হটত, সেগুলির অবিকাংশ তিনি স্বয়ং বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন।

যুস্ক শাহ থে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বনালে বাজধানী গৌড ও তাহার আশেপাশে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হুইয়াছিল। তাহাদের কয়েকটির নির্মাতা ছিলেন স্বয়ং য়ুস্ফ শাহ। কেহ কেহ মনে করেন, গৌডের বিধ্যাত লোটন মসজিদ ও চামকাটি মসজিদ মুস্ফ শাহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

যুক্তফ শাহের যেমন অধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষণ্ড ছিল। তাহার প্রমাণ, তাঁহারই রাজঅকালে পাঞ্যায় ( ছগলী ক্রেলা) হিন্দুদের স্থাও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত ক্রা হইয়াছিল এবং ক্রেদালা-নির্মিত বিরাট স্থাম্তির বিরুতিসাধন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে শিলালিপি খোদাই করা হইয়াছিল। পাঞ্যার ( হগলী ) পূর্বোক্ত মস জিনটি এখন বাইণ

দরওয়াজা' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বছ শিলাভম্ভ ও ধবংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া ধায়। পাও্যা (হুগলী) সম্ভবত রুহুফ শাহের রাজস্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এথানে সর্বপ্রথম তাঁহারই শিলালিপি পাওয়া ধায়।

#### ৪। জলালুদীন কতেহ শাহ

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থেব মতে শামস্থান যুক্ত শাহের মৃত্যুর পরে সিকন্ধর শাহ নামে একজন রাজবংশীয় যুক্ত সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অধান্যা ছিলেন বলিয়া অথাত্যেরা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করেন। 'রিয়াজ-উন্-স্নাতীনে'র মতে এই সিকন্দর শাহ ছিলেন যুক্ত শাহের প্র; তিনি উন্মাদরোগগ্রন্থ ছিলেন; এই কারণে তিনি যেদিন সিংহাসনে 'আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই অথাত্যগণ কর্তৃক অপসারিত হন। কিন্তু মতা স্করের সিকন্দর শাহ ছই মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষাক্র মতই সত্য বলিয়া মনে হয়; কারণ যে যুক্তকে স্কন্থ ও যোগ্য জানিয়া অথাত্যেরা সিংহাসনে বসাইন্নাছিলেন, তাহার অযোগ্যতা স্কল্পইভাবে প্রথাণিত হইতে যে কিছু সমন্ন লান্ধি রাছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্র পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসপ্রস্কর্তনির উক্তি ব্যতীত এই সিকন্দর শাহের অন্তিত্বেব কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যান্ধ নাই।

পরবর্তী স্থলতানের নাম জলালুদীন ফতেহ্ শাহ। ইনি নালিক্ষীন মাহ্মুদ শাহের পুত্র এবং শামহদীন যুক্ষ শাহের খুল্লতাত। ইনি ৮৮৬ হইতে ৮৯২ হিজরা (১৪৮১-৮২ খ্রী: হইতে ১৪৮৭-৮৮ খ্রী:) পর্যন্ত রাজস্ব করেন। ইহাব মুদ্রাগুলি হইতে জানা যায় যে ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল হোদেন শাহ।

'তবকাং-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উদ-দলাতীন'-এর মতে ফতেহ্ শাহ বিজ্ঞ, বৃদ্ধিমান ও উদার নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহার রাজস্বকালে প্রজারা থ্ব হথে ছিল। সমসাময়িক কবি বিজয় গুগুরে লেখা 'মনসামঙ্গলে' লেখা আছে বে এই নৃপত্তি বাছবলে বলী ছিলেন এবং তাঁহার প্রজাপালনের গুণে প্রজারা পরম হথে ছিল। স্পার্গী শস্বকোষ 'শব্ক্নামা'র রচয়িতা ইত্রাহিম কায়্ম ফারুকী জলান্দীন ফতেইহ্ শাহের প্রশন্তি করিয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিজয় গুপ্তের মনসামন্তলের হাসন-হোসেন পালায় বাহা লেখা আছে, ভাহা হইতে মনে হয়, ফতেহ শাহের রাজস্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসম্ভোষের ৰংখ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পালাটিতে হোসেনহাটী গ্রামের কাজী হাসন-হোসেন बाष्ट्र-यूगलं कारिनी वर्निज रहेग्राह्म । এই पूरे जारे এवः हारमत्त्र माना क्रमा হিন্দুদের উপর অপরিদীম অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের নাণালে পাইলে তাহারা ভাহাদের পৈতা হি ড়িয়া ফেলিয়া মূখে পুতু দিত। একদিন এক বনে একটি কুটিরে রাখাল বালকেরা মনসার ঘট পূজা করিতেছিল, এমন সময়ে তকাই নামে একজন মোলা ঝড়বুটির জন্তু সেধানে আসিয়া উপস্থিত হয়; সে মনসার ঘট ভাল্তিতে গেল. কিছু রাখাল বালকেরা তাহাকে বাধ। দিয়া প্রহার করিল এবং নাকে খৎ দিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিল। তকাই ফিরিয়া আসিয়া হাসন-ছোসেনের কাছে রাখাল বালকদের নামে নালিশ করিল। নালিশ শুনিয়া হাসন-হোসেন বহু সশস্ত্র মুদলমানকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাধালদের কুটির আক্রমণ করিল, তাহাদেব আদেশে সৈয়দেরা বাখালদেব কুটির এবং মনসার ঘট ভাঙিয়া ফেলিল। রাখালবা ভয় পাইয়া বনেব মধো লুকাইয়াছিল। কান্ধীর লোকেবা বন তোলপাড় করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তাব করিল। হাসন-হোসেন বন্দী রাখালদের "ভূতের" পূজা করার জন্ম ধিকার দিতে লাগিল।

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্তু কবির লেখনীতে ইহার বর্ণনা ধেরূপ জীবস্ত হইরা উঠিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় ষে, দে যুগে মুদলমান কাজী ও ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীরা দময় দময় হিন্দুদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিত এবং কবি স্বচক্ষে তাহা দেবিয়া এই বর্ণনার মধ্যে তাহা প্রতিফলিত করিয়াছেন।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালেই নবছীপে শ্রীচৈতগ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন—১৪৮৬ গ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

চৈতশুদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তাঁহার অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেন। 'চৈতশুভাগবত' হইতে জানা যায় বে, হরিদাস মৃসলমান হইরাও ক্ষণ্ড নাম করিতেন; এই কারণে কাজী তাঁহার বিক্লমে "মৃল্ক-পতি" অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তার কাছে নালিশ করেন। মূল্ক-পতি তথন হরিদাসকে বলেন, কেনিক্লমের তাঁহারা এত স্থণা করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহার হরিদাস কেন অক্লমরণ করিতেছেন? হরিদাস ইহার উত্তরে বলেন বে, বব জাতির ঈশ্ব একই। মৃল্ক-পতি বারবার অক্রোধ করা সক্ষেত্র হরিদাস ক্ষণাম ত্যাগ করিয়া "ক্লিমা

উচ্চার" করিতে রাজী হইলেন না। তথম কাজীর আক্রার ইরিদাশকৈ বাইশটি বাজারে লইরা পিরা বেত্রাঘাত করা হইল। শেষ পর্যন্ত ইরিদাশের অলৌকিক মহিনা দর্শন করিয়া মূল্ক-পতি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন বে আর কেহ তাঁহার রক্ষনামে বিশ্ব স্থাষ্ট করিবে না। চৈত্তরদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল; স্থতরাং ইহা যে জলা সুদ্দীন ফতেহ, শাহের রাজদ্ধকালেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জয়ানন্দের 'চৈতক্তমন্দল' হইতে জানা যায় যে, চৈতক্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবৰীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামেব মৃদলমানরা গৌডেশরের কাছে গিয়া মিথ্যা নালিশ করে যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিরুদ্ধে বড়বন্ধ করিতেছে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে বলিয়া প্রবাদ আছে, স্কুতরাং গৌড়েশ্বর বেন নবদীপের ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নিশ্চিস্ত না্ থাকেন। এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর "নবৰীপ উচ্ছর<sup>®</sup> করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার লোকেরা তথন নবদীপের ব্রাহ্মণদের প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুঠন করিতে লাগিল এবং নবদীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া, তুলদীগাছগুলি উপডাইয়া ফেলিতে লাগিল। বিখাত পণ্ডিত বাহুদেব সার্বভৌম এই অত্যাচারে সম্ভত হইয়া দপবিবারে নবদীপ ত্যাগ করিয়া উডিক্সাম চলিয়া গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবার পর কালী দেবী স্বপ্নে গৌড়েশ্বরকে দেখা দিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিলেন। তখন গৌডেশ্বর নবদ্বীপে অত্যাচার ব**ছ** করিলেন এবং তাঁহার আজায় বিধ্বন্ত নবদীপেব আমূল সংস্থাব সাধন করা হইল। বুন্দাবনদাসের 'হৈতক্তভাগণত' হইতে জয়ানন্দের এই বিবরণেব আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। বুন্দাবনদাস লিথিযাছেন যে, চৈতক্তদেবের জ্যাের দামাক্ত পূর্বে নবদীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাস রাজভয়ে সম্ভন্ত হইয়া সপরিবারে গঙ্গা পার ছইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বুন্দাবনদাস আরও লিথিয়াছেন বে চৈতক্তদেবের জন্মের ঠিক আগে শ্রীবাদ ও তাঁহার তিন ভাইয়ের হরিনাম-দরীর্তন দেখিয়া নব-খীপের লোকে বলিত "মহাতীত্র নরপতি" নিশ্চয়ই ইহাদিগকে শান্তি দিবেন। এই "নরণতি" জলালুদীন ফতেহ শাহ। স্কুতরাং নবনীপের বান্ধণদের উপর গৌড়েশ্বরের অভ্যাগার সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটাম্টিভাবে সভ্য বলিরাই গ্রহণ করা বার। বলা বাছলা এই গৌড়েশ্বরও জনালুদীন ফতেহ ুশাহ। ব্দবন্ত জন্মানন্দের বিষরণের প্রভ্যেকটি বুঁটিনাটি বিষয় সভ্য না-ও হইতে পারে। পৌড়েবরকে কালী দেবী সংগ্ন দেখা দিয়েছিলেন এবং গৌড়েবর ভীত হট্টরা

चভ্যাচার বন্ধ করিরাছিলেন-এই কথা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু **জন্মানন্দে**র বিবরণ মূলত সত্যা, কারণ বুন্দাবনদাসের চৈডক্সভাগবতে ইহার সমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবদ্বীপে মুসলিম রাজশক্তির যে ধরনের অভ্যাচারেল্প বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন, ফতেহ ু শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুপ্তের মনসামদলের হাসন-হোসেন পালাভেও দেই ধরনের অভ্যাচাবের বিবর্ধ পাওয়া যায়। স্বতরাং ফতেহ ুশাহ যে নবদীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের ভূল বুঝিতে পারিয়া অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সংশ্যের অবকাশ নাই। এই অত্যাচাবের কারণ বৃঝিতেও কট্ট হয় না। চৈতক্সচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে জানা যায় যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে ৰলিয়া পঞ্চলশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। চৈডক্তদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদীপ বাংলা তথা ভারতের অক্তম শ্রেষ্ঠ বিভাপীঠ হিদাবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণেরা সব দিক দিয়াই সমৃদ্ধি অর্জন করেন; এই সময়ে বাহির হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ নবদীপে আসিতে থাকেন। এইসব ব্যাপার দেখিয়া গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি ঐশ্বর্বান ব্রাহ্মণ একত্র সমবেত হইয়া গৌডে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ষড়যন্ত্র করিতেছে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। ইহার কয়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বিতীয় কোন হিন্দু অভ্যুত্থানের আশহায় পরবর্তী গৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই সম্ভন্ত হইয়া থাকিতেন। স্নতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের উষ্কানিতে জলালুদীন ফতেহ্ শাহ নবদীপের ব্রাহ্মণদের সন্দেহের চোথে দেখিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

কুদাবনদাসের 'চৈতন্তভাগবত' হইতে জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় বে চৈতন্তমেরের জন্মের আগের বৎসর দেশে ঘুভিক্ষ হইয়াছিল; চৈতন্তমেনেরের জন্মের পারের প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ঘুভিক্ষেরও অবসান হয়; এই জন্মই তাঁহার 'বিশ্বস্তর' নাম রাখা হইয়াছিল। 'চৈতন্তভাগবত' হইতে আরও জানা যায় যে যবন হরিদাসকে যে সময়ে বন্দিশালায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু জমিদার কারাক্ষম ছিলেন; মুসলিম রাজশক্তির হিন্দু-বিজেষের জন্ম ইহারা কাবাক্ষম হইয়াছিলেন, না ধাজনা বাকী পড়া বা অন্ত কোন কারণে ইহাদের কয়েদ করা হইয়াছিল, তাহা বৃষ্টিতে পারা যায় না।

বৃশাবনদাস জলাসুদীন কতেহ শাহকে "মহাতীব্ৰ নরণতি" বলিয়াছেন। কিরিশ্তা লিখিয়াছেন যে কেহ অন্তায় করিলে ফতেহ্ শাহ তাহাকে কঠোর শান্তি দিতেন।

কিন্তু এই কঠোরতাই পরিণামে তাঁহার কাল হইল। ফিরিশ্তা লিখিরাছেন যে এই সময়ে হাবনীদের প্রতিপত্তি এতদ্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহারা সব সময়ে ফলতানের আদেশও মানিত না। ফতেহ শাহ কঠোর নীতি অহুসরণ করিয়া তাহাদের কতকটা দমন করেন এবং আদেশ-অমাশ্রকারীদের শান্তিবিধান করেন। কিন্তু তিনি যাহাদের শান্তি দিতেন, তাহারা প্রানাদের প্রধান খোলা বারবকের সহিত দল পাকাইত। এই ব্যক্তিব হাতে রাজপ্রাসাদের সমস্ত চাবী ছিল।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রতি রাত্রে বে পাঁচ হাজার পাইক স্থলতানকে পাহারা দিত, তাহাদের অর্থ ঘারা হাত করিয়া খোজা বারবক এক রাত্রে তাহাদের ঘারা ফতেহ শাহকে হত্যা করাইল। ফতেহ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে দাক্টে বাংলায় মাহ মৃদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

#### ৫। স্থলতান শাহ জাদা

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে ফতেহ, শাহকে হত্যা করিবার পরে খোলা বারবক "স্থলতান শাহজাদা" নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। ইহা সত্য হওয়াই সন্তব, কিন্তু এই ঘটনা সম্বন্ধে তথা বারবক বা স্থলতান শাহজাদার অন্তিম্ব সম্বন্ধে আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মিলে নাই।

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন বারবক জাতিতে হাবনী ছিল এবং তাহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সংজ্ বাংলদেশ হাবনী রাজত্ব হার হল। কিন্তু এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই, কারণ কোন ইতিহাসগ্রন্থেই বারবককে হাবনী বলা হয় নাই। যে ইতিহাসগ্রন্থটিতে বারবক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া বাইতেছে, সেই 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা'র মতে বারবক বাঙালী ছিল।

'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উদ্-সলাতীন' অস্থলারে ফতেছ্ শাহের প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল স্থলতান শাহজায়াকে হত্যা করেন। স্থাতান শাহজাদার রাজত্বকাল কোনও মতে আট মাস, কোনও মতে ছয় মাব, কোনও মতে আড়াই মাব।

৮৯২ হিজরার (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) গোড়ার দিকে জলালুদীন কতেহ, শাহ জ শেষ দিকে সৈফুদীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ বংসরেরই মাঝের দিকে কয়েক মাস অ্লতান শাহজাদা রাজত্ব করিয়াছিল।

স্থলভান শাহজাদা তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল।
আবার তাহাকে বধ করিয়া একজন অমাত্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই
ধারা কয়েক বংসর ধরিয়া চলিয়াছিল; এই কয়েক বংসরে বাংলাদেশে অনেকেই
প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে বাংলা
দেশের এই বিচিত্র ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বেভাবে এদেশে রাজার
হত্যাকারী সকলের কাছে রাজা বলিয়া ত্বীকৃতি লাভ করিত, তাহাতে তিনি বিশ্বর

## ৬। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ

পরবর্তী রাজার নাম সৈক্ষীন ফিরোজ শাহ। 'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উন্-সলাতীন'-এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈকৃষ্ণীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবলী ফ্লতান। আনেকের ধারণা হাবণী ফ্লতানরা অত্যন্ত অখোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজ্তকালে দেশের সর্বত্ত সন্ত্রাস ও অরাজকতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। বাংলার প্রথম হাবলী ফ্লতান ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ স্থলতানদের অক্যতম। আন্তার হাবশী ফ্লতানদের মধ্যেও এক মুজাফফর শাহ ভিন্ন আর কোন হাবনী ফ্লতানকে কোন ইতিহাসগ্রন্থে অত্যাচারী বলা হয় নাই।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে সৈকুদ্দীন ফিরোজ শাহ উহার বীরন্ধ, ব্যক্তিন্ধ, মহন্ধ ও দল্লাকুতার জন্ম প্রশংসিত হইয়াছেন। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে তিনি বহু প্রলাহিতকর কাজ করিয়াছিলেন; তিনি এত বেশী দান করিতেন বে পূর্ববর্তী রাজাদের ক্ষিত সমন্ত ধনদৌলত তিনি নিংশেব করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কথিত আছে একবার তিনি এক দিনেই এক লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন; তাঁহাছ

শ্বমাত্যেরা এই মুক্তহন্ত হান শছন্দ করেন নাই; তাঁহারা একদিন মিরোক্ত শাহের সামনে এক লক্ষ টাকা মাটিতে স্থূপীকৃত করিয়া তাঁহাকে ঐ অর্থের পরিমাণ ব্যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত কিরোক্ত শাহের নিকট এক লক্ষ টাকার পরিমাণ খ্বই কম বলিয়া মনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে তুই লক্ষ্ টাকা দরিদ্রদের দান করিতে বলেন।

'রিয়াজ-উদ্-সলাতীনে' লেখা আছে যে, ফিরোজ শাহ প্রোড় নগরে একটি মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জন্মধ্যে মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহা 'ফিরোজ মিনার' নামে পরিচিত।

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধ সঠিকভাবে কিছু জানা বায় না। কোন কোন মত অম্পারে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি পাইকদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ খ্রীঃ হইতে ১৪১০ খ্রীঃ—কিঞ্চিদধিক তিন বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাখালদান বন্দ্যোপাধাায়ের মতে সৈফুদীন ফিরোজ শাহ "ফতে শাহের ক্রীত-দান" ও "নপুংসক" ছিলেন। কিন্ধ এই মতের নপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

## ৭। নাসিরুদ্দীন মাহ্মৃদ শাহ ( দ্বিতীয় )

পরবর্তী স্থলতানের নাম নাসিক্দীন মাহ্মৃদ শাহ। ইহার পূর্বে এই নামের আর একজন স্থলতান ছিলেন, স্বতরাং ইহাকে দিতীয় নাসিক্দীন মাহ্মৃদ শাহ বলা উচিত।

ইহার পিতৃপরিচয় রহস্তাবৃত। ফিরিশ্তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে ইনি সৈছ্ছীন ফিরোজ শাহের পূত্র, কিন্তু হাজী মৃহত্মদ কলাহারী নামে বোড়শ শতান্দীর একজন ঐতিহাদিকের মতে ইনি জ্লাল্ছীন ফতেহ্ শাহের পূত্র। এই স্থলতানের শিলালিপিতে ইহাকে শুধুমাত্র স্থলতান বলা হইয়াছে—পিতার নাম করা হয় নাই। ফিরোজ শাহ ও ফতেহ্ শাহ—উভয়েই স্থলতান ছিলেন, স্তরাং ছিতীয় নাসিয়্পদীন মাহ্মুদ শাহ কাহার পূত্র ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা অভ্যান্ত কঠিন। তবে ইহাকে সৈমুদ্ধীন ফিরোজ শাহের পূত্র বলিয়া মনে করার প্রেক্ট্ শৃত্তি প্রবলতর।

ফিরিশ্তা, 'রিয়াজ'ও মৃহ্মদ কলাহারীর মতে বিতীয় নাসিক্ষীন মাহ্ম্ছ শাহের রাজফালে হাব্শ্ ধান নামে একজন হাবশী (কলাহারীর মতে ইনি মলভানের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্ধশায় নিষ্কু হইয়াছিলেন) সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, স্থলতান তাঁহার জীড়নকে পরিণত হন। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পরে (কলাহারীর মতে হাব্শ্ খান তখন নিজে স্থলতান হইবার মতলব আটিতেছিলেন) সিদি বদ্র নামে আর একজন হাবশী বেপরোয়া হইয়া উঠিয়া হাব্শ্ খানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়া বদে। কিছুদিন পরে এক রাজে সিদি বদ্র পাইকদের সর্দারের সহিত বড়যা করিয়া বিতীয় নাসিক্ষীন মাহ্ম্দ শাহকে হত্যা করে এবং পরের দিন প্রভাতে সে অমাত্যদের সম্বতিক্রমে (শামস্ক্রীন) মুজাফফর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বদে।

মুজাককর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় নাসিকদীন মাহ মৃদ শাহের হত্যা এবং তাঁহাব সিংহাসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

### ৮। শামস্থদীন মূজাফকর শাহ

মুজাকফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতির লোক ছিলেন; রাজা হইয়া তিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্রান্ত লোকদের হত্যা করেন। অবশেবে তাঁহার অত্যাচার যথন চরমে পৌছিল, তথন সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মূজাকফর শাহকে যথ করিয়া নিজে রাজা হইলেন।

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সহজে প্রোলিখিত গ্রাহগুলিতে যাহা লেখা আছে, তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না; সম্ভবত থানিকটা অতিরঞ্জন আছে।

কীভাবে মূজাককর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই বে, মূজাককর শাহের সহিত তাঁহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর এবং লক্ষাধিক লোক এই বুদ্ধে নিহত হইবার পর মূজাককর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয় মত এই বে, সৈয়দ হোসেন পাইকদের স্পারকে ঘুব দিয়া হাত করেন এবং কয়েকজন লোক দক্ষে গইরা মুজাফফর শাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিরা ভাঁহাকে হন্ত্যা করেন। সম্ভবত শেবোক্ত মতই সত্য, কারণ বাবরের আন্ত্র-কাহিনীতে ইহার প্রাক্তর সমর্থন পাওয়া যায়।

মৃজাকফর শাহের রাজত্বকালে পাণ্ড্যায় নূর কুংব্ আলমের সমাধি-ভবনটি পুনর্নিমিত হয়। এই সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে মৃজাফফর শাহের উচ্ছ্সিত প্রশংসা আছে। মৃজাফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার করগায়ও একটি মসজিল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্মতরাং মৃজাফফর শাহ যে দরবেশ ও ধার্মিক লোকদের হত্যা করিতেন—পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির এই উক্তিতে আহা স্থাপন করা যায় না।

ম্জাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হি: পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুব সঙ্গে সজেই বাংলাদেশে হাবনী রাজত্বের অবদান হইল। পরবর্তী স্থলতান আলাউদীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হাবনীদের বাংলা হইতে বিতাড়িত করেন। ক্রকমুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বলালে যাহারা এদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রথম অংশগ্রহণ করিবার স্থযোগ পায়, কয়েক বংসরের মধ্যেই তাহাদের ক্রমতার দীর্বে আরোহণ ও তাহার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায় গ্রহণ—ত্ইই নাটকীয় ব্যাপার। এই হাবনীদের মধ্যে সকলেই যে থারাপ লোক ছিল না, সৈমৃদ্দীন ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ। হাবশীদের চেয়েও অনেক বেলী হর্বত্ত ছিল পাইকেরা। ইহারা এদেশেরই লোক। ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ গ্রীষ্টান্ধের মধ্যে বিভিন্ন স্থলতানের আততায়ীরা এই পাইকদের সঙ্গে বড়যন্ত্র করিয়াই রাজাদের বধ করিয়াছিল। জলালুদ্দীন ফতেহ শাহের হত্যাকারী বারবক স্বয়ং পাইকদের সর্দার ও বাঙালী ছিল বলিয়া 'তারিথ-ই-ফিরিণতা'য় লিখিত হইয়াছে।

বাংলার হাবনীদের মধ্যে বাঁহারা প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ), দিনি বদ্র (মূজাফফর শাহ), হাব্শ্ খান, কাফুর প্রভৃতির নাম বিভিন্ন ইভিহাসগ্রন্থ ও শিলালিপি হইতে জানা বাদ। রজনীকাস্ত চক্রবর্তী তাঁহার 'গোড়ের ইভিহাসে' আরও কয়েকজন "প্রধান হাবনী"র নাম করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ঐভিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া বায় না।

# वर्छ भतिरम्बर

# (शामित ब्लाशी तथ्ब

### ১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

বাংলার স্বাধীন স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নামই দর্বাপেক্ষা বিধ্যাত। ইহার ক্ষনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যের আয়তন অন্যাক্ত স্থলতানদের রাজ্যের তুলনায় বৃহত্তর ছিল। বিতীয়ত, বাংলার অন্তাক্ত স্থলতানদের তুলনায় হোসেন শাহের অনেক বেশী ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন (অর্থাং গ্রন্থাদিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি ) মিলিয়াছে। ভৃতীয়ত, হোসেন শাহ ছিলেন চৈতক্তদেবের সমসাময়িক এবং এইজন্ত চৈতক্তদেবের নানা প্রসঙ্গের সহিত হোসেন শাহের নাম যুক্ত হইয়া বাঙালীর স্মৃতিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

কিছ এই বিখ্যাত নরপতি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথা এ পর্যস্ত খুব বেশী জানিতে পারা যায় নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোদেন শাহ সম্বন্ধে যে ধারণার স্থান্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা কল্পনার পরিমাণই অধিক। স্থতরাং হোদেন শাহের ইতিহাস যথাসম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্ম একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্রক।

মুদ্রা, শিলালিপি এবং অক্তাক্ত প্রামাণিক স্থত্ত হইতে জানা যার বে, হোসেন শাহ সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আশারফ অল-হোসেনী। 'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহের পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার ছোট ভাই যুক্তকে সঙ্গে লইয়া তুর্কিন্তানের তারমুক্ত শহর হইতে বাংলার আসিয়াছিলেন এবং রাঢ়ের চাঁদপুর (বা চাঁদপাড়া) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন; সেথানকার কাজী তাঁহাদের তুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদের উচ্চ বংশমর্বাদার কথা জানিয়া হোসেনের সহিত নিজের কক্সার বিবাহ দেন। স্টুয়ার্টের মতে হোসেন আরবের মক্ষভূমি হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়ায় এক বান্ধণের বাড়ীতে বাখালের কাজ করিতেন; বাংলার ফ্লভান হইয়া তিনি ঐ বান্ধণকে মাত্র এক

শানা থাজনার চাঁদপাড়া প্রামথানি জারগীর দেন; তাহার ফলে গ্রামটি আজও পর্যন্ত একানী চাঁদপাড়া নামে পরিচিত; হোসেন কিছ কিছুদিন পরে তাঁহার বেগমের নির্বছে ঐ বাহ্মণকে গোমাংস থাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতথানি সত্য আছে, তাহা বলা যায় না। তবে চাঁদপুর বা চাঁদপাড়া গ্রামেব সহিত হোসেন শাহের সম্পর্কের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ এই অঞ্চলে তাঁহার বহু শিলালিপি পাওয়া পিয়াছে।

কঞ্চনাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতক্সচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিছেল) লিথিয়াছেন মে, রাজা হইবার পূর্বে দৈয়দ হোসেন "পোড়-অধিকারী" ( বাংলার রাজধানী গোড়ের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) অবৃদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করিতেন; অবৃদ্ধি রায় তাঁহাকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার কার্যে ক্রটি হওয়ায় তাঁহাকে চাবৃক মারেন; পরে দৈয়দ হোসেন ফলতান হইয়া অবৃদ্ধি রায়ের পরমর্থানা অনেক বাড়াইয়া দেন; কিন্তু তাঁহার বেগম একদিন তাঁহার দেহে চাবৃকের দাগা আবিকার করিয়া অবৃদ্ধি রায়ের চাবৃক মারার কর্মা জানিতে পারেন এবং অবৃদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করিতে অলতানকে অক্সরোধ জানান। অলতান তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বেগম অবৃদ্ধি রায়ের জাজি নই করিতে বলেন। হোসেন শাহ তাহাতেও প্রথমে অনিক্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জীর নির্বন্ধাতিশয়ে অবশেষে অবৃদ্ধি রায়ের মৃথে করোয়ার ( বদনার ) জল দেওয়ান এবং তাহার ফলে অবৃদ্ধি রায়ের জাতি যায়।

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ ক্লফান কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে হোসেন শাহের অমাত্য এবং স্থান্ধি রায়ের অস্তরক্ষ বন্ধু রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্ধিয় লাভ করিয়াছিলেন। স্থান্দি রায়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বছনিন বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন, স্থাত্থাং ক্লফান কবিরাজ তাঁহারও পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অতএব ক্লফান যে প্র্রোক্ত কাহিনী কোন প্রামাণিক স্ত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পর্তু গীন্ধ ঐতিহাসিক জোজা-দে-বারোস তাঁহার দা এসিয়া এছে লিথিয়াছেন যে পর্তু গীন্ধদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বংসর পূর্বে একজন আরব বণিক ছুইশত জন অন্তুচর লইয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নানা রকম কৌশল করিয়া " তিনি ক্রমশ বাঙলার স্থলতানের বিশাসভাজন হন ও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বধ্<sup>ক্ষ</sup> করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই কাহিনী হোসেন শাহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু জোজা-দে-বারোস ঐ আরব বণিকের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হোসেন শাহের সময়ের একশ্ভ বংসর পূর্ববর্তী।

বাহা হউক, হোসেন শাহের পূর্ব-ইতিহাস অনেকথানি রহস্তাবৃত। কয়েকটি বিবরণে খুব জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি বিদেশ ( আরব বা তুকিন্তান ) হইতে আদিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যার না। কোন কোন মতে হোসেন শাহ বিদেশাগত নহেন, তিনি বাংলা দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রাচ্চিস বুকাননের মতে হোসেন রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। বাবব তাঁহার আত্মজীবনীতে হোসেন শাহের পূত্র নসরৎ শাহকে "নসরৎ শাহ বঙ্গালী" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতকাচরিতামৃত' এবং কবীক্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইঙ্গিত করা ছইয়াছে বে, হোসেন শাহের দেহ কৃষ্ণবর্গ ছিল। এই সমন্ত বিষয় হইতে মনে হন্ধ, হোসেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঙালীই ছিলেন; যে সমন্ত সৈম্বদ্ধণে বাংলা দেশে বছ পুরুষ ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল, সেইরূপ একটি হুংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোসেন শাহ হাবনী স্থলতান মৃজাফফর শাহের উজীর ছিলেন—বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মৃজাফফর শাহের উজীর থাকিবার সমন্ন হোসেন একদিকে তাঁহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দিতেন ও অপর দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচাব করিতেন; ইহা খুবই নিন্দনীয়। যে ভাবে হোসেন প্রভূকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাহারও প্রশংসা করা শায় না। তবে মৃজাফফর শাহও তাঁহার প্রভূকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। সেই জন্ত তাঁহার প্রতি হোসেনের এই আচরণকে শাঠাং সমাচরক্তেং" নীতির অন্থ্যরণ বলিয়া ক্ষমা করা যায়।

মৃদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ ঞ্রীরে
ুনভেম্বর হইতে ১৪৯৪ ঞ্রীরে জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে
আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় যে তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল,
কে সময়ে অনেক প্রমাণ আছে।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যেরা একজ সমবেত হইরা হোদেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন। তবে, ফিরিশ্তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে হোদেন শাহ অমাত্যদিগকে লোভ দেখাইয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। হোদেন অমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যদি তাঁহাকে রাজপদে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গৌড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধন-সম্পত্তি তাঁহাদিগকে দিবেন এবং মাটিব নীচে লুকানো সব সম্পদ তিনি নিজে লইবেন। অমাত্যেরা এই দর্তে সম্পত্ত হইয়া তাঁহাকে রাজা করেন এবং গৌড়ের মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইতে থাকেন; কয়েক দিন পরে হোদেন শাহ তাঁহাদিগকে লুঠ বন্ধ কবিতে বলেন; তাঁহারা তাহাতে রাজী না হওয়ায় হোদেন বারো হাজার লুঠনকারীকে বধ করেন; তখন অল্কেরা লুঠ বন্ধ করে; হোদেন নিজে কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি লুঠ করিয়া হস্তগত্ত করেন; তখন থাকার ব্যক্তিরা সোনার থালাতে থাইতেন; হোদেন এইন্ধপ তেরশত সোনার ধালা সমেত বহু গুপ্তধন লাভ করিলেন।

এই বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের সময় নানা ধরনেব ক্রুব কুটনীতি ও হীন চাতুরীর আশ্রয় লইযাছিলেন।

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের মতে হোসেন রাজা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পরিপূর্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা সত্য, কারণ সমসাময়িক সাহিত্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া ষায়। ইতিহাসগ্রন্থভলির মতে ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থলতানের হত্যাকাণ্ডে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ কবিয়াছিল, সেই পাইকদের দলকে হোসেন শাহ ভাঙিয়া দেন এবং প্রাদাদ রক্ষার জন্ম অন্তর্মকি-দল নিযুক্ত করেন; হাবশীদের তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে বিতাড়িত করেন; তাহারা গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গেল; হোসেন সৈয়দ, মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন।

হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় তুই বৎসর পরে (১৪৯৫ খ্রীঃ)
ভৌনপুরের রাজ্যচ্যুত স্থলতান হোসেন শাহ শর্কী দিল্লীর স্থলতান সিকলর শাহ
লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলায় পলাইয়া আসেন।
বাংলার স্থলতান হোসেন শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সিকলর গ লোদী বাংলার স্থলতানের বিরুদ্ধে একদল সৈম্ম প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও
ভীহার পুরু দানিয়েলের নেভূদ্ধে এক সৈম্মবাহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী বিহারের বাঢ় নামক স্থানে পরস্পারের সন্মুখীন হইয়া কিছুদিন রহিল, কিছ যুদ্ধ হইল না। অবশেষে ছই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অন্থসারে ছই পক্ষের অধিকার পূর্ববৎ রহিল এবং হোসেন শাহ দিকল্বর লোদীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন ধে দিকল্পরের শত্রুদের তিনি ভবিক্সতে নিষ্ণ রাজ্যে আশ্রয় দিবেন না। সিকল্পবও হোসেনকে অন্থর্মণ প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহাব পর দিকল্পর লোদী দিল্লীতে ফিরিয়া গোলেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত স্থলতানের সহিত সংঘর্ষের এই সম্মানজনক পরিণাম হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হোদেন শাহ তাঁহার রাজত্বেব প্রথম বংসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে "কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উডিয়া-বিজয়ী" বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই রাজ্যগুলি নিব্দরের নক্রিয় চেষ্টা করিতে থাকেন। কয়েক বংসরেব চেষ্টায় তিনি কামতাপুর ও কামরূপ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিলেন। ঐ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অমুদারে হোসেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতাপুর (কোচবিহার)ও কামরূপ ( আসামের পশ্চিম অংশ ) জয় করিয়াছিলেন; কামতাপুর ও কামরূপের রাজা খেন-বংশীয় নীলাম্বর তাঁহার মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তাঁহার রানীব প্রতি অবৈধ আদক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া; তাহাকে বধ করিয়া তিনি ভাষার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মাংস খাওয়াইয়াছিলেন; তথন তাহার পিতা প্রতিশোধ নইবার জন্ত গঙ্গাম্বান করিবাব অছিলা করিয়া গৌডে চলিয়া খাদেন এবং হোদেন শাহকে কামতাপুৰ আক্রমণের জন্ম উত্তেজিত করেন। হোদেন শাহ তথন কামতাপুর আক্রমণ কবেন, কিন্তু নীলাম্বর তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে হোদেন শাহ মিথ্যা করিয়া নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠান বে ভিনি চলিয়া ঘাইতে চাহেন, কিন্তু তাহাব পূর্বে তাহার বেগম একবার নীলাম্বরের বানীর সহিত দাক্ষাৎ করিতে চাহেন; নীলাম্বর তাহাতে দশ্বত হইলে হোসেন শাহের শিবির হইতে তাঁহার রাজধানীর ভিতরে পালকী যায়, তাহাতে নারীর ছন্মবেশে সৈক্ত ছিল; তাহারা কামতাপুব নগর অধিকার করে; ১৪৯৮-৯৯ এটিকে . এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এই প্রবাদের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি এবং ইহাতে উল্লিখিত তারিথ সতা বলিম্না মনে হয় না। তবে হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ বিজয় যে ঐতিহাসিক । ক্টনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ 'রিয়াক', বুকাননের বিবরণী এবং কাষতাপুর অঞ্চলের কিংবদন্তী—সমন্ত স্ত্রেই এই ঘটনার সত্যতা সহকে একমত। 'আসাম ব্রঞ্জী'র মতে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোসেন শাহের অধীনস্থ আটগাঁওরের মৃসলমান শাসনকর্তা "তুরকা কোত্যাল" কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য পুনবধিকার করেন। ক্ষিত আছে যে ১৫১৩ গ্রীঃর পরে কামতাপুর বাজ্য হইতে মৃসলমানবা বিতাড়িত হইয়াছিল। 'এই সব কথা কতদুর সত্য, তাহা বলা যায় না।

ঐ সময়ে কামকপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাজ্যটি তুর্গম পার্বতা অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্ম এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ ৰুব বেশী হওয়ার জন্ম বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাজ্য জয় করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দিতীয়ার্ধে শিহাবৃদ্ধীন তালিশ নামে মোগল সরকাবের জনৈক কর্মচারী তাঁহার 'তাবিখ-ফতে-ই-আশাম' গ্রন্থে লিথিয়াছেন বে হোসেন শাহ ২৪.০০০ পদাতিক ও অবাবোহী দৈল লইয়া আসাম আক্রমণ করেন. ত্তথন আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোসেন শাহ আসামের সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়া দেখানে তাঁহাব জনৈক পুত্রকে ( কিংবদস্কী অমুদারে ইহার নাম "ছলাল গাজী") এক বিশাল দৈক্তবাহিনী সহ রাখিয়া নিজে গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যথন বর্ধা নামিল, তখন চারিদিক জলে ভরিয়া গেল। সেই সময়ে আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চল হইতে নামিয়া হোসেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও তাঁহার সৈত্ত ধ্বংস করিলেন। মীর্জা মৃহম্মন কাজিমের 'আলমগীরনামা' এবং গোলাম হোসেনের 'রিয়াজ-উদ্-সলাতীন'-এ শিহাবৃদ্দীন তালিশের এই বিবরণের পরিপূর্ব সমর্থন পাওরা যার। কিন্তু অসমীয়া ব্রঞ্জীগুলির মতে বাংলার রাজা "খুনফং" বা "খুফং" (ছদন) "বড় উজীর" ও "বিৎ মালিক" (বা "মিৎ মানিক") নামে ছুই ব্যক্তির নেড়ছে আসাম জয়ের জন্ত ২০,০০০ পদাতিক ও অবারোহী সৈত্ত এবং অসংখ্য রণভরী প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় অনেকদুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়; তাহার পর আসামরাজ হুছন মূদ তাহাদের প্রচণ্ড বাধা দেন: তুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুদলমানরা প্রথম দিকে জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরান্ধিত হয়; "বড় উন্সীর" পলাইয়া প্রাণ বাঁচান; কিছুদিন পরে তিনি আবার "বিৎ মালিক" সমভিব্যাহারে আসাম শান্তমণ করেন; ইতিমধ্যে আদামরাজ করেকটি নদীর মোহানায় ঘাঁটি বসাইয়া উহিার ঐবান সেনাপতিদের যোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বাংলার সৈত্র- বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যন্ত জগ্রসর হইরা সেখানকার ঘাঁচি আক্রমণ করে ও এখানে বহুক্ষণব্যাপী রক্তক্ষরী যুদ্ধের পরে অসমীয়া সেনাপভি বরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন। "বিৎ মালিক" এবং বাংলার বছ সৈন্ত এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল; "বড় উজীর" এবাবও স্বল্পসংখ্যক অন্তর লইয়া পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, তাঁহাদিগকে অসমীয়া বাহিনী অনেক দূব পর্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গেল।

মৃসন্মান লেখকদেব লেখা বিবরণে এবং অসমীয়া ব্রঞ্জীর বিবরণে কিছু পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বে হোসেন শাহেব আসামজয়েব প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হুইয়াছিল।

আসামের ''হোসেন শাহী পরগণাঁ' নামে পবিচিত একটি অঞ্চল এখনও হোসেন শাহের শ্বতি বহন করিতেছে।

উড়িয়ার সহিতও হোদেন শাহের দীর্ঘদ্ধী যুদ্ধ হইয়াছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, হোসেন শাহের বাজত্বের প্রথম বংসরেই উড়িয়ার সহিত তাঁহাব সংঘর্ষ বাবে। ঐ সময়ে পুরুষোন্তমদেব উড়িয়ার রাজা ছিলেন। ১৪৯৭ প্রীষ্টাবে ভাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্ধ সিংহাসনে আরোহণ কবেন। প্রতাশক্ষম্রের দীক্ষাগুরু জীবদেবাচার্বের লেখা 'ভক্তিভাগবত' মহাকাব্য হইতে জানা বায় বে, সিংহাসনে আবোহণের সঙ্গে সঙ্কেই প্রতাপরুদ্ধকে বাংলার হুলতানেব সহিত মুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, 'রিয়াজ-উস্ সলাতীন' এবং ত্রিপুরার রাজমালার সাক্ষ্য অভ্নসারে হোসেন শাহ উড়িয়া জয় করিয়াছিলেন।

শশন্তরে, উড়িয়ার বিভিন্ন স্ত্রের মতে উড়িয়ারাজ প্রতাপক্তরই হোসেন শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জীবদেবাচার্য 'ভক্তিভাগবত'-এ লিথিয়াছেন বে শিতার মৃত্যুর ছয় সংগ্রাহের মধ্যেই প্রতাপক্তর বাংলার স্থলতানকে পরাজিত করিয়া গলা (ভাগীরণী) নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। প্রভাগকক্তের তাত্রশাসন ও শিলালিপিতে বলা হইয়াছে বে প্রভাগকক্তের নিকট পরাজিত হইয়া গৌড়েবক্রটাদিয়াছিলেন এবং ভয়াক্তল চিত্তে স্বন্ধনে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপক্তরের রচনা বলিয়া ঘোষিত 'সরস্বতীবিলাসম্' প্রত্থে (১৫১৫ খ্রীঃ বা তাহার পূর্বের রচিত) প্রতাপক্তরেক 'শরণাগক্তর্জান্ত্রন্ধানীবর-হসনশাহ-মরজাধ-শরণরক্ষেণ্ বলা হইয়াছে, অধ্বি প্রভাগক্তর ভূবু

হোনেন শাহের বিজেতা নহেন, তাঁহার রক্ষাকর্তাও! উড়িরা ভাষার বেধা জনরাধ মন্দ্রিরের 'মাললা পাঞ্জী' ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'কট করাজবংশাবলী' প্রন্তের মডে বাংলার স্থপতান উড়িক্তা আক্রমণ করিবা উড়িক্তার রাজধানী কটক এবং পুরী পর্যন্ত সকল জয় করিয়া লন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় মুম্বর দেবমুর্তি তিনি নষ্ট করেন, জগরাথের মুর্তিকে দোলায় চড়াইয়া চিন্ধা ব্রুদের মধ্যমিত **ठ**णारेखरा पर्साट नरेबा निवा वाथा रहेबाहिन वनिवा खेरा स्वर्ग रहेरा वस्त পার। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে সিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি ক্ষতগতিতে চলিয়া আসেন এবং বাংলার স্থলতানকে তাড়া কবিয়া शकांत जीत भर्यस नहेशा यांन। 'मानना भाकी'त मटल ১৫০२ खेडांट्स এই चर्डना ঘটিরাছিল। এই হজের মতে চউসুহি তৈ প্রতাপকতা ও ছোসেন শাহের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে প্রাঞ্জিত হইয়া হোলেন শাহ মান্দাবণ ভূর্বে আঞ্জম শন। প্রতাপক্ষ তথন মান্দরিব তুর্গ অবরোধ কবেন। প্রতাপক্ষাের অক্সডর নেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিভাধর ইতিপূর্বে হোনেন শাহের কটক আক্রমনের সময়ে কটক রক্ষা করিতে বার্থ হইরাছিল, সে এখন হোসেন শাহের সহিত ষোধ দিল: হোদেন শাহ ও গোবিন্দ বিভাধব প্রতাপক্ষত্তের সহিত প্রচণ্ড বৃদ্ধ করিয়া ভাঁহাকে মান্দারণ হইতে বিভাড়িত করিলেন। মান্দারণ হইতে অনেকথানি পশ্চাদপসর্ব করিয়া প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিভাধরকে ভাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে অনেক ব্ৰাইয়া ফুজাইয়া আবার খদেশে আনয়ন করিলেন: ইহার পর জিনি গোবিন্দকে পাত্তেব পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেই রাজ্য শাসনের ভার দিলেন: হোদেন শাহ আর উডিয়া জন্ম করিতে পারিলেন না। এই বিবর্গের সমস্ত কথা মত্য না হইলেও অনেকথ।নিই যে মত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ৰাহা হউক, দেখা বাইভেছে বে হোদেন শাহ ও উড়িক্সারান্তের সংঘৰ্কে উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করিয়াছেন।

বাংলার চৈতস্কচরিতগ্রহণ্ডলি—বিশেষভাবে 'চৈতক্সভাগবত', 'চৈতস্কচরিতাযুত'
ও 'চৈতস্কচন্দ্রোদর নাটক' হটতে এ সম্বদ্ধে অনেকটা নিরপেক ও নির্ভরবোগ্য
বিবরণ পাওয়া বায়। এগুলি হইতে জানা বায় বে. হোসেন শাহ উড়িয়া আক্রমণ
ক্রিয়া সেখানকার বহু দেবমন্দির ও দেবম্তি ভাঙিয়া ছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া
ভাঁহার সহিত উড়িয়ার রাজার যুদ্ধ চলিয়াছিল। চৈতক্সদেব বখন হন্দিণ ভারজ্ঞ
ক্রমণের শেবে নীলাচলে প্রভ্যাবর্তন করেন (১৫১২ ব্রীঃ), ক্রখন বাংলা ও

উভিক্সার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। বাংলা হইতে চৈতন্তুদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনেব (জুন ১৫১৫ খ্রীঃ) অব্যবহিত পরে হোসেন শাহ আবার উড়িভায় অভিযান করেন।

জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতক্তমন্দলে' নিধিয়াছেন যে উড়িয়ারাজ প্রতাপক্ত একবাব বাংলা দেশ আক্রমণ করিবার সম্বল্প করিয়া সে সম্বল্প চৈতক্তাদেবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতক্তাদেব তাঁহাকে এই প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে বলেন; তিনি প্রতাপক্তাকে বলেন যে "কাল্যবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর" মহাশক্তিমান, তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িয়া উৎসন্ধ কবিবে এবং জগয়াথকে নীলাচল ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। চৈতক্তাদেবের কথা ভনিয়া প্রতাপক্ষম্র বাংলা আক্রমণ হইতে নিরস্ত হন। এই উক্তি কত দূর সত্য বলা যায় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে পরিষ্কার ব্ঝিতে পারা যায় যে, ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের সহিত উড়িয়ার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৫১২ খ্রীঃ হইতে ১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ আবাব উডিয়া আক্রমণ করেন এবং স্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্ব করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

হোসেন শাহ এবং ত্রিপুবার রাজার মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। ইহা 'রাজমালা' (ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস) নামক বাংলা গ্রন্থে কবিতার আকারে বর্ণিত হইয়াছে। 'রাজমালা'র দ্বিতীয় থণ্ডে (রচনাকাল ১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ-ব মধ্যে) হোসেন শাহ ও ত্রিপুবারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণের সারমর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল।

হোসেন শাহেব সহিত ত্রিপুবারাজের বছ সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরাবাজ ধন্তমাণিক্য বাংলার স্থলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় কবেন।

১৪৩৫ শকে ধলুমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতত্পলক্ষে অর্ণমূলা প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে গোরাই মন্ত্রিক নামক একজন সেনাপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গোরাই মন্ত্রিক ত্রিপুবার অনেক অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চত্তীগড় তুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর তিনি চত্তীগড়ের পাশ কাটাইয়া গিয়া গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন, বাঁধ দিয়া গোমতীর জল অবক্ষম্ব করেন এবং তিন দিন পরে বাঁধ খুলিয়া জল ছাড়িয়া মেন; বা জল গোলাইয়া দিয়া ত্রিপুরার বিশর্ষর সাধন করিল। তথন ত্রিপুরারাজ্য

শভিচার অমুষ্ঠান করিলেন; এই অমুষ্ঠানে বলিপ্রবন্ত চণ্ডালের মাখা বাংলার লৈক্তবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিয়া রাধির। আদা হইল। তাহার ফলে লেই রাত্রেই বাংলার দৈক্তরা ভয়ে পলাইয়া গেল।

১৪০৯ শকে ধন্তমাণিক্যের রাইকছাগ ও রাইকছম নামে তুইজন সেনাপতি আবার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তথন হোসেন শাহ হৈতন খাঁ, নামে একজন দেনাপত্তির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। হৈতন খাঁ সাক্ষরের সহিত্ত অগ্রন্থর হইয়া ত্রিপুবারাজ্যের তুর্গের পর তুর্গ জর করিতে থাকেন এবং পোম ত্রীনদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে বিচলিত হইয়া ধন্তমাণিক্য ভাকিনীদের সাহায়্য চান। তথন ভাকিনীরা গোমতা নদীব জল শেষণ করিয়া সাত দিন নদীর খাত ভর রাধিয়া অতঃপব জল ছাড়িয়া দিল। দেই জলে ত্রিপুবার লোকেরা বহু ভেলা ভাসাইল, প্রতি ভেলায় তিনটি করিয়া পুতৃর ও প্রতিপ্রার্থন হাতে তুইটি করিয়া মন্যান ছিল। অর্গনমুক্ত জলধারায় বাংলার দৈজনের হাতী ঘোড়া উট ভালিয়া গোন, ইহা ভিন্ন তাহারা দ্ব হইতে জলন্ত মণাল দেখিয়া ভয়ে ছম্বতক্র হইয়া পড়িল; তাহার পর ত্রিপুবার লোকেবা তাহানেব নিকটবর্তী একটি বনে আগুন লাগাইয়া নিল। বাংলার দৈক্তেরা তথন পলাইয়া গেল, তাহাদের অনেকে ত্রিপুবার দৈলনের হাতে মারা পড়িল। ত্রিপুবার দৈক্তেরা বাংলার বাহিনীয় অধিকৃত চারিটি ঘাটি পুনরধিকার করিল। বাংলার বাহিনী ছম্বকড়িয়া ঘাটিতে অবস্থান করিতে লাগিল।

এখন প্রশ্ন এই, 'রাজমালা'র এই বিবরণ কতদ্র বিশাদ্যোগ্য ? ধন্তমাণিক্য অভিচারেব দারা গোরাই মলিককে এবং ডাকিনীদের দাহায়ে হৈডন খাঁকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া বিশাদ করা যায় না। এই দব অলৌকিক কাণ্ড বাদ দিলে 'রাজমালা'র বিবরণের অরশিষ্টাংশ দত্য বলিয়াই মনে হয়। স্বতরাং এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দিরান্ত করিতে পারি বে হোদেন শাহ-ধন্তমাণিক্যের দংঘর্থের প্রথম পর্যায়ে ধন্তমাণিক্যই জয়য়ুক্ত হন এবং তিনি খণ্ডল পর্যন্ত বাদেন শাহের রাজ্যের এক বিত্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। দিতীয় পর্যায়ে ধন্তমাণিক্য চটুগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে ভাঁহাকে পূর্বাধিক্বত দমন্ত অঞ্চল হারাইতে হয় এবং গোড়েবরের দেনাপতি পৌরাই মলিক গোমতী নদীর তীরবর্তী চতীগড় দুর্গ পর্যন্ত করিয়া আপুরারাজ্যের মলিক গোমতী নদীর জীরবর্তী চতীগড় দুর্গ পর্যন্ত করিয়া আপুরারাজ্যের মলিক গোমতী নদীর জারবর্তী চতীগড় দুর্গ করিয়া আপুরারাজ্যের

ভাগ্যবিপর্বয় ঘটাইয়াছিলেন। তৃতীয় পর্বায়ে য়য়্য়মাণিক্য ভাবার পূর্বায়িয়ত ভার্কার পরিবাছিলেন। তৃতীয় পর্বায়ে য়য়য়াণিক্য ভাবার পূর্বায়িয়ত ভারকান করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁহার পশ্চাজাবন করিয়া গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্বস্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাজ গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মৃক্ত করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলেন। তাহার ফলে হৈতন খা পিছু হটিয়া ছয়কিছয়ায় চলিয়া আসেন। ত্রিপুরায়াজ ছয়কিছয়ায় পূর্ব পর্বস্ত অঞ্চলগুলি পুনরিষকার করেন, ত্রিপুরা য়াজ্যের অয়্রাক্ত অঞ্চল হোসেন শাহের দুখলেই থাকিয়া য়ায়।

'রাজমালা'র বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধল্লমাণিক্য বাংলার থণ্ডল পর্যস্ত বে অভিযান চালাইয়াছিলেন, ভাহা হইতেই হোদেন শাহের সহিত তাঁহার সংঘর্বের আরম্ভ হয় এবং ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ খ্রীঃর পূর্বে হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজকে প্রতি-আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ এটাকে উৎকীর্ণ হোদেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খওয়াস ধান নামে হোদেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার "সর-এ-লক্ষর" বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, ১৫১৩ খ্রীরে মধ্যেই হোদেন শাহ ত্রিপুরার দহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইরা দ্রিপুরার অঞ্চলবিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন বে হোলেন শাহ ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দী তাঁহার মহাভারতে লিথিয়াছেন বে তাঁহার পূর্চপোষক, হোসেন শাহের অস্ততম সেমাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার হুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ত্রিপুরারাজ দেশত্যাগ করিয়া "পর্বতগহ্বরে" "মহাবনমধ্যে" গিয়া বাস করিতে থাকেন; ছটি খানকে তিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়া সম্মানিত করেন; ছটি খান তাঁহাকে অভয় দান করা সম্বেও ভিনি আতক্প্রন্ত হইয়া থাকেন। এইসব কথা কতদুর ষ্থার্থ তাহা বলা যায় না। তবে হোসেন শাহের রাজ্যকালে কোন সময়ে জিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার বাহিনীর সাফল্যে ছুটি খান উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিমাছিলেন-এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

হোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজ্যেও সম্ভবত সংঘর্ব হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হোসেন শাহের রাজত্বকালে আরাকানীরা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল; হোসেন শাহের পূত্র নসরৎ শাহের বেস্থান্থ এক বাছিনী ধলিণ-পূর্ব বন্ধে প্রেরিত হয়, তাহারা আরাকানীদেঞ্জ বিভাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম পুনর্থিকার করে। জোজাঁ-দে-বারোদের দা এশিরা'
এবং জ্ঞান্ত সমসামরিক পতু গীজ গ্রন্থ হইতে জানা যায় বে, ১৫১৮ ব্রীষ্টাবে
আরাকানরাজ বাংলার রাজার জর্গাং হোসেন শাহের সামস্ভ ছিলেন। চট্টগ্রাম
অধিকারের যুদ্ধে পরাজ্বর বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোসেন শাহের
সামস্তে পরিণত হইয়াছিলেন।

হোসেন শাহ ত্রিছতের কতকাংশ সমত বর্তমান বিহার রাজ্যের অনেকাংশ ক্ষয় করিয়াছিলেন। বিহারের পাটনা ও মুক্ষের জেলায়, এমন কি ঐ রাজ্যের পশ্চিম প্রাক্তে অবস্থিত সারণ জেলায়ও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বিহারের একাংশ সিকন্দর শাহ লোদীর রাজ্যভুক্ত ছিল। সিকন্দর শাহ লোদীর সহিত সন্ধি করিবার সময় হোসেন শাহ তাঁহাকে প্রতিশ্রুত্তি দিয়াছিলেন যে ভবিশ্বতে তিনি সিকন্দরের শক্রতা করিবেন না এবং সিকন্দরের শক্রকের আশ্রয় দিবেন না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালিত হর নাই। সারণ অঞ্চলের একাংশ হোসেন শাহের এবং অপরাংশ সিকন্দর শাহের অধিকার ভুক্ত ছিল। লোদী রাজবংশ সম্বন্ধীয় ইতিহাসগ্রন্থপ্রলি হইতে জানা বার যে, সারণে সিকন্দরের পাত প্রতিনিধি হোসেন খান কর্ম্পলির সহিত হোসেন শাহ খৃষ্ব বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকায় এবং হোসেন খান কর্ম্পলির বিশ্বত্তে সৈক্ত প্রেরণ করেন (১৫০৯ খ্রীঃ); তখন হোসেন শাহ ফ্মুলিকে আশ্রয় দেন। সিকন্দর শাহ লোদীর মৃত্যুব (১৫১৭ খ্রীঃ) পর তাহার বিহারম্ব প্রতিনিধিদের সহিত হোসেন শাহ প্রকাশ্রতাকেই শক্রতা করিতে আরম্ভ করেন।

হোসেন শাহের রাজস্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পর্তু গীক্ষরা প্রথম পদার্শন করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তু গীক্ষ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য স্থক করার অভিপ্রায়ে চারিটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মধাপথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হওয়ায় পর্তু গীক্ষ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জোখা-দে-সিলভেরার নেভূত্বে একদল পর্তু গীক্ষ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছান। সিলভেরা বাংলার স্থলতানের নিকট এদেশে বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রামে একটি কৃঠি নির্মাণের অনুমত্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিলভেরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তার একজন আত্মীয়ের ভূইটি জাহাজ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামেও খাছাভাবে পভিন্না একটি চাল-বোঝাই নৌকা পূর্তন করিয়াছিলেন

বিশ্বা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তাঁহার প্রভি বিশ্বপ হন ও তাঁহার জাহাজ্বলক্ষ্য করিয়া কামান গাগেন। পতুর্গীজরা ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম অবরোধ করিয়া বাংলার সাম্দ্রিক বাণিজ্য বিপর্যন্ত করিল। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এই সময়ে কয়েকটি জাহাজের জন্ম প্রত্নিকা বরিছেছিলেন, ভাই ভিনি সাময়িকভাবে পতুর্গীজদের সহিত দল্ধি করিলেন। বিশ্ব জাহাজগুলি বন্দরে পৌছিবামাত্র তিনি পতুর্গীজদের প্রতি আক্রমণ পুনরারপ্ত করিলেন। তথন সিলভেরা আরাকানে অবভরণের এবং সেখানে বাণিজ্য হুফ করার চেটা করিতে লাগিলেন। আরাকানরাজ পতুর্গীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সিলভেরা জানিতে পারিলেন যে আরাকানে অবভরণ করিলেই ভিনি বন্দী হুইবন। এই কারণে তিনি নিরাশ হুইয়া সিংহলে চলিয়া গেলেন।

হোসেন শাহ গৌড় হইতে নিকটবর্তী একডালায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্থরিত করিয়াছিলেন। এই এবডালার অবস্থান সম্বন্ধে ইলিয়াস শাহের প্রসন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সম্ভবত ব্যক্তিগত নিরাপতার জন্ম এবং ক্রমাগত পূর্থনের ফলে গৌড় নগরী শ্রীহীন হইয়া পডায় হোসেন শাহ একডালায় রাজধানী স্থানাস্থরিত করিয়াছিলেন।

জনেকে মনে করিয়া থাকেন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্যপীরের উপাসনা প্রবর্তন করেন। এই ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রস্কৃতপক্ষে, দত্যপীরের উপাসনা যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে প্রবর্তিত হয় নাই, ভাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, অমাত্য ও কর্মচারীর নাম এপর্যস্ত জানিতে পারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

#### (১) পরাগল খান

ইনি হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাফ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই আলেশে কবীক্ত পরমেশর স্ব্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন।

### (২) ছুটি খান

ইনি পরাগল থানের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম নসরৎ থান। ইহার আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দীর বিবরণ অফুসারে ছুটি থান লম্বরের পদে নিষ্কু হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

#### (৩) সনাতন

সনাতন হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট উপাধি ছিল "সাকর মন্ত্রিক" ('সগীর মালিক', অর্থ ছোট রাজা)। সনাতন হোসেন শাহের অন্ততম 'দবীর খাস' বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষেহ করিতেন ও তাঁহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। চৈতক্তানেবের সঙ্গে দেখা হইবার পর স্নাতন রাজকার্যে অবহেলা করেন এবং উড়িক্সা-অভিযানে স্লতানেব সহিত যাইতে অস্থীকার করেন। তাঁহাব এই "অপবাধের" জন্ত হোসেন শাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িক্সায় চলিয়া যান। কাবারক্ষককে উৎকোচদানে বনীভূত করিয়া সনাতন ম্ক্তিলাভ করেন ও বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি চৈতক্ত মহাপ্রভর একজন প্রিয় ভক্ত ভিলেন।

### (৪) রাপ

ইনি দনাতনের অমুজ। ইনিও হোদেন শাহের মন্ত্রী এবং "দবীর ধাদ" ছিলেন। দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পবে রূপ-সনাতনের সংসারে বিরাগ জল্মে এবং চৈতত্ত্বের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্ধাবনে চলিয়া বান। অতঃপর রূপ-সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভান্ত রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

বন্ধত ( সনাতন-রপের প্রাতা ), প্রীকান্ত ( ইহাদের ভগ্নীপতি ), চিরঞ্জীব সেন ( গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা ), কবিশেধর, দামোদর, বশোরাজ ধান ( সকলেই পদকর্তা ), মৃকুন্দ ( বৈজ্ঞ ), কেশব ধান ( ছঞ্জী ) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দৃগণ হোসেন শাহের অ্যাত্য, কর্মচারী, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের ধারণা, 'পুরন্দর ধান' নামে হোসেন শাহের একজন হিন্দু উজীর ছিলেন। এই ধারণা সন্ত্য নহে।

হোসেন শাহের রাজ্যের **আরজন শত্যন্ত** বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রার সমস্কটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িক্সা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত সামরিকভাবে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

এখন আমরা হোসেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভ্যাদরের পূর্বে পরপর কয়েকজন হুসতান অল্পদিন মাত্র রাজত করিয়া আততায়ীর হত্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজা হইয়া হোসেন শাহ দেশে শাস্তি ও শৃথলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য জয় কয়িয়া নিজের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং হুদীর্ঘ ছাবিবশ বংসর এই বিরাট স্থুপতে নিস্কর্বেশ অপ্রতিহততাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অল্প কতিত্বের কথা নহে।

'ভবকাং-ই-আকবরী', 'তারিখ ই-ফিরিশ্তা' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র মতে হোসেন শাহ স্থাসক এবং জ্ঞানী ও গুণীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার ফলে মেশে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃন্ধলা প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি গণ্ডক নদীর কুলে একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া রাজ্যের সীমানা স্থরক্ষিত করেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সরাইখানা ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান করেন।

হোদেন শাহের রাজত্কালে তাঁহার বা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের ঘারা বহু স্থলর স্থলর সমজিদ, কটক প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রেছড়র "ছোটি সোনা সমজিদ" এবং "গুম্তি ফটক" এখনও বর্তমান আছে। ইহাদের শিক্সসৌন্দর্ব অসাধারণ।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশে অণ্ডভ ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিরাছিল।
কুন্দাবনদাসের 'চৈডক্রভাগবত' হইতে জানা যায় যে, ১৫০১ এটান্সে তাঁহার রাজ্যে
ছজিক হইরাছিল। এই জাতীয় ছজিকের জন্ত হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী
করা না গেলেও পরোক দায়িত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি সিংহাসনে
আরোহণের পর হইতে জ্মাগত একের পর এক বুদ্দে লিপ্ত হইরা পড়িয়াছিলেন।
এই সমন্ত যুদ্দের ব্যক্ষভার নিশ্চয়ই বাংলা দেশের জনসাধারণকে যোগাইতে হইত।
কলে তাঁহার রাজত্বালে বাঙালী জনসাধারণের আর্থিক অঞ্চলভা আন্তেকার

ভুগনায় হ্রাস পাইয়াছিল এবং তাহাদের ত্তিক প্রতিরোধের শক্তি জনেকধানি কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্ধ পরিপূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধ। বতদিন ধরিয়া তিনি মৃদ্ধ করিয়াছেন এবং যত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্য-গুলির যতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পুরই কম মনে হয়। স্মতরাং তিনি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলা যায় না।

এইসব দিক দিয়া বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে বোল জানা কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর তিনি যে একজন স্থাক শাসক ছিলেন, তাহা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্ত্ত্তের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়।

হোসেন শাহ বদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সাঁকে যুদ্ধবিপ্রাহে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব যুদ্ধ রাজ্যজন্তরের বুদ্ধ এবং এগুলি অন্তষ্টিত হইত দেশের বাহিরে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে হোসেন শাহ বছবার নিজেই সৈত্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিছে গিয়াছিলেন, কিন্তু কথনও কেহ রাজ্যে তাঁহার অন্ত্যস্থিতির স্থযোগ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; এই ব্যাপার হইত্তেও হোসেন শাহের ক্বভিত্বেই পরিচয় পাওয়া যায়।

হোসেন শাহের চরিত্রে মহন্বেরও অভাব ছিল না; ইহার দৃ**ষ্টান্ত আমরা** পাই জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত স্থলতান হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রের দানের মধ্যে।

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের—বিশেষভাবে বাংলা ।
নাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার অপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।
ক্লোরাজ থান, দামোদর, কবিরক্ষন প্রভৃতি করেকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের
কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু ইহাদের কাব্যস্থান্তর মূলে বে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ
বা অন্তপ্রেরণা ছিল, সেরপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বিপ্রদাস পিণিলাই,
কবীজ্র পর্যেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাঁহাদের কাব্যে হোসেন
শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হোসেন শাহের সহিত তাঁহাদের কোন
নাজাৎ সম্পর্ক ছিল না। হোসেন শাহের লল্বে একজন যাত্র ছিন্তু পৃতিত্ত—

বিক্তাবাচস্পতির কিছু বোগ ছিল। কিন্তু বিদ্যাবাচস্পতি হোসেন শাহের কাছে কোন রকমের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

কয়েকজন মৃসলমান পঞ্জিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগ সম্বন্ধ কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজন ফার্সী ভাষায় একটি ধয়ুর্বিভা বিষয়ক প্রান্থ রচনা কবেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। বিতীয় মৃসলমান পশুত হোসেন শাহের কোষাগারের জন্ম একথানি ঐস্পামিক গ্রন্থের তিনটি থপ্ত নকল করেন; ভৃতীয় থপ্তের পুল্পিকায় তিনি হোসেন শাহেব উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোসেন শাহই উৎসাহী হইয়া নকল করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নকল করানোর মধ্যে তাঁহার বিভোৎসাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে।

ভূলবশত হোদেন শাহকে মালাধর বহুর পৃষ্ঠণোষক মনে করায়ও এইরূপ ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে হোসেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন।

শাখাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে ধে,—হোদেন শাহ কোন কবি বা শশুভকে কোন উপাধি দেন নাই (বেমন রুক্মুন্দীন বারবক শাহ দিয়াছিলেন), এবং বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্তভাগবতে' একজন লোককে দিয়া বলাইয়াছেন, "না করে শাশুভাচর্চা রাজা সে যবন।" স্থতরাং হোদেন শাহ বিভা ও সাহিত্যেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া দিছাস্ত করা স্মীচীন নহে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে অনেকে 'হোসেন শাহী আমল' নামে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরণ করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ হোসেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র করেকথানি বাংলা গ্রন্থ রচিত হইরাছিল। এই গ্রন্থগুলির রচনার মূলে বেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, তেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে বে বাংলা সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহাও নহে। কেহ কেহ ভূল করিয়া বিলয়াছেন যে হোসেন শাহের আমলে বাংলাব পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের করেক দশক বাদে,—ক্যানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর। অভএব বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করার কোন সার্থকতা নাই।

হোসেন শাহ সহত্তে আর একটি প্রচলিত মত এই বে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে

অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুগলমানে সমদর্শী ছিলেন। কিন্ত এই ধারণাপ্ত-কোন বিশিষ্ট তথ্য ঘারা সমর্থিত নহে। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুগলমান ছিলেন এবং ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের মন্ধল সাধনের জন্মই বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গোঁড়া মুগলমান ও পরধর্মেষী দরবেশ নূর কুৎব্ আলমকে অত্যন্ত শ্রন্ধা করিতেন এবং প্রতি বৎসর নূর কুৎব্ আলমের সমাধি প্রদক্ষিণ করিবার জন্ম তিনি একডালা হইতে পাণ্ড্যায় যাইতেন।

হোদেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন, ইহা দ্বারা তাঁহার হিন্দুন্ ম্সলমানে সমদর্শিতা প্রমাণিত হয় না। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সব সময়ে সমস্ত পদের জন্ত যোগ্য ম্সলমান কর্মচারী পাওয়া যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে শাসনকার্যের ক্ষতি হইবে, এই কারণে স্থলতানরা ঐ সব পদে হিন্দুদের নিয়োগ করিতেন। হোসেন শাহও তাহাই করিয়াছিলেন। স্থতরাং এ ব্যাপারে তিনি প্রবর্তী স্থলতানদের তুলনায় কোনরূপ স্বাতজ্ঞার পরিচয় দেন নাই।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্তাদেবের অভ্যাদয় ঘটিয়াছিল। চৈতন্তচরিত-প্রস্থিল হইতে জানা যায় যে, চৈতন্তাদেব যথন গোড়ের নিকটে রামকেলি প্রামে আসেন, তথন কোটালের মুথে চৈতন্তাদেবের কথা শুনিয়া হোসেন শাহ চৈতন্তাদেবের অসাধারণত্ব থীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতেও তাঁহার ধর্মবিষয়ে উদারতা প্রমাণিত হয় না। কারণ চৈতন্তাদেব হোসেন শাহের কাজীর কাছে তুর্বাবহার পাইয়াছিলেন। হোসেন শাহের সরকার তাঁহার অভ্যাদয়ে কোন-রূপ সাহায়্য করে নাই, বরং নানাভাবে তাঁহার বিক্লছাচরণ করিয়াছিল। এ ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সয়াসগ্রহণের পরে চৈতন্তাদেব আর বাংলায় থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড়িয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন; বাংলায় থাকিলে বিধর্মী রাজশক্তি তাঁহার ধর্মচর্চার বিল্প ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো উড়িয়ায় গিয়াছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্তাদেবের মাহায়্যা স্বীকার বে একটি বিচ্ছিয় ঘটনা, সে কথা চৈতন্তচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাও লক্ষণীয় বেয় হোসেন শাহ চৈতন্তাদেবের ক্ষতি না করিহার আশাস দিলেও তাঁহার হিন্দু কর্মচারীয়া ভাহার উপর আছা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

চৈতস্কচরিতপ্রস্থপ্তলির রচয়িতারা কোন সময়েই বলেন নাই যে হোসেন শাস্ক

বর্ষবিবরে উদার ছিলেন। বরং ভাঁহার। ইহার বিপরীত কথা লিখিরাছেন।
কুদাবনদান 'ঠৈতপ্রভাগরতে' হোসেন শাহকে "পরম ছুর্বার" "ববন রাজা"
বলিয়াছেন এবং চৈতপ্রদেব ও তাঁহার সম্প্রদার বে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি
কামে থাকিরা হরিধানি করিতেছিলেন, এজন্ম তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা
করিয়াছেন। চৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে বুঝা যার বে, হোসেন শাহকে তাঁহার
সমসামরিক হিন্দুরা মোটেই ধর্মবিবরে উদার মনে করিত না, বরং তাঁহাকে অত্যন্ত
ভর করিত। অবৈষ্ণবরা প্রায়ই বৈষ্ণবদের এই বলিয়া ভর দেখাইত বে, "হবন
রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহ তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্ম লোক
গাঠাইতেছেন।

সমসামরিক পর্তৃ গীঞ্চ পর্যটক বারবোসা হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিথিরাছেন বে, ভীহার ও তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তাদের আফুক্ল্য অর্জনের জন্ম প্রতিদিন বাংলার অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত। স্থতরাং হোসেন শাহ বে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, সে বথা বলিবার কোন উপায় নাই।

উড়িয়ার 'মাদলা পাঞ্জী' ও বাংলার চৈতক্যচরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ উড়িয়া-অভিযানে গিয়া বছ দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। শেববারের উড়িয়া-অভিযানে হোসেন শাহ সনাতনকে তাঁহার সহিত বাইতে বলিলে পনাতন বলেন যে স্থলতান উড়িয়ায় গিয়া দেবতাকে তুঃখ দিবেন, এই কারণে তাঁহার সহিত তিনি বাইতে পারিবেন না।

যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অপ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন দেবমন্দির ও দেবম্তি ধ্বংস করিয়া। শান্ধির সময়েও তাঁহার হিন্দুর প্রতি অফুদার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্যকালে তাঁহার মনিব স্থাদি রায় তাঁহাকে বেজাঘাত করিয়াছিলেন, এইজন্ত তিনি তাঁহার জাতি নই করেন। হোসেন শাহ যথন কেশব ছজীকে চৈতল্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তথন কেশব ছজী তাঁহার কাছে চৈতল্পদেবের মহিমা লাঘব করিয়া বিলয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু সাধু-সয়্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার থ্ব সজ্ঞোষ্জনক ছিল না।

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে বে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে সমব্দিতা সম্বন্ধীয় ধারণা সমর্থিত হয় না। 'চৈতক্তভাগবত' হইতে জানা বায়, ব্যধন চৈতক্তবেব নববীপে হরি-স্বীর্তন করিতেছিলেন এক তাঁহার দৃষ্টান্ত সম্প্রবে আক্রেরাও কীর্ত্তন করিতেছিল, তথন নবদীপের কান্ধী কীর্তনের উপর নিবেধান্তা লারী করেন। 'চৈতক্সচরিতামুডে'র মতে কান্ধী একজন কীর্তনীয়ার ধোল ভাঙিয়া দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াগু করিয়া জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন।

'চৈতন্তচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহের অথবা তাঁহার প্রন্ধন্যরং শাহের রাজত্বলালে বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র থানের' রাজকর বাকী প্রায় বাংলার হলতানের উজীর তাঁহার বাড়ীতে আদিয়া তাঁহাকে স্ত্রী-পূত্র সমেত কমী করেন এবং তাঁহার হর্গামগুপে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংল রক্ষন করান; এই তিন দিন তিনি রামচন্দ্র খানের গৃহ ও গ্রাম নিঃশেষে পূর্ত্বকরিয়া, তাঁহার জাতি নই করিয়া অবশেষে তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যান। 'চৈতন্ত্রক করিয়া, তাঁহার জাতি নই করিয়া অবশেষে তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যান। 'চৈতন্ত্রক চরিতামৃত' হইতে আরপ্ত জানা যায় যে, সপ্তগ্রামের ম্বলমান শাসনকর্তা নিছক গায়ের জোরে ঐ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য মন্ত্র্মদার ও গোবর্ষন মন্ত্রমদারের অলভানের কাছে প্রাণ্য আটি লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মিধ্যা নালিশ শুনিয়া হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ষনকে বন্দী করিতে আদিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের না পাইয়া গোবর্ধনের পূত্র নিরীহ রঘুনাথকে বন্দী করিছাছিলেন; সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, স্থলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও সপ্তপ্রামের শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন।

বিপ্রাদাস পিশিলাইরের 'মনসামন্দল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। এই গ্রন্থের "হাসন-হুসেন" পালায় লেখা আছে বে মুসলমানরা "জুলুম" করিত এবং "ছৈয়দ মোলা"রা হিন্দুদের কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিত।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার ম্সলমান কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ম লইয়া উপহাস করিত। বৈষ্ণবদের কীর্তনকে তাহারা বলিত "ভূতের সংকীর্তন"।

কেহ কেহ বলিতে পারেন বে হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের বা প্রজাদের হিন্দ্-বিবেষ হইতে স্থলতানের হিন্দ্-বিবেষ প্রমাণিত হয় না। কিছ হোসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহাস্থাত-সম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মচারীরা বা অন্ত মুসলমানরা হিন্দ্-বিবেষের পরিচয় দিতে ও হিন্দুদের উপর নির্বাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, হোসেন শাহও বে পুর বেনী হিন্দুদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, সে কথাও চৈতক্সচরিতগ্রহতনিতে লেখা আছে। 'চৈতক্সচরিতামুতে'র এক জায়গায় দেখা যায়, নববীপের মুসলমানরা ছানীয় কাজীকে বলিতেছে বে নবদীপে হিন্দুরা "হরি হরি" বলিয়া কোলাহল করিতেছে এ কথা শুনিলে বাদশাহ ( অর্থাং হোসেন শাহ ) কাজীকে শান্তি দিবেন। ''চৈতক্সভাগবতে' দেখা যায়, হোসেন 'শাহের হিন্দু কর্মচারীরা বলিতেছে বে হোসেন শাহ "মহাকালযবন" এবং তাঁহার ঘন ঘন "মহাতমোগুণবৃদ্ধি জল্মে"। নৈটিক বৈষ্ণবরা হোসেন শাহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তাঁহাদেব মতে হোসেন শাহ দাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাসন্ধ ছিলেন।

স্থতরাং হোসেন শাহ যে অসাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করিতেন, এই ধারণা একেবারেই ভূস।

অবশ্য হোসেন শাহ যে উৎকট রকমের হিন্দু-বিষেধী বা ধর্মোন্নাদ ছিলেন না, छाशां का का नाम राम नारे। जिनि यनि धार्मामान रहे जन, जाश रहेल नवधी भन्न কীর্তন বন্ধ করায় দেখানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। রাজত্বকালৈ করেকজন মুসলমান হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্ত্ৰ-চরিতগ্রন্থণীল হইতে জানা যায় যে গ্রীবাদের মুসলমান দর্জি চৈতন্তদেবেব রূপ দেখিল্লা প্রেম্মাল্লাদ হইয়া মুসলমানদেব বিবোধিতাকে অগ্রাহ্ম করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল; উৎকল সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টান্তে চৈতক্তদেবের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ইতিপূর্বে-নির্বাতিত ধ্বন হরিদাস হোসেন শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘূরিয়া বেডাইতেন এবং নবদ্বীপে নগর-সদ্বীর্তনের সময়ে সন্মধের সারিতে থাকিতেন। তাহাব পর, হোসেন শাহেরই রাজত্কালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত ভনিতেন। হোদেন শাহের রাজধানীর থুব কাছেই রামকেলি, কানাই-নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বছ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। জিপুরা-অভিযানে গিয়া হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্তেবা গোমতী নদীর তীরে পাখরের প্রতিমা পূজা করিয়াছিল। হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ হইলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হইত না।

আসল কথা, হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচত্র নরপতি। হিন্দু-ধর্মের প্রতি অত্যধিক বিষেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত দিলে তাহার ফল যে বিষময় হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তাঁহার হিন্দু-বিরোধী কার্বকলাপ সংখ্যায় অল্প না হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মাজা কোডাইয়া বায় নাই। অনেকের ধারণা, হোসেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ঠ হুলতান এবং তাঁহার রাজহ্বকালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ধারণা
একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অক্সান্ত শ্রেষ্ঠ হুলতানদের সমৃদ্ধে হোসেন
শাহের মত এত বেশী তথা পাওয়া যায় না, সে কথাও মনে রাথিতে হ্ইবে।
হোসেন শাহের রাজহুকালেই চৈতন্তদেবের অভ্যান্য ঘটিয়াছিল বলিয়া চৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলিতে প্রসক্তমে হোসেন শাহ ও তাঁহার আমল সমৃদ্ধে বহু তথা লিপিবদ্ধ
হইয়াছে। অন্ত হুলতানদের রাজহুকালে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া
তাঁহাদের সমৃদ্ধে এত বেশী তথা কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। হুলয়ার
শাহই যে বাংলার প্রেষ্ঠ হুলতান, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না,। ইলিয়ার
শাহী বংশের প্রথম তিনজন হুলতান এবং ক্রকহুদ্দীন বারবক শাহ কোন কোন
দিক্ দিয়া তাঁহার তুলনায় প্রেষ্ঠছ দাবী করিতে পাবেন।

হোসেন শাহের শিলানিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি ১৫১৯ **এটাব্দের** আগস্ট মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। বাবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিষ্কারভাবে জানা, যায় বে, হোসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল।

# २।' नाजिक़कीन नजब़ भार

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পব তাঁহার স্ববোগ্য পূত্র নাসিরুদ্ধীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ কবেন। মৃত্যার দাক্ষা হইতে দেখা যায় বে পিতার মৃত্যুর অন্তত তিন বংসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ্ব নামে মৃত্যা প্রকাশ করিবার অধিকার লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসপ্রছের মত্তে নসরৎ শাহ হোসেন শাহের ১৮ জন পূত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার প্রাতাদের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাঁহাদের পিতৃদত্ত বৃত্তি বিশ্বণ করিয়া দেন।

'রিয়াজ-উদ-সলাতীন' এবং অন্ত কয়েকটি স্তা হইতে জানা বায় বে, নসরং শাহ ত্রিছতের রাজা কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ত্রিছত সম্পূর্ণভাবে অধিকার করার জন্ত তাঁহার ভরীপতি মধদ্য আলমকে নিযুক্ত করেন। ত্রিছতে প্রচলিত একটি শ্লোকের মতে ১৫২২ গ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীমা অভিক্রম করিয়া বিহারের ভিতরেও অনেকথানি পর্বস্ত অগ্রসর হইরাছিল বটে, কিন্তু পালেই পরাক্রান্ত লোদী ফুলভানদের রাজ্য থাকার বাংলার হুলভানকে কভকটা সশস্কভাবে থাকিতে হইত। নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণের ছুই বৎসর পরে লোদী ফুলভানদের রাজ্যে ভাতন ধরিল; পাটনা হইতে জৌনপুর পর্যন্ত সমন্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইল এবং এই অঞ্চলে লোহানী ও ফ্রমুলী বংশীর আফগান নায়করা প্রাধান্ত লাভ করিলেন। নসরৎ শাহ ইহাদের সহিত্ত মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

এদিকে ১৫২৬ গ্রীষ্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরান্ত । নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন এবং ক্রত রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। আফগান নায়কেরা তাঁহার হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব ভারতে পলাইয়া গেলেন। ক্রমণ ঘর্ষরা নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যভূক্ত কইল। ঘর্ষরা নদীর এশার হইতে নসরং শাহের রাজ্য আরম্ভ। বাবর কর্তৃক পরান্ত ও বিতাড়িত আফগানদের অনেকে নসরং শাহের কাছে আশ্রম লাভ করিল। কিন্তু নসরং প্রকাশ্রে বাবরের বিক্ষদাচরণ করিলেন না। বাবর নসরতের কাছে দৃত পাঠাইয়া তাঁহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, কিন্তু ঐ দৃত নসরং শাহের সভায় বংসরাধিককাল থাকা সত্ত্বেও নসরং শাহ খোলাখুলিভাবে কিছুই বলিলেন না। অবশেষে যখন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হইল, তখন নসরং বাবরের দৃতকে ফেরং পাঠাইয়া নিজের দৃতকে তাহার সঙ্গে দিয়া বাবরের কাছে আনেক উপহার পাঠাইয়া বন্ধুত্ব ঘোষণা করিলেন। ফলে বাবর বাংলা আক্রমণের সক্ষ্য ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খানের আকন্মিক মৃত্যু ঘটার জাঁহার বালক পুত্র জলাল থান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের থান স্থর দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইভিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর লাভা মাহ্ম্দ নিজেকে ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলাল থান লোহানীর রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। জলাল থান হাজীপুরে পলাইয়া গিয়া তাঁহার পিতৃবদ্ধু নসরৎ শাহের কাছে আল্রয় চাহিলেন, কিন্তু নসরৎ শাহ তাঁহাকে হাজীপুরে আটক করিয়া রাথিলেন। শের থান প্রম্থ বিহারের আফগান নায়কেরা মাহ্ম্দের সহিত্ত বোগ দিলেন। অভঃপর তাঁহারা বাহরের রাজ্য আ্রাক্রমণ করিলেন। কিন্তু শের পান্ধ শীষ্ট্র বশুতা স্বীকার করিলেন। অন্তনের দমন করিবার জন্ম বাবর দৈন্তবাহিনী সমেত বন্ধারে আদিলেন। জ্ঞলাল লোহানী অন্তরবর্গ সমেত কৌশলে নদরতের কবল হইতে মৃক্তিলাভ করিয়া বন্ধারে বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করিবার জন্ম রঞ্জনা হইলেন।

'রিয়াজে'ব মতে নদরৎ শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক দৈলবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্ত প্রমাণ পান নাই। তিনি তিনটি দর্তে নদরৎ শাহের দহিত দদ্ধি করিতে চাহিলেন। এই সর্তগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্ঘরা নদী দিয়া বাববের সৈল্পবাহিনীর অবাধ চলাচলের অধিকার দিতে হইবে। কিন্তু বাবর বারবার অমুরোধ জানানো সত্ত্বেও নসরং পাহ সন্ধির প্রস্তাব অহুমোদন করিলেন না অথবা অবিলম্বে এই প্রস্তাবের উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর চরের মারফং সংবাদ পাইলেন যে বাংলার দৈক্তবাহিনী গণ্ডক নদীর তীরে *মখদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে ২৪টি স্থানে দমবে*ড হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বদৃঢ করিতেছে এবং তাহারা বাববের নিকট আত্মদমর্পণেচ্ছু আফগানদের আটকাইয়া রাথিয়া নিজেদের দলে টানিতেছে। বাবর নসরৎ শাহকে ঘর্ণরা নদীর এপার হইতে সৈত্ত সরাইয়া লইয়া ভাঁহার পথ পুলিয়া দিতে বলিয়া পাঠাইলেন এবং নসরৎ তাহা না করিলে তিনি যুদ্ধ করিবেন, ইহাও জানাইয়া দিলেন। কয়েকদিন অপেকা করিয়াও যথন বাবর নসরতের কাছে কোন উত্তর পাইলেন না, তথন তিনি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত কবিলেন।

বাবর বাংলার দৈল্যদেও শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জানিতেন, সেইজক্ত বজারে খ্ব শক্তিশালী দৈল্যবাহিনী লইয়া আসিয়াছিলেন। এই দৈল্যবাহিনী লইয়া বাবর জাের করিয়া ঘর্ঘরা নদী পার হইলেন। তাহার ফলে ১৫২৯ খ্রীয়ে ২রা মে হইতে ৬ই মে পর্যন্ত বাংলার দৈল্যবাহিনীর সহিত বাবরের বাহিনীর যুদ্ধ হইল। বাংলার দৈল্যেরা প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করিল; তাহাদের কামান-চালনার দক্ষতা দেখিয়া বাবর মুগ্ধ হইলেন; তিনি দেখিলেন বাঙালীদের কামান-চালনার হাত এত পাকা বে লক্ষ্য স্থির না করিয়া ববেছভাবে কামান চালাইয়া তাহারা শক্রদের পর্যুদ্ধ করিতে পারে। ঘুইবার বাঙালীরা বাবরের বাহিনীকে পরাত্ত করিল। কিন্ত তাহারা শেষ রক্ষা করিতে

শারিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ায় তাহারাই শেষ পর্বস্ত জয়ী হইল। মুদ্ধের শেষ দিকে বসস্ত রাও নামে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর অস্কচরবর্গ সমেত বাবরের দৈয়াদের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে বিপ্রহরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। বাবর তাঁহার দৈয়াবাহিনী সমেত ঘর্ষরা নদী পার হইয়া সারবে পৌছিলেন। এথানে জলাল খান লোহানী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বাবর জলালকে বিহারে তাঁহার সামস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিছ নসরৎ শাহ এই সময়ে দ্রদশিতার পরিচয় দিলেন। ঘর্ষবাব য়ুজের করেকদিন পরে মুলেরের শাহজাদা ও লস্কর-উজীর হোসেন থান মারফৎ তিনি বাববের কাছে দৃত পাঠাইয়া জানাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ত মানিয়া সদ্ধি করিতে তিনি সমত। এই সময়ে বাবরের শত্রু আফগান নায়কদের কতকাংশ পর্যুক্ত, কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বশুতা স্বীকার করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল; তাহাব উপর বর্ষাও আসয় হইয়া উঠিতেছিল। তাই বাবরও সদ্ধি করিতে রাজী হইয়া অপব পক্ষকে পত্র দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। বাবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসবৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চল হারাইতে হইল এবং এই অঞ্চলগুলি বাবরের বাজ্যভুক্ত হইল।

'রিয়াজ'-এর মতে বাবরের মৃত্যুর পরে যথন হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার কিছুদিন পরে নসরৎ শাহেব কাছে সংবাদ আনে ধে হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের উন্তোগ করিতেছেন; তথন নসরৎ হুমায়ুনের শক্ত গুজরাটের ফলতান বাহাদ্ব শাহের কাছে অনেক উপহার সমেত দৃত পাঠান—উদ্দেশ্য তাঁহার সহিত জোট বাঁধা। এই কথা সতা বলিয়া মনে হয় এবং সতা হইলে ইহা হইতে নসরৎ শাহেব কুটনীতিজ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাবর ভিন্ন আর বেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাহেব সংঘর্ষ হইয়াছিল, তল্মধ্যে ত্রিপুরা অক্যতম। 'বাজমালা'র মতে নসরৎ শাহেব সমসাময়িক ত্রিপুরারাজ্য দেবমাণিক্য চটগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। পক্ষাস্তরে মৃহত্মদ থান 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে লিথিয়াছেন বে তাঁহার পূর্বপূক্ষ হামজা থান ত্রিপুরার সহিত মুদ্ধে বিজনী হইয়াছিলেন। হামজা থান সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সময়ের ভিক্ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসাময়িক। স্থতরাং নসরৎ শাহের সহিত

ত্তিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা ঘাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পকই জয়ের দাবী করায় আসলে ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন।

'অহোম ব্রঞ্জী'তে লেখা আছে যে, নসরং শাতের বাজত্বকালে—১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হইয়াছিল; ঐ বংসরে "তুরবক" নামে বাংলার হলতানের একজন ম্পলমান সেনাপতি ৩০টি হাতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বছ কামান লইয়া অহোম বাজা আক্রমণ কবেন এবং তেমেনি তুর্গ জয় করিয়া সিন্ধরি নামক তুর্ভেগ্ত ঘাঁটির সন্মুখে তাঁবু ফেলিয়া অপেকা কবিতে থাকেন। বরপাত্ত গোহাইন এবং বাজপুত্র ফ্রেল্ডনেব নেতৃত্বে অহোমবাজের সৈত্তেরা সিন্ধরি রক্ষা করিতে থাকে। অল্পকালের মণ্যেই তুই পক্ষে গগুরুত্ব হুইয়া গেল। কিছু দিন থগুরুত্ব চলিবাব পর হলেন ব্রন্ধর্ত্তন নদ পাব হুইয়া মৃদলমানদিগকে আক্রমণ কবিলেন। মৃদলমানবা প্রথমে তুমুল যুদ্ধের ফলে ব্যতিবান্ত হুইয়া পভিলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হুইল। এই যুদ্ধে আটজন অহোম সেনাপতি নিহত হুইলেন, রাজপুত্র হ্রেন কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিলেও মাবাত্মকভাবে আহত হুইলেন, বহু অহোম ক্রেল ভ্রিয়া মরিল, গল্পেবা সালা নামক স্থানে পলাইয়া গেল। অহোমবাজ উপেত্রবাহিনী পুনর্গঠন কবিয়া ব্রপাত্র গোহাইনের অধীনে রা থিলেন।

নসরৎ শাহের বাজস্বকালে পতুলীজবা আব একবার বাংলা দেশে ঘাঁটি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা কবে। দিনভেবাব আগমনের পর হইতে পতুলীজবা প্রতিবংসবেই বাংলাদেশে একটি কবিয়া জাহাজ পাঠাইত। ১৫২৬ খ্রীষ্টাবে কই-ভাজ্বপেবেরার অধিনায়কত্বে এইরূপ একটি পতুলীজ জাহাজ চটুগ্রামে আসে। পেবেরার চটুগ্রাম বন্দবে গৌছিয়া দেখানে অবস্থিত খাজা শিহাবৃদ্দীন নামে একজ্বন ইবানী বণিকের পতুলীজ বীতিতে নিমিত একটি জাহাজ কাড়িয়া লইয়া চলিয়া ধান।

১৫২৮ খ্রীপ্টাব্দে মার্তিম-আফলো-দে-মেলোব পবিচালনাধীন একটি পর্তৃত্বীক্ষ
ভাহাজ ঝড়ে লক্ষ্যন্তই হই রা বাংলাব উপক্লেব কাছে আসিদা পড়ে। এধানকার
ক্ষেক ভন ধীবর ঐ জাহাজের পর্তৃ গীজদেব চউগ্রামে পৌহাইরা দিবার নাম করিয়া
'চকরিয়ায় লইয়া যায়। চকরিয়াব শাসনকর্তা খোদা বধ্শ্খান জনৈক প্রতিবেশী
ভ্রামীব সহিত যুদ্ধে এই পর্তৃ গীজদের নিয়োজিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর
ইতিনি তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অহ্বায়ী মৃক্তি না দিয়া সোরে শহরে বন্দী করিয়া
রাখেন। ইহার পর আর এক দল পর্তৃ গীজ অন্ত এক জাহান্তে করিয়া চকরিয়ার

শাসিলেন এবং তাঁহাদের সব জিনিস খোদা বথ্শ্ খানকে দিয়া আফলো দে-মেলোকে মৃক্ত করিবার চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু খোদা বথ্শ্ খান আরও অর্থ চাহিলেন। পতু গীজদের কাছে আর কিছু ছিল না। দে-মেলো সদলবদলে পলাইয়া ইহাদের সহিত বোগ দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন; তাঁহার রূপবান তরুণ আতৃপুত্রকে ব্রাহ্মণেরা ধরিয়া দেবতার নিকট বলি দিল্। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা শিহাবৃদ্ধীনের মধ্যস্থতায় আফলো-দে-মেলো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মৃক্ত হন এবং পতু গীজরা শিহাবৃদ্ধীনকে তাঁহার লুক্তি ভ জাহাক জিনিসপত্র সমেত ফিরাইয়া দেয়। শিহাবৃদ্ধীন বাংলার অলতানের পহিত একটা বিষয়ের নিজ্পত্তি করিবার জন্ত ও ওরমুজ বাইবার জন্ত পতু গীজ জাহাজের সাহায়া চাহেন এবং তাহার বিনিময়ে পতু গীজদের বাংলায় বাণিজ্য করিবার ও চট্টগ্রামে চুর্গ নির্মাণ করিবার অন্ত্মতি দিতে নসরৎ শাহকে সন্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হন। গোয়ার পতু গীজ গতর্নর এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটবার পূর্বেই নসরং শাহের মৃত্যু হইল।

নসরং শাহ ধর্মপ্রাণ মুদলমান ছিলেন। গৌডে তিনি অনেকগুলি মদজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিগ্যাত বারত্রাবী বা দোনা মদজিদ অক্সতম। অনেকেব ধারণা গৌড়ের বিগ্যাত 'কদ্ম্ রক্ষণ' ভবনও নদরং শাং নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্ধ আদলে এটি শামস্থদীন য়ুম্বফ শাহেব আমলে নির্মিত হইয়াছিল। নদরং শাহ কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ নির্মাণ করান এবং তাহার উপবে হজরং মুহ্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত একটি কালো কাক্সকার্যথচিত মর্মর-বেদী বদান। নদরং শাহ অনেক প্রাদাদও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নসরৎ শাহের নাম সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কল্পেকটি রচনায়—ষেমন শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এবং কবিশেধরের পদে—উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিশেখর নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন।

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন খুব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ত্তিহত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নসরৎ শাহের অধিকারভুক্ত ছিল।

'রিয়াজ'-এর মতে নদরৎ শাহ শেষজীবনে জনদাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া তাঁহার রাজত্বকে কলন্ধিত করেন; এই কথার সত্যতা সহজে কোন প্রমাণ পাওরা বার নাই। বিভিন্ন বিবরণের মতে নদবং শাহ আততারীর হত্তে নিহত হইরাছিলেন; 'রিরাজে'র মতে তিনি পিতার সমাধিক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার বারা দণ্ডিত জনৈক খোজা তাঁহাকে হত্যা করে; বুকানবের বিবরণীর মতে নদবং শাহ নিজিতাবস্থার প্রাদাদের প্রধান খোজার হাতে নিহত হন।

# আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ( দ্বিতীয় )

নাসিক্দীন নসবৎ শাহেব মৃত্যুব পব তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহ াশংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ এই নামেব আর একজন স্থলতান ইতিপূবে ১৪১৪ গ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

হলতান হইবার পূর্বে ফিরোজ শাহ যথন যুবরাজ ছিলেন, তথন জাঁহার আদেশে প্রিধর কবিবাজ নামে জনৈক কবি একথানি 'কালিকামজল' বা 'বিছাম্বন্দর' কাব্য রচনা করেন—এইটিই প্রথম বাংলা 'বিছাম্বন্দর' কাব্য ; এই কাব্যটিতে প্রীধর তাঁহার আজ্ঞাদাতা যুববাজ "পেবোজ শাহা" অর্থাৎ ফিরোজ শাহ এবং তাঁহার পিতা নুপতি "নদীর শাহ" অর্থাৎ নাদিক্লদীন নদরৎ শাহের নাম উল্লেখ কবিয়াছেন। প্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তাঁহার 'কালিকামজলে'ব পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, নদবৎ শাহের রাজত্বকালে যুববাজ ফিবোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি শ্রীধর কবিরাজকে দিয়া এই কাব্যখনি লেখান।

অসমীয়া বুবঞ্জী হইতে জানা যায়, নদবং শাহ আদামে যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নদরতের মৃত্যুব পরেও চলিয়াছিল। কিবোজ শাহের বাজত্বকালে বাংলার বাহিনী আদামেব ভিতর দিকে অগ্রদর হয়। অতঃশর বর্ধার আদামনে তাহাদেব অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ ঞ্জার অক্টোবর মাদে ভাহারা ঘীলাধরিতে (দরং জেলা) উপনীত হয়। অহোমরাজ বুবাই নদীর মোহানা পাহারা দিবাব জন্ম শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিধা কাটাইলেন। মৃদলমানরা তথন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে দরিয়া গিয়া দালা চুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করিল, কিন্ত চুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢালিয়া দিয়া ভাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। ভুই মাদ ইতন্তত খণ্ডযুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধ্যে

একটি বৃহৎ স্থলমুদ্ধ হইল। অহোমরা ৪০০ হাতী লইয়া মুসলমান অস্বারোহী ও গোলন্দান্ত সৈন্তের সহিত মুদ্ধ করিল এবং এই মুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া তুর্গের মধ্যে আশ্রেয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক বৎসর (१) রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পিতৃব্য গিয়াস্থন্দীন মাহ মুদের হত্তে নিহত হন। অভঃপর গিয়াস্থদীন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

# 8। গিয়াস্থান মাহ মৃদ শাহ

'রিয়াজ'-এর মতে গিয়াস্থদীন মাহ্ম্দ শাহ নদবং শাহের কাছে 'আমীর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহ্ম্দ শাহ সম্ভবত নদরৎ শাহের বাজত্ব-কালে বিজ্ঞোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন—মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে এই কথা মনে হয়। পিয়াস্থদীন মাহ্ম্দ শাহের পূর্ব নাম আবহুল বদ্র। তিনি আব্দু শাহ ও বদ্র্ শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

নিয়াস্থান মাহ মৃদ শাহ শের শাহ ও হুমায়ুনের সমসাময়িক। তাহাদের সহিত মাহ মৃদ শাহের ভাগ্য পরিণামে এক স্ত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থভিল হইতে এ সম্বন্ধে ধাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রস্তুত্ত ।

গিয়াস্থদীন মাহ্মৃদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগানদের নিকট হইতে জর করিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে কুৎব্ থান নামে একজন দেনাপতিকে প্রেরণ করেন। শের থান স্থর ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে বার্থ প্রতিবাদ জানান, জারপর অন্তান্ত আফগানদের সঙ্গে মিলিয়া কুৎব্ থানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। বাংলার স্থলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলস্কর মথদ্ম-ই-আলম (মাহ্মৃদ শাহের ভন্নীপতি)—মাহ্মৃদ শাহ প্রাতৃষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া স্থলতান হওয়ার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ত্রিছতে বিল্লোহ করিয়াছিলেন; মথদ্ম-ই-আলম ছিলেন শের থানের বন্ধু। তিনি কুৎব্ থানকে সাহায্য করেন নাই, এই অপরাধে মাহ্মৃদ শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে এক সৈন্থবাহিনী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের থান বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল থান লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক ছিলেন। শের থানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিম্মা রাথিয়া মথদ্ম-ই-আলম মাহ্মৃদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

এদিকে জলাল খান লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব সম্ভ করিতে না পারিয়া মাহ মুদের কাছে গিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে অমুবোধ জানাইলেন শের খানকে দমন করিতে। মাহ্মৃদ জলাল খানের সহিত কুংব্ খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে বছ দৈক্ত, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়া শের খানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সদৈত্তে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব বিহাবের স্থরজগড়ে তুই পক্ষের দৈল্ল পরস্পরের সম্মুখীন হইল। শের খান চারিদিকে শ্রাটির প্রাকার তৈয়ারী করিয়া ছাউনী ফেলিলেন; ঐ ছাউনী বিরিয়া ফেলিয়া ইব্রাহিম খান ভোপ বদাইলেন এবং মাধ্যুদ শাহকে নৃতন দৈল ণাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শের থান ইব্রাহিমবে দৃত মারফং জানাইলেন যে পর দিন সকালে তিনি আক্রমণ করিবেন; তারপর তিনি প্রাকাবের মধ্যে অল্ল দৈক্ত রাথিয়া অক্ত দৈক্তদের লইয়া উঁচু জামর আড়ালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকালে ইব্রাহিম খানের **দৈলুদের** প্রতি একবার তীর ছু ডিয়া শের খানের অখারোহী দৈক্তের। পিছু হটিল; তাহারা পলাইতেছে ভাবিয়া বাংলার অখারোহী দৈক্তেবা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তথন শের থান তাঁহার লুকায়িত দৈল্লদের লইয়া বাংলার দৈল্লদের আক্রমণ করিলেন, তাহারা স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যস্ত পরান্ধিত হইল এবং ইব্রাহিম থান নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনীর হাতী, তোপ ও অর্থ-তাণ্ডার সব কিছুই শের থানের দখলে আসিল। ইহার পর শের খান তেলিয়া-গড়ি ( সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত ) পর্যস্ত মাহ্মুদ শাহের অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিলেন। মাহ্মুদ শাহের সেনাপতিরা— বিশেষত পতু গীজ বীর জোআঁ-দে-ভিল্লালোবোস ও জোআঁ-কোরীআ—শের খানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে দিলেন না। তথন শের খান অন্ত এক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত পথ দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং ৪০,০০০ অখারোহী দৈক্ত, ১৬,০০০ হাতী, ২০,০০০ পদাতিক ও ৩০০ নৌকা লইয়া রাজধানী গৌড় আক্রমণ করিলেন। নির্বোধ মাহ্মুদ শাহ তথন ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুক্তা দিয়া শের খানের সহিত সদ্ধি করিলেন। শের খান তথনকার মত ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মাহ্মুদ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া এক বৎসর বাদে মাহ মূদের কাছে "দার্বভৌম নূপতি হিদাবে তাঁহার প্রাণ্য নজরানা বাবদ" এক বিরাট অর্থ দাবী করিলেন এবং মাহ্মুদ তাহা দিতে বাজী

না হওরায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের খানের পুত্র জলাল খান এবং সেনাপতি খওরাস খানের নেড়ছে প্রেরিত এক সৈল্পবাহিনী গৌড় নগরীর উপর হানা দিয়া নগরীটি জন্মীভূত করিল এবং সেখানে লুঠ চালাইয়া বাট মণ সোনা হন্তগত করিল।

এই সময়ে হুমায়্ন শের খানকে দমন কবিবার জন্ম বিহার অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। তিনি চুনার হুর্গ জয় করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া শের খান ৰিচলিত হইলেন। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাস্থাতকতা দ্বারা রোটাস তুর্গ আয়ু করিয়া-ছিলেন। মাহ মৃদ শাহ গৌড নগরীকে প্রাকার ও পরিখা দিয়া ঘিরিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। শের খানের দেনাপতি খণ্ডয়াস খান একদিন পরিখায় পডিয়া মারা গেলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ জাতা মোদাহেব খানকে 'খওয়াদ খান' উপাধি দিয়া শেব থান গৌড়ে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিন, ১৫৬৮ খ্রী: তারিখে গৌড় নগরী জয় করিলেন। তথন শের খানেব পুত্র জলাল খান মাহ্মুদের পুত্রদের বন্দী করিলেন; মাহ্মুদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের থান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায় মাহ্মদ শের থানের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত ১ইলেন। শের খান ভ্যারুনের নিকট দৃত পাঠাইলেন, কিন্তু যাহ্মুদ ভ্যারুনের সাহায্য চাহিলেন এবং তাঁহাকে ভ<sup>4</sup>নাইলেন যে শের থান গৌড় নগরী অধিকার করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাঁহারই দখলে আছে। ভুমায়ুন মাহ মূদের প্রস্তাবে রাজী হইয়া গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন। শের খান বহ বুকুণ্ডা দুর্গে গিয়াছিলেন; তাঁহার বিৰুদ্ধে হুমায়ুন এক বাহিনী পাঠাইলেন। তখন শের থান তাঁহার বাহিনীকে রোটাস দুর্গে পাঠাইয়া স্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোণ ও গদার স্ভ্যস্থলে আহত মাহ্মুদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হুমায়ুন গৌড়ের দিকে রওনা হইলেন। জলাল খান হুমাযুনকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মাস আটক ইয়া রাখিয়া অবশেষে পথ ছাডিয়া দিলেন। এই এক মাসে শের খান গৌড নগরের পুঠনলব্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া ঝাড়খণ্ড হইয়া রোটাস তুর্গে গমন করেন। কুমান্ত্ৰন তেলিয়াগড়ি গিরিপথ অধিকার করিবার পবেই গিয়াস্থন্দীন মাহ্মুদ শাহের মৃত্যু হইল। অভঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন ( জুলাই, 1604 3: 11

নসরৎ শাহের রাজ্জকালে বাংলার সৈত্যবাহিনী আসামে যে অভিযান ক্ষক করিয়াছিল, মাহ্মুদ শাহের রাজ্জকালে তাহা বার্থতার মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয় কিরোক শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে পবাস্ত করিয়া দালা তুগে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য কবিয়াছিল। অসমীয়া ব্রক্ষী হইতে জানা বাধ, ১৫৩৩ খ্রী:র মার্চ মাদেব মাঝামাঝি সমযে বাংলার মুসলমানরা জল ও স্থলে তিন দিন তিন রাজি অবিবাম আক্রমণ চালাইয়াও সালা তুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। ইহার পর অসমীয়া বাহিনী ব্রাই নদীর মোহানায় মুসলমান নৌবাহিনীকে যুদ্দে পরাস্ত করে। মুসলমানরা আব একবার সালা জয় কবিবার চেটা করিয়া বার্থ হয়। ইহাব পব তাহাবা তুইমুনিশিলার যুদ্দে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, তাহাদেব ২০টি জাহাজ অসমীয়াবা জয় কবে এবং মুসলমানদের অক্তম্ম সেনাপতি ও ২৫০০ দৈল্য নিহত হয়।

ইহাব পব হোদেন থানেব নেতৃত্বে একদল নতন শক্তিশালী সৈতা যুদ্ধে যোগ দেয। ইহাতে মৃদলখানবা উৎসাহিত হইয়া অনেকদ্ব অগ্রসর হয়। কিছুদিন শবে ডিকবাই নদীর মোহনাম হুহ পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হুইল। এই যুদ্ধে মৃদলমানরা পরাজিত হুইল, তাহানেব মধ্যে অনেকে নিহত হুইল, অনেকে শক্তদের হাতে ধবা পডিল। ১৫৩৩ ঞ্জীঃব সেল্টেম্বব মাদে হোদেন থান অস্বাবোহী দৈতা লইয়া ভবালি নদীব বাছে অসমীয়া বাহিনীকে হুঃসাহদিব ভাবে আক্রমণ কবিতে গিয়া নিহত হুইলেন, তাহাব বাহিনীও চত্তভঙ্ক হুইয়া পডিল।

আসাম-অভিযানে ব্যর্থতাব পবে ম্দলমানবা পূর্বদিক হইতে অসমীযাদের এবং পশ্চিম দিক হইতে কোচদেব চাপ সহু কবিতে না পাবিষা কামরূপও ত্যাপ কবিতে বাধ্য হইল।

গিৰাস্থানীন মাহ্ম্দ শাহেব বাজস্বালেই পতু গীজবা বাংলা দেশে প্ৰথম বাণিজ্যেব ঘাঁটি স্থাপন কৰে। পতু গাঁজ বিববণগুলি হহতে জানা যায় বে, ১৫৩০ খ্রীষ্টাকে গোয়াব পতু গীজ গভনব ফুনো-দা কুন্থা থাজা শিহাবৃদ্ধানকে সাহায্য কবিবাব ও বাংলায় বাণিজ্য আবস্ত কবিবাব জন্ম মারতিম-আফ্লো-দে-মেলোকে পাঠান। পাঁচটি জাহাজ ও ২০০ লাক লইয়া চট্গ্রামে পৌছিয়া দে-মেলো বাংলাব ফলতানকে ১২০০ পাউও মল্যেব উপহাব পাঠান। সন্ম আতুপুত্র হত্যাকারী মাহ্মুদ শাহেব মন তথন খুব থাবাপ। পতু গীজদের উপহারের মধ্যে ম্সলমানদেব জাহাজ হইতে লুঠ করা ক্ষেক বাল্প গোলাপ জল আছে, আবিদ্ধার করিয়া তিনি পতু গীজদের বধ কবিতে মনস্থ কবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিনি পতু গীজদের বধ না করিয়া বন্দী কবেন। অন্যান্ত পতু গীজদেব বন্দী করিবার

জন্ম তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোকটি চট্টগ্রামে আসিরা আফলো-দে-মেলো ও তাঁহার অফ্চরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ভোজলভায় একদল দশস্ত্র মৃদলমান পতু গীজদেব আক্রমণ করিল। দে-মেলো বন্দী
হইলেন। তাঁহার ৪০ জন অফ্চরের অনেকে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন, অল্তেরা
বন্দী হইলেন; যাহারা নিমন্ত্রণে আদেন নাই, তাঁহারা সম্দ্রতীরে শৃকর শিকার
করিতেছিলেন। অভর্কিতভাবে আক্রাস্ত হইয়া তাঁহাদের কেহ নিহত, কেহ কন্দী
হইলেন। পতু গীজদের এক লক্ষ পাউও মৃল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হতাবশিষ্ট
ত্রিশজন পতু গীজকে লইয়া মৃদলমানরা প্রথমে অন্ধকুণেব মত ঘরে বিনা চিকিৎসাম
আটক করিয়া রাখিল, তাহার পর সাবাবাত্রি হাঁটাইয়া মাওয়া নামক স্থানে
লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর মত ব্যবহার
করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক করিয়া রাখিল।

পর্তৃ গীজ গভর্ম এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার দ্ত আস্তোনিও-দেশিল্ভা-মেনজেল নট জাহাজ ও ৩৫ জন লোক লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া মাহ্ম্দ শাহের কাছে দ্ত পাঠাইয়া বন্দী পর্তৃ গীজদেব মৃক্তি দিতে বলিলেন, না দিলে মৃদ্ধ কবিবেন বলিয়াও জানাইলেন; মাহ্ম্দ ইহার উত্তরে গোয়ার গভর্মকে ছুতার, মণিকার ও অক্তান্ত মিস্তা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন, বন্দীদের মৃক্তি দিলেন না। মেনেজেসের দ্তের গৌড় হইডে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাসাধিককাল দেরী হইল; ইহাতে অধৈর্য হইয়া মেনেজেল চট্টগ্রামের এক বৃহৎ অঞ্চলে আগতন লাগাইলেন এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করিলেন। তথন মাহ্ম্দ মেনেজেসের দ্তকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দ্ত ততক্ষণে মেনেজেসের কাছে পৌছিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে শের খান স্ব বাংলা আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহ্মৃদ শাহ গৌড়ের পতু গীজ বলীদের বধ না করিয়া তাঁহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন। ইতিমধ্যে দিয়োগো-রেবেলো নামে একজন পতু গীজ নায়ক তিনটি জাহাজসহ গোয়া হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মাহ্মৃদ শাহকে বিশিয়া পাঠাইলেন যে পতু গীজ বন্দীদের মৃক্তি না দিলে তিনি সপ্তগ্রামে ধ্বংসকাও বাধাইবেন। মাহমৃদ তখন অন্ত মাহ্য । তিনি পতু গীজ দ্তকে খাতির কবিলেন এবং রেবেলোকে থাতির করিবার জন্ম সপ্তগ্রামের শাসনকর্তাকে বলিয়া পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দৃত পাঠাইরা তিনি শের খানের বিরুদ্ধে

সাহায্য চাহিলেন এবং তাহার বিনিময়ে বাংলায় পতু গীজনের কুঠি ও চুর্গ নির্মাণ করিতে নিতে প্রতিশ্রত হইলেন। রেবেলোর কাছে তিনি ২১ জন পর্তু গীজ বন্দীকে ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফলো-দে-মেলোর পরামর্শ প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাকে রাথিয়া দিলেন। মাহ মুদ ও দে-মেলো উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া পতু গীক্ষ গভর্নর মাহ মূলকে সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন। শের থানের বিরুদ্ধে জোআঁ দে-ভিন্নালোবোদ ও জোঝাঁ কোরীআর নেতৃত্বে তুই জাহাজ পর্তু গীজ দৈন্ত যুদ্ধ করিল, তাহারা শের শাহকে "গরিজ" ( 'গড়ি' অর্থাৎ তেলিয়াগড়ি ) তুর্গ ও "ফারান্ডুব্রু" ( পাণ্ডুয়া ? ) শহর অধিকার করিতে দিল না। শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মাহ্মৃদ পর্তু গীজদের বীরত্ব দেখিয়া খুশী হইলেন। আফলো-দে-মেলোকে তিনি বিশুর পুরস্কার দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পতু'গীজরা অনেক ব্দমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও ভ্ৰুগৃহ নিৰ্মাণের অন্তমতি পাইল। চট্টগ্ৰাৰ ও সপ্তগ্রামে তাহারা তুইটি শুরুগৃহ স্থাপন করিল ; চট্টগ্রামেরটি বড় শুরুগৃহ, অপরটি ছোট। পতু গীজরা স্থানীয় হিন্দু-মুদলমান অধিবাদীদের কাছে খাজনা আদায়ের অধিকার এবং আরও অনেক স্থাোগ-স্থবিধা লাভ করিল। স্থলতান পর্তু গীজদের এত স্থবিধা ও ক্ষমতা দিতেছেন দেখিয়া দকলেই আশ্চর্য হইল। বলা বাছল্য ইহার ফল ভাল হয় নাই। কাবণ বাংলাদেশে এইরূপ শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিবার পরেই পতুর্গীজরা বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে স্থক্ষ করে।

পতৃ গীজরা ঘাঁটি স্থাপনের পরে দলে দলে পতৃ গীজ বাংলায় আসিতে লাগিল। কিন্তু কান্বের সহিত পতৃ গীজদের যুদ্ধ বাধায় পতৃ গীজ গভর্নর আকলোলে-মেলোকে ফেরং চাহিলেন এবং মাহ মৃদকে বলিলেন যে এখন তিনি বাংলায় সাহায্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের বংসর পাঠাইবেন। মাহ মৃদ পাঁচজন পতৃ গীজকে সাহায্যাননের প্রতিশ্রুতির জামিন স্বন্ধপ রাখিয়া দে-মেলো সমেত জ্যান্যদের ছাড়িয়া দিলেন। ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ ও অধিকার করেন। পতৃ গীজ গভর্নর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অহুযায়ী মাহ মৃদকে সাহায্য করিবার জন্ম নয় জাহাজ সৈক্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়টি জাহাজ ব্যবার ক্রিয়ারে পৌছিল, তাহার পূর্বেই মাহ মৃদ শের থানের সহিত মৃদ্ধে পরাজিত ছইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

গিয়াস্থীন মাহ,মুদ শাহ নিষ্ঠ্রভাবে নিজের প্রাতৃপুত্তকে বধ করিয়া স্থলভান হুইয়াছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহা তাঁহার সমন্ত কার্বকলাপ হইতে বুঝিতে পারা বার। ইহা ভিন্ন ডিনি বংপরোনাতি ইন্দ্রিয়পরারণও ছিলেন; সনসামরিক পত্ সীক বণিকদের মতে তাঁহার ১০,০০০ উপপন্নী ছিল। মাহ মৃদ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিধ্যাত পদকর্ডা কবিশেধর-বিভাপতি যে মাহ মৃদ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহা 'বিভাপতি' নামান্বিত একটি পদেব ভনিতা হইতে অমুমিত হয়।

# বাংলার মুসলিম রাজত্বের প্রথম যুগের বাজ্যুপাসনব্যবস্থা (১২০৪-১৫৩৮ খ্রীঃ)

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃহত্মদ বথতিয়ার থিগজী বাংলাদেশে প্রথম মৃস্লিম রাজ্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় চইতে ১২২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা কার্যন্ত স্বাধীন থাকে, বদিও বথতিয়ার ও তাঁহার কোন কোন উত্তরাধিকারী দিল্লীর স্থলতানের নামমাত্র অধীনতা স্বীকাব করিয়াছিলেন। এই সময়কার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা বায় না। এইটুকু মাত্র জানা বায় বে, বাংলার এই মুস্লিম রাজ্যের দর্-উল্মূল্ক (রাজ্যানী) ছিল কথমও লখনোতি, কথনও দেবকোট এবং এই রাজ্য কতক-শুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত চিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'ইক্তা' বলা হইত এবং এক একজন আমীর এক একটি 'ইক্তা'র 'মোক্তা' অর্থাৎ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। রাজ্যটি 'লখনোতি' নামে পরিচিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বোধ হয় আলী মর্দানেই প্রথম নিজেকে স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে খ্বা পাঠ করান। তাঁহার পরবর্তী ফলতান গিয়াফ্দ্লীন ইউয়জ শাহ মৃদ্রাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সে সব মৃদ্রায় স্থলতানের নামেব সঙ্গে বাগদের থলিফার নামও উৎকীর্ণ আছে।

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত লখনৌতি রাজ্য মোটাম্টিভাবে দিল্লীর স্থলতানের অধীন ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 'ইক্তা' বলিয়া গণ্য হইত।

বলবন তুজিল থাঁর বিজ্ঞাহ দমন করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা থানকে বাংলার পাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১২৮০ খ্রীঃ)। ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা থান স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই স্বাধীনতা ১৩২২ খ্রীঃ পর্যন্ত অক্ষ ছিল। এই সময়ে সমগ্র লথনৌতি রাজ্যকে 'ইকলিয় লখনৌতি' বলা হইত এবং উহা অনেকগুলি 'ইক্তা'য় বিভক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের ষে

আংশ এই রাজ্যের অস্তর্ভ ছিল, তাহাকে 'অর্নহ বন্ধানহ' বলা হইত। এই সময়ে কোন কোন আঞ্চলিক শাসনকর্তা অত্যন্ত ক্মতাবান হইরা উঠিয়াছিলেন।

১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে মৃহদাদ তুপাঁলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়া উহাকে লখনৌতি, শান্তর্গাঁও ও সোনারগাঁও—এই তিনটি 'ইক্রায়' বিভক্ত করেন।

১৩ প্রাষ্টাব্দে বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা স্থক হয় এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাহার অবদান ঘটে। সমদাময়িক দাহিত্য, শিলালিপি ও মৃদ্রা হইতে এই সময়ের শাদনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

এই সময় হইতে বাংলার ম্পলিম রাজ্য 'লখনোতি'র পরিবর্জে 'বঙ্গালহ্' নামে অভিহিত হইতে স্থক্ষ করে। এই রাজ্যের স্থলতানরা ছিলেন স্বাধীন এবং সর্বশক্তিমান। প্রথম দিকে তাঁহারা ধলীকার আত্মগানিক আহ্পগত্য স্বীকার করিতেন;
জলাল্দীন ম্হম্মদ শাহ কিন্তু নিজেকেই 'ধলীকং আল্লাহ্' (আল্লার ধলীকা) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন স্থলতান এ ব্যাপারে তাঁহাকে
অন্থপরণ করেন।

স্থলতান বাদ করিতেন বিরাট রাজপ্রাদাদে। দেখানেই প্রশন্ত দরবার-কক্ষে তাঁহার সভা অন্থটিত হইত। শীতকালে কখনও কথনও উন্মৃক্ত অঙ্গনে স্থলতানের সভা বদিত। সভায় স্থলতানের পাত্রমিত্রসভাদদরা উপস্থিত থাকিতেন। চীনা বিবরণী 'শিং-ছা-খ্যং-লান' এবং ক্ষত্তিবাদের আত্মকাহিনীতে বাংলার স্থলতানের সভার মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্থলতানের প্রাদাদে স্থলতানের 'হাজিব', দিলাহ দাব', 'শরাবদার' 'জমাদাব' দিববান' প্রভৃতি কর্মচারীবা থাকিতেন। 'হাজিব'রা সভাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; দিলাহ দাররা'বা স্থলতানের বর্ম বহন করিতেন; 'শরাবদার'বা স্থলতানের স্থরাপানের ব্যবস্থা করিতেন; 'জমাদার'রা ছিলেন তাঁহার পোবাকের জ্যাবধায়ক এবং 'দরবান'রা প্রাদাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহা ভিন্ন সমসামন্থিক বাংলা সাহিত্যে 'ছত্রী' উপাধিধাবী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া বায়; ইহারা সম্ভবত সভায় যাওয়ার সময় স্থলতানের ছত্র ধারণ করিতেন; মালাধর বহু ('গুণরাজ থান), কেশব বহু (কেশব থান) প্রভৃতি হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে ছত্রীর পদ স্থলত্বত করিয়াছিলেন। স্থলতানের চিকিৎসক লাধারণত বৈল্য-জাতীয় হিন্দু ইইতেন; তাঁহার উপাধি হইত 'স্বস্তর্গণ।

কয়েকজন স্থলতানের হিন্দু দভাপণ্ডিতও ছিল। স্থলতানের প্রাদাদে জনেক ক্রীতদাস থাকিত। ইহারা সাধারণত ধোজা অর্থাৎ নপুংসক হইত।

স্থলতানের অমাত্য, সভাদদ ও অস্তান্ত অভিজাত রাজপুরুষণণ আমীর, মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভৃষিত হইতেন। ইহাদের ক্ষমতা নিতান্ত অব্ধ ছিল না, বছবার ইহাদের ইচ্ছায় বিভিন্ন স্থলতানেব দিংহাদনলাভ ও দিংহাদনচ্যুতি শটিয়াছে। কোন স্থলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার ন্যায়দক্ত উত্তরাধিকারীর দিংহাদনে আরোহণের সমযে আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আহুষ্ঠানিক অমুমোদন আবশ্যক হইত।

রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারিগণ 'উজীর' আখ্যা লাভ করিতেন। 'উজীর' বলিতে লাধারণত মন্ত্রী ব্রায়, কিন্তু আলোচা সময়ে অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক শাদনকর্তাও উজীর আখ্যা লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বাংলার দীমান্ত অঞ্চলে দামরিক শাদনকর্তা নিযুক্ত করা হইত; তাঁহাদের উপাধি ছিল 'লস্কর-উজীর'; কখনও কখনও তাঁহারা শুধুমাত্র 'লস্কর' নামেও অভিহিত হইতেন। স্থলতানের প্রদান মন্ত্রীরা (অন্তত কেহ কেহ) 'খান-ই-জহান' উপাধি লাভ কবিতেন। প্রধান আমীবকে বলা হইত 'আমীর-উল-উমারা'।

স্বতানের মন্ত্রী, অমা ত্য ও পদস্ত কর্মচারিগণ 'ধান মজলিদ', 'মজলিদ-অল-আলা', 'মজলিদ-আজম', মজলিদ-অল-মুমাজ্জম', 'মজলিদ-অল-মজালিদ', 'মজলিদ-বারবক' প্রভৃতি উপাবি লাভ করিতেন।

স্থলতানের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বলা হইত 'দবীর'। প্রধান সেক্রেটারীকে 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস) বলা হইত।

'একালহ্' রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি 'ইকলিম' -এ বিভক্ত ছিল।

প্রতিটি 'ইকলিম'-এর আবার কতকগুলি উপবিভাগ ডিল, ইহাদের বলা হইভ 'অব্দহ্। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভাগগুলিকে 'মূল্ক' এবং জাহাদের শাদনকর্তাদিগকে 'মূল্ক-পতি' ও 'মধিকারী' বলা হইয়াছে। 'মূল্ক' ও 'অর্সহ' সম্ভবত একার্থক, কিংবা হয়ত 'অর্সহ' র উপবিভাগের নাম ছিল 'মূল্ক' (মূল্ক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে (বেমন বিজয় গুপ্তের মনসামল্লে) 'মূল্ক'-এর একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার নাম 'তক্সিম'।

আলোচ্য মুগে তুৰ্গহীন শহরকে বলা হইত 'কদ্বাহ' এবং তুৰ্গমুক্ত শহরকে বলা হইত 'থিট্টাহ'। সীমান্তরকার ঘাঁটিকে বলা হইত 'থানা'। 'বলালহ' রাজ্যটি

অনেকগুলি রাজ্য-সঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে 'মছল' বলা হুইড; ৰুমুৰ্টি 'মহল' লইয়া এক একটি 'শিক' গঠিত ছইত: 'শিকদার' নামক কর্মচারীরা ইছাদের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। রাজস্ব তুই ধরণের হইত—'গনীমাহ্' অর্থাৎ লুঠন-লদ্ধ অৰ্থ এবং 'থবজ' অৰ্থাৎ থাজনা। সাধাবণত যুদ্ধবিগ্ৰহের সময়ে সৈন্তেরা লুঠ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহার চারি-পঞ্চমাংশ দৈক্রবাহিনীর মধ্যে বন্টিত ছইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে ষাইত, ইহাই 'গনীমাহ্'। 'থরজ' এক বিচিত্র পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত। স্থলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর ঐ অঞ্চলের 'ধরজ' দংগ্রহের ভাব দিতেন—যেমন হোসেন শাহ দিয়াছিলেন . হিরণ্য ও গোবর্ধন মন্ত্রুমণারকে, ইহারা সপ্তগ্রাম মুলুকের জন্ত বিশ লক্ষ টাকা বাজ্য সংগ্রহ করিয়া হোসেন শাহকে বাব লক্ষ টাকা দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ টাকা নিজেদেব আইনদঙ্কত প্রাণ্য হিদাবে গ্রহণ করিতেন। স্বলতানের প্রাণ্য অর্থ লইয়া ষাইবার জন্য বাজধানী হইতে যে কর্মচাবীরা আসিত, তাহাদেব 'আরিন্দা' বলা হইত। স্থলতানের বাজন্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 'সর-ই-গুমাশ তাহ'। জলপথে যে সব জিনিষ আসিত, স্থলতানের কর্মচারীবা তাহাদের উপর 🗫 আদায় কবিতেন, যে দব ঘাটে এই 😎 আদায় কবা হইত, তাহাদের বলা হইত 'কুত্যাট'। বিভিন্ন শহবে ও নদীর ঘাটে স্থলতানের বছ কর্মচারী বাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত ছিল। সে যুগে 'হাটকর', 'ঘাটকব', 'পথকর' প্রভৃতি করও ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক জিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলায় नहेबा जाना वा वारना इटेरज वाहिरव नहेबा यो बबा योहेज ना, रयमन हम्मन। আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুসলমানদের নিকট হইতে 'জিজিয়া কর' আদায় করা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ মিলে না।

রাজ্যের সৈন্তবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্থলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যে দব বাহিনী প্রেরিত হইত, তাহাদের অধিনায়কদিগকে 'দর-ই-লম্বর' বলা হইত।

সৈন্তবাহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল—জন্মারোহী বাহিনী, গঙ্গারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এব' নৌবহর। বাংলার পদাতিক সৈন্তদের বিশিষ্ট নাম ছিল 'পাইক', ইহারা সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খ্ব ভাল যুদ্ধ করিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার দৈল্পেরা প্রধানত তীর-ধৃত্বক দিয়াই যুদ্ধ করিত। ইহা ভিন্ন তাহারা বর্ণা, বলম ও শ্ল প্রভৃতি অল্পও ব্যবহার করিও। শর ও শূল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে "আরাদা" ও "মঞ্চালিক"। যোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে বাংলার সৈন্তেরা কামনা চালনা করিতে শিথে এবং ১৫২৯ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কামান-চালনায় দক্ষতার জন্ম দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলার দৈশ্রবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী দৈশ্র লইয়া এক একটি দল গঠিত হইত। তাহাদের নায়কের উপাধি ছিল 'দর-ই-খেল'। ব্দরা খান তাঁহার পুত্র কায়কোবাদকে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক মালিকের অধীনে দশজন আমীর,প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহ্-দালার, প্রত্যেক সিপাহ্-দালারের অধীনে দশজন সর-ই-খেল এবং প্রত্যেক সর-ই-খেলের অধীনে দশজন অশারোহী দৈশ্য খাকিবে। এই নীতি ঠিকমত পালিত হইত কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হইত 'মীর বহুরু'। বাংলার সৈন্ত-বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহন্তীগুলি। সে সময়ে বাংলার হন্তীর মত এত ভাল হন্তী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যাইত না।

সৈন্তেরা তথন নিয়মিত বেতন ও খাছ পাইত। সৈত্যবাহিনীর বেতনদাতার উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'।

আলোচ্য সময়ের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাজীবা বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্ম নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা ঐল্লামিক বিধান অন্ধ্যারে বিচার করিতেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। কোন কোন স্থলতান স্থাং কোন কোন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্ম যে সব শান্তির ব্যবস্থা ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়া প্রহার ও নির্বাদন। রাজজ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। কোন মৃসলমান হিন্দুব দেবতার নাম করিলে তাহাকে কঠোর শান্তি দেওয়া হইত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে লইয়া গিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। স্থলতানদের "বন্দিঘর"-ও ছিল, কখনও কখনও হিন্দু জমিদারদিগকে দেখানে আটক করা হইত।

স্থানীন স্বলতানদের আমলে শুরু মুদলমানরা নহে, হিন্দুরাও শাসনকার্বে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ প্রহণ করিতেন। এমন কি, তাঁহারা বহু মুদলমান কর্মচারীর উপরে 'ওন্নালি' (প্রধান ভত্বাবধায়ক)-ও নিযুক্ত হইতেন। বাংলার স্থলতানের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

# ভুমায়ুন ও আফগান ৱাজত্ব

# ১। হুমায়ুন

গৌড়ে প্রবেশের পর হুমায়ুন এই বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কারসাধনে ব্রতী হন।
তিনি ইহার রাজাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত করিয়া এখানেই
কয়েকমাস অবস্থান করেন। গৌড নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহাওয়ার
উৎকয় দেখিয়া হুমায়ুন মৃগ্ধ হুইলেন। বাংলার বাজধানীব "গৌড়" নামের অর্থ ও
ঐতিহ্য সম্বন্ধে হুমায়ুন অবহিত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে ঐ শহরের নাম
"গোর" (অর্থাৎ 'কবর')। এইজক্য তিনি "গৌড়" নগরীব নাম পরিবর্তন
করিয়া 'জয়ভাবাদ' (স্বর্গীয় নগর) রাখিলেন। অবশ্য এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল
বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর হুমায়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ড়াহার
কর্মচারীদের জায়গীর দান করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানে সৈক্যবাহিনী মোভায়েন করিয়া
বিলাসবাসনে মগ্র হুইলেন।

কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই আফগান নায়ক শেব থান স্বর দক্ষিণ বিহার অধিকার করিয়া লইলেন এবং কাশী হইতে বহ্বাইচ পর্যন্ত যাবতীয় মোগল অধিকারভূক্ত অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যারোহী দৈন্তেরা গৌড় নগরীর আশপাশের উপরেও হানা দিতে লাগিল এবং ঐ নগরীর খাজ-সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যন্ত কবিতে লাগিল। ইয়াক্ব বেগের অধীন ৫০০০ মোগল অত্যারোহী দৈন্তের বাহিনীকে তাহারা পরান্ত করিল, কিন্তু শেখ বায়াজিদ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। তুমায়ুনের দৈশ্যবাহিনী বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায় এবং ভোগবিলাসের ফলে ক্রমণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে তুমায়ুনের আতা মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। তুমায়ুনের অপর আতা আসকারি তুমায়ুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, থোজা এবং হাতী চাহিয়া চাহিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আসকারির অধীন কর্মচারী ও সেনানায়কেরা বর্ধিত বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে লাগিলেন। তুমায়ুনের অমাত্য ও সেনানায়কেরাও থুবই তুর্বিনীত হইয়া

উটিয়াছিলেন। ইহাদের অক্ততম জাহিদ বেগকে যথন ছমায়্ন বাংলার শাসনকর্তা
নিযুক্ত কবিলেন, তথন জাহিদ বেগ তাহা প্রত্যাধ্যান করেন।

শেষ পর্যস্ত হুমান্ন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাদনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং গৌড ত্যাগ করিলেন। মৃঙ্গেরে তিনি আদকাবিব অধীন বাহিনীর দহিত মিলিত হুইলেন এবং গঙ্গার তীর ধরিয়া মৃঙ্গেরে গেলেন। টোদায়ু হুমায়ুনের দহিত শেব খানেব ধে যুদ্ধ হুইল, ভাহাতে হুমান্ত্ন প্রাপ্তিত হুইলেন এবং কোন বক্ষে প্রাণ বাঁচাইয়া প্লায়ন কবিলেন (১২৩২ খ্রীষ্টান্ধ)।

#### ২। শের শাহ

ভমাযুনেব দহিত যুদ্ধে দাফলা লাভ কবিবাব পর আফগান বীর শেব খান স্বৰ বাংলাব দিকে রওনা হইলেন এবং অবিনাপেই পৌত পুনরবিকার করিলেন। ছমায়ুন কর্তৃক নিযুক্ত গৌডেব শাদনকর্তা জাহাঙ্গীব কুলী বেগ .শব খানেব পুত্র জলাল খান এবং হাজী খান বটনী কঠত প্রাক্তিত ও নিহত হইলেন (অক্টোবর, ১৫৩৯ খ্রী: )। বাংলাদেশের অন্তান্ত অঞ্চলে মোতায়েন মোগল দৈলুদেরও শেব খানেব সৈন্তেবা পবাজিত কবিল এবং ঐ সমন্ত অঞ্চল অধিকাব করিল। চইগ্রাম অঞ্জল তথনও গিয়াস্থলীন মাহ মুদ শাহেব কৰ্মচাবীদেব হাতে ছিল এবং ইহাদেব মধ্যে তুইজন—থোদা বথ্শ্ থান ও হাম্জা থান ( পতু গীজ বিবৰণে কোদাবদ্কাম এবং আমর্জাকাও নামে উল্লিখিত) চট্টগ্রামে অধিকাব লইয়া বিবাদ করিতে-ইথাদের বিবাদের হুযোগ লইনা "নোগাজিল" (?) নামে শেব থানের একজন সহকারী চট্টগ্রাম অধিকাব কবিলেন, কিন্তু পতু গীজ কুঠির অধ্যক্ষ স্থনে। ফার্নান্দেজ ফ্রীয়াব তাঁহাকে বন্দী করি লন। "নোগাজিল" কোনক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন কবিলেন। চট্টগ্রাম তথা ত্রহ্মপুত্র ও স্থবমা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল আর কথনও শেব থানেব অধিকারভুক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন প্র আরাকানবান্ধ চটুগ্রাম অধিকাব কবেন এবং ১৬৬৬ খ্রী: প্রযন্ত চটুগ্রাম আরাকান-রাজের অধীনেই থাকে।

বিহার ও বাংলা অধিকার করিবার পরে শের থান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে ফরিছ্দীন আবৃল মূজাফফর শের শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রায় এক বংসরকাল গৌড়ে বাস করিয়া এবং বাংলাদেশ শাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শের শাহ ছমায়নের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন এবং

হ্মায়্নকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪০ খ্রীষ্টান্ধ) ভারতবর্ধ ত্যাপ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাংলার বাহিরে অন্বৃষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া এখানে তাহাদের বিবরণ দান নিশুয়োজন। অতঃপর শের শাহ ভারতবর্ধর সমাট হইলেন এবং দিল্লীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন। পাঁচ বংসর রাজত্ব করিবার পর ১৫৪৫ খ্রীষ্টান্ধে শের শাহ কালিঞ্জর তুর্গ জয়ের সময়ে অগ্রিদয়্ম হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ পাওয়া বায় না। ১৫৪১ খ্রীষ্টান্দে শের শাহ জানিতে পারেন যে তাঁহারই ঘারা নিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা থিজ্ব খান গৌডের শেষ স্থলতান গিয়াস্থাদীন মাহ মৃদ শাহের এক কল্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন স্থলতানের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাসনের তুল্য উচ্চাসনে বসিতেছেন; এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ ত্রিতে পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়া গৌড়ে চলিয়া আদেন এবং থিজ্ব খানকে পদ্যুত কবিয়া কাজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

শের শাহেব রাজত্বকালে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতি খণ্ডে একজন করিয়া আমীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্মই এই পদ্ধা গৃহীত হইয়াছিল। শের শাহ ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধনকরিয়াছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের স্থবন্দোবন্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে ১১৬০০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাছন্য, বাংলাদেশও তাহার শাসন-সংস্কারের স্থফল ভোগ করিয়াছিলে। শের শাহ শৈদ্ধনদের তীর হইতে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করান\*। ব্রিটিশ আমলে ঐ রাজপথ গ্র্যাণ্ড ট্রান্ক রোড নামে পরিচিত হয়। তবে ঐ রাজপথের সোনারগাঁও হইতে হাওড়া পর্যন্ত অংশ অনেকদিন পূর্বেই বিল্প্ড হইয়াছে।

#### ৩। শের শাহের বংশধরগণ

শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জলাল খান স্থর ইসলাম শাহ নাম এহণ করিয়া স্বলতান হন এবং আট বংসর কাল রাজত্ব করেন (১৫৪৫-৫৩ এটিয়ার্ক)।

<sup>্</sup>রু এই রামণবের মধ্যের অংশ শের শাহের বছ পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল।

কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় রাজপুত ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া হলেমান থান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইসলাম শাহের রাজজকালে বাংলাদেশে আসেন এবং পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া সেথানকার স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন। ইসলাম থান তাঁহাকে দমন করিবার জন্ম তাজ থান ও দরিয়া থান নামে তুইজন সেনানায়ককে প্রেরণ করেন। ইহারা তুমূল যুদ্ধের পরে হলেমান থানকে বহুতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্থলেমান আবার বিজ্ঞান করেন। তথন তাজ থান ও দরিয়া থান আবার সৈক্যবাহিনী লাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাত্রা করেন এবং স্থলেমানকে সাক্ষাংকারে আহ্বান করিয়া বিশাস্ঘাতকতার সহিত তাঁহাকে হত্যা করেন। অত্যপর স্থলেমান খানের তুইটি পুত্রকে তাঁহারা তুরানী বণিকদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেন।

অসমীয়া ব্রঞ্জীর মতে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর স্বরের ভ্রাতা কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধ্বন্ত করেন।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার ঘাদশবর্ষীয় পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র করেক দিন রাজত্ব করার পরেই শের শাহের প্রাতৃশুত্র মৃবারিজ থান কর্তৃক নিহত হন। মৃবারিজ থান মৃহত্মদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নিষ্ঠ্র আচরণের ফলে আফগান নায়কদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিফল্পে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ চরমে উঠে; অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তুর্বল মৃহত্মদ শাহ আদিল ইহাদের কোন মতেই দমন করিতে পারিলেন না।

# 8। রাজনীতিক গোলযোগ

এই সময়ে ( ১৫৫৩ খ্রীঃ ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মৃহত্মদ থান।
তিনি এখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং শামস্থদীন মৃহত্মদ শাহ গাজী নাম
গ্রহণ করিয়া বাংলার হুলতান হইলেন। অতংপর তিনি একদিকে আরাকানের
উপর হানা দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে
ক্ষাগ্রসর হইলেন। কিন্তু মৃহত্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁহাকে ছাপরঘাটের

যুদ্ধে পবাজিত ও নিহত করিলেন ( ১৫৫৫ খ্রীঃ )। এই বিজ্ঞারের পর মুহম্মদ শাহ্ন আদিল শাহবাজ ধানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শামস্থদীন মুহম্মদ শাহের পুত্র থিজ র খান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মুসিতে ( এলাহাবাদের পরপারে অবস্থিত ) গিয়াস্থদীন বাহাদূর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শাহবাজ খানকে পরাভৃত করিয়া এই দেশের অধিপতি হইলেন ( ১৫৫৬ খ্রীঃ )।

ইভিমধ্যে ছমায়্ন আফগান হুলতান সিকন্দর শাহ হুরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও পঞ্চাব পুনরধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহার জল্প পরেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন (২৬শে জান্তয়ারী, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। ইহার কয়েক মাদ পরে হুমায়ুনের বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং তাহার অভিভাবক বৈরাম খানের সহিত মুহম্মদ শাহ আদিলের দেনাপতি হিম্র পাণিপথ প্রান্ধণে সংগ্রাম হইল এবং তাহাতে হিম্ পরাজিত ও নিহত হইলেন (৫ই নভেম্বব, ১৫৫৬ খ্রীঃ)। মৃহমদ শাহ আদিল স্বয়ং পরাজিত হইয়া প্রদিকে পশ্চাদপদরণ করিলেন, কিন্ত (স্বজ্বনাছের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) ফতেহ পুরে বাংলার স্থলতান নিয়াস্থলীন বাহাদ্র শাহ তাঁহাকে আক্রমণ কবিলা প্রাজিত ও নিহত করিলেন।

অতঃপর বাংলার হুলতান গিয়াহৃদীন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হুইলেন, কিন্তু অযোধায় অবস্থিত মোগল দেনাপতি থান-ই-জামান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শিবির লুঠন করিলেন। তথন গিয়াহৃদীন স্বন্থানে ফিরিয়া আদিলেন এবং বাংলা ও গ্রিহুতের অধিপতি থাকিয়াই সম্ভুট্ট রহিলেন। ইংার পরবর্তী কয়েক বংসর তিনি শান্তিতেই কাটাইলেন এবং থান-ই-জামানের সহিত্ত পরিপূর্ণ বঙ্গুত্ব রক্ষা করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এথানে সেধানে ছোটখাট স্থানীয় ভূস্বামীদের অভ্যুথান তাঁহাকে তুই একবার বিত্রত করিয়াছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিয়াস্থদীন বাহাদ্র শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জলালুদীন দ্বিতীয় গিয়াস্থদীন নাম গ্রহণ করিয়া স্থলতান হইলেন (১৫৬০ খ্রীঃ)। মোগল শক্তির সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী ব'শীয় আফগানরা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেকথানি অংশ অধিকার করিয়া দ্বিতীয় গিয়াস্থদীনের নিকট স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৫৬৩ ঞ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় গিয়াস্থদীনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র তাঁহার

শ্বলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জানা যায় না; ইনি কয়েক মাদ রাজত্ব করার পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় গিয়াস্থন্দীন নাম লইয়া স্থলতান হন। ইহার এক বংদর বাদে কররানী-বংশীয় তাজ থান তৃতীয় গিয়াস্থদীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হন।

## ৫। कत्रतानी वःभ

# (১) তাজ খান কররানী

কররানীবা আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা। তাহাদের আদি নিবাদ বন্ধাশে ( আধুনিক কুররম )। শেব খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীদের মধ্যে কবরানী বংশেব অনেকে ছিলেন; তর্মধ্যে তাজ খান অক্সতম। ইনি মুহম্মদ শাহ আদিলের সিংহাসনে আরোহণেব পরে তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া যান এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার কবেন। কিন্তু সুহম্মদ শাহ আদিল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছিব্রামাউ-য়ের (ফরাক্কাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। তথন তাজ থান কররানী থওয়াসপুর টাণ্ডাম পলাইয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা ইমাদ, স্থলেমান ও ইলিয়াদের সহিত মিলিত হন। ইহারা এই অঞ্চলের জায়গীরদার ছিলেন। ইহাব পর এই চারি আতা জনসাধারণের নিকট হইতে রাজম্ব আদায় কবিতে থাকেন এবং দন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাট করিতে থাকেন। মুহম্মদ শাহ আদিলের এক শত হাতী ইহারা অধিকার করিয়া লন। वर् व्याक्तभान विष्टांशी हैशामत करन धार्भमान करन । किन्न इनारतन निकरि মুহম্মদ আদিল থানের দেনাপতি হিমু ইহাদিগকে যুদ্ধে পরান্ত করেন (১৫৫৪ খ্রীঃ)। তথন তাজ খান ও ফলেমান বাংলাদেশে পলাইয়া আদেন এবং দশ বৎসর ধরিয়া অনেক জোরজবরদন্তি ও জাল-জুয়াচুরি করার পরে তাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের অনেকাংশ অধিকার করেন। ইহার পর তাজ খান তৃতীয় গিয়াফদীনকে নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হইলেন (১৫৬৪ এ:)। কিছ ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাভা স্থলেমান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

# (২) স্থলেমান কররানী

স্থলেমান কররানী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমাও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পর্যন্ত, পশ্চিমে শোন নদ পর্যন্ত, পূর্বে বক্ষপুত্র নদ পর্যন্ত ইইয়াছিল। ত্বর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধবন্ত হইয়া যাওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে স্থলেমানের যোগ্য প্রতিদ্বন্ধী এই সময়ে কেহ ছিল না। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে পড়ার ফলে হতাবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে স্থলেমান কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া স্থলেমান বিশেষভাবে শক্তিশালী হইলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট হন্তী ছিল বলিয়াও তাঁহার সামবিক শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিপতি হইয়া স্থলেমান এই রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিলেন।
ইহার ফলে তাঁহার রাজস্বের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। স্থলেমান আয়বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান আলিম
ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষণ কবিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধান কার্যকবী
করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অন্ত্সরণ করিতেন।

শোন নদ ছিল মোগল অধিকাব ও স্থলেমানের অধিকারের সীমারেখা। স্থলেমান মোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁহার অধীনস্থ ( স্থলেমানের রাজ্যের প্রতিবেশী অঞ্চলেব ) শাসনকর্তা থান-ই-জমান আলী কুলী খান ও থান-ই-থানান ম্নিম থানকে উপহার দিয়। সম্বাষ্ট রাথিতেন। তিনি তুই একবাব ভিন্ন আর কথনও প্রকাশ্রে মোগল শক্তির বিক্লদ্ধাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে অনেকবার মোগল-বিরোধীদের সাহায্য করিয়াছেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাম্বে থান-ই-জমান আলী কুলী থান আকবরের বিক্লদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হাজীপুরে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তিনি স্থলেমান কররানীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবর স্থলেমানকে আলী কুলী থানের সহিত যোগদান না করিতে অম্বরোধ জানাইবার জন্ম হাজী মৃহত্মদ থান সীন্তানী নামে একজন দৃতকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দৃত স্থলেমানের নিকট পৌছিতে পারেন নাই; তিনি রোটাস ত্র্পের নিকটে পৌছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলী কুলী থানের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর স্থলেমান কররানী

আলী কুলী থানের সহিত যোগ দিয়া রোটাস ছুর্গ জয়ের জন্ম এক সৈম্পরাহিনী প্রেরণ করেন। রোটাস তুর্গের পতন আসর হইরা আসিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে আকবরের বাহিনী আসিতেছে। তথন স্থলেমান রোটাস হইতে তাঁহার দৈত্রবাহিনী দরাইয়া লইলেন। ইহার পর আলী কুলী খান, হাজী মুহম্মদ সীস্তানী ও খান-ই-খানান মুনিম খানের মধ্যস্থতায় আকবরের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। সন্ধিস্থাপনের পূর্বাহ্ন পর্যস্ত স্থলেমান কররানীর অক্ততম সেনাপতি কালাপাহাড় আলী কুলী খানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর ১৫৬१ औष्ट्रीरम जानी कुनी थान जातात्र जाकरतत्र विकृष्ट विद्यार करत्र धरः আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ কবিঘা পরাজিত ও নিহত হন। তথন আলী কুলী খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নগরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আসাত্মাহ, ফুলেমান কররানীর নিকটে লোক পাঠাইয়া জমানীয়া নগর স্থলেমানকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। স্থলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ কবেন এবং জমানীয়া নগর অধিকারের জন্ম এক দৈন্মবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্ত ইতিমধ্যে খান-ই-খানান মুনিম খান দৃত প্রেরণ করিয়া আসাত্সাহ কে বশীভূত করেন: তথন স্থলেমানের সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। স্থলেমানের প্রধান উজীর লোদী খান এই সময়ে পোন নদীর তীরে উপস্থিত ছিলেন; তিনি থান-ই-খানানের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর স্থলেমান কররানী খান-ই-খানান মুনিম থানের সহিত পাটনার নিকটে দেখা কবিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খুৎবা পাঠ করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রতিশ্রুতি স্থলেমান বরাবর পালন করিয়াছিলেন। ম্বলেমানের সহিত যথন মুনিম থান দাক্ষাৎ করেন, ডিনি তাঁহার লোকজন লইয়া পাটনার ৫৷৬ ক্রোশ দূরে পৌছিলে স্থলেমান স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানান এবং তাঁহার সহিত আলিঙ্কনবদ্ধ হন। অতঃপর মূনিম থান স্থলেমানকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দেন। পরদিন তিনি হুলেমানের শিবিরে যান। এই সময়ে কোন কোন আফগান নায়ক মুনিম থানকে বন্দী করিতে পরামর্শ দেন, কিন্ত লোদী থানের পরামর্শ অফুসারে স্থলেমান এই প্রস্তাব অগ্রাহ করেন; অতঃপর লোদী থান ও স্থলেমানের পুত্র বায়াজিদ মুনিম থানের শিবিরে ধান। ইহার পর মূনিম থান জৌনপুরে এবং ফলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। হলেমান ইহার পর আর কথনও আক্বরের অধীনতা অম্বীকার করেন নাই।

ভিনি সিংহাসনেও বদেন নাই, যদিও 'আলা হজরং' উপাধি লইরাছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচবণ করিতেন। বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রধান উজীব লোদী থানের পরামর্শের দকণই স্থানমান কুটনৈতিক ব্যাপাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং কোন বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নাই। স্থানমানের আমলে গৌড নগরী অত্যস্ত অস্বাস্থাকর হইয়া পডায় স্থানমান টাণ্ডাতে তাঁহাব রাজধানী স্থানাস্তবিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উডিয়া একেব পব এক শক্তিহীন রাজার সিংহাসনে আবোহণ এবং অমাত্য ও সেনানাযকদেব আভ্যন্তবীণ কলহেব ফলে তুর্বল হইয়া পডিয়াছিল। হবিচন্দন মৃকুন্দদেব নামে একজন মন্ধী এই সময়ে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিযাছিলেন। চক্রপ্রতাপ দেব ও নবসিংহ জেনা নামে তুইজন রাজা অল্পকাল বাজত্ব করিয়া নিহত হইবাব পব মৃকুন্দদেব বঘুবাম জেনা নামে একজন বাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু ২৫৬০-৬১ খ্রীষ্টামে মৃকুন্দদেব নিজেই সিংহাসনে আরোহণ কবিলেন এবং বাজ্যে শৃঞ্জলা আনয়নকরিলেন। ইত্রাহিম ক্ব নামে মৃকুন্দদেব তাঁহাকে জমি দিয়াছিলেন এবং বাংলাব স্থলতানের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ কবিতে বাজী হন নাই। ১৫৬৫ খ্রীষ্টান্দে মৃকুন্দদেব আকবরেব আহুগত্য স্বীকাব কবেন এবং আকববকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, স্কুন্দদেব আকবরেব আহুগত্য স্বীকাব কবেন এবং আকববকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, স্কুন্দদেব আকবরেব হাইবেন। মৃকুন্দদেব নিজে একবাব পশ্চিমবঙ্গেব দাতগাঁও পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্গাব কুলে একটি ঘাট নির্মাণ করান।

১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টান্দের শীতকালে আকবব যথন চিতোর আক্রমণে লিপ্ত—সেই সময়ে স্থলেমান তাঁহার পুত্র বাযাজিদ এবং ভ্তপূর্ব মোগল দেনাধ্যক্ষ সিকন্দব উজবকের নেতৃত্বে উড়িয়ায় এক সৈল্পবাহিনী পাঠাইলেন। ইহাবা ছোটনাগপুর ও ময়ুরভঞ্জেব মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। ইহাদেব প্রতিবোধ কবিবাব জন্ত মুকুন্দদেব ছোট রায় ও বব্ভঞ্জ নামক তৃই ব্যক্তির অধীনে এক সৈল্পবাহিনী পাঠাইলেন, কিন্তু এই তৃই ব্যক্তি বিশাস্থাতকতা করিয়া তাঁহারই বিক্তবতা করিল। মুকুন্দদেব তথন কটসামা তৃর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ দ্বারা বায়াজিদের অধীন একদল সৈল্পকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর মুকুন্দদেবের সহিত বিশাস্থাতকদের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় নিহত হইলেন।

নারঙ্গাড়ের সৈন্তাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ ( বা তুর্গা ভঞ্জ ) উড়িয়ার দিংহাদনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু স্থলেমান বিশাদঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী ও বধ করিলেন। এইভাবে তিনি ইব্রাহিম স্বকেও প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া বধ কবিলেন।

ভাজপুর অঞ্চল হইতে স্থলেমানের অক্সতম দেনাপতি কালাপাহাড়ের\* অধীনে একদল অশ্বারোহী আফগান দৈল্ল পুনীর দিকে অসম্ভব ক্রতগতিতে রওনা হইল এবং অক্সকালের মধ্যেই তাহারা একরপ বিনা বাধায় পুরী অধিকার করিল। তাহারা জগন্তাথ-মন্দিরেব ভিতর সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ব অধিকার করিল, মন্দিরটি আংশিকভাবে বিধ্বন্ত করিল এবং মৃতিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নোংবা স্থানে নিশ্বিপ্ত করিল। বহু সোনার মৃতি সমেত অনেক মণ সোনা তাহার। হন্তগত করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িয়া স্থলেমান কর্রনানীর অধিকারভূক্ত হইল। এই প্রথম উড়িয়া মুদলমানের অধীনে আদিল।

<sup>\*</sup> হলেমান কব্রানীর সেনাপাত কালাপাহাড হিন্দু রাজ্যের বিকল্পে আভ্যান এবং হিন্দু,দর ম'ল্পর ও দেবম্তি ধ্বংস করার জগু ইণিহাসে খ্যাত হত্যা আছেন। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবতীকালে মুদলমান ২ স্থাছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বিস্ত এই কিংবদস্তীর কোন ভিত্তি নাহ। আবুল ফঞ্লের 'আকবর-নামা', বদাওনীর মন্ত্র্ব্-উৎ-তওয়ারিখ' এবং নিয়ামতৃল্লাহ্র 'মথজান-হ-আফগানী' ২ইতে আমাণিকভাবে জানিতে পারা বার যে, কালাপাহাড় কল্ম নুদলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি নিকন্দর স্থের ভাতা ছিলেন; তাহার নামান্তর "রাজু"; শেবোক্ত বিষয়টি হইতে অনেকে কালাপাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, কিন্ত "রাজ্" নাম হিল্ ও মুসলমান ডভর সম্প্রনায়ের মধ্যেই আচলিত। এই কালাপাচাত ত্সলাম শাহের রাজত্কাল হংতে সুক করিয়া দাউদ কর্রানীর রাজত্কাল প্রস্ত বাংলার সৈক্ত-বাহিনীর অন্তত্ম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে ১০৮৩ খ্রীষ্ট্রান্তে মোগল রাজশক্তির সহিত বিজোহী মাত্ম কাবুলীর বৃদ্ধে কালাপাহাড় মাত্মের হইরা সংগ্রাম করেন এবং তাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন্ন আরও একজন কালাপাহাড ছিলেন, তিনি পঞ্চদৰ শতাক্ষীর শেব পালে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহ্লোল লোগী ও দিকশর লোদীর সমদামরিক এবং তাঁহাদের রাজত্কালে গুরুত্বপূর্ণ রাঞ্পনসমূহে অধিষ্ঠিও ছিলেন। কেন এই এইঞ্নের "কালাপাহাড়" নাম হইরাছিল, ভাষা বলিতে পার। যার না। 'রিরাজ-উন্-সলাভীন'-এর মতে কালাপাহাড় বাবরের অক্ততম আমীর ছিলেন এবং আকবরের সেনাপতিরূপে উড়িয়া জর कत्रिशाहित्सन: এই प्रव कथा এक्याद्र व्यमुनक। प्रशीव्यय प्राशास वाहास वाहास সামাজিক ইতিহাস' প্ৰছে কালাপাহাড় সম্বন্ধে যে বিষয়ণ দিয়াছেন, ভাষা সম্পূৰ্ণ কাল্সিক, সতে।র বিন্দুবাপাও ভাহার মধ্যে মাই।

স্থলেমান কররানীব রাজস্কালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক মৃতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অভ্যন্ত শক্তিশালী নুপতি ছিলেন এবং "কামতেশ্বর" উপাধিগ্রহণ কবিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার স্থলতান ও অহোম বাজার সহিত তিনি মৈত্রীব সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাব দ্বিতীয় পুত্র নরনাবায়ণ ( রাজত্বকাল আফুমানিক ১৫৩৮-৮৭ এ: ) ও তৃতীয় পুত্র শুক্লধ্বজ (নামান্তব "চিলা রায") এই নীতি অমুসবণ করেন নাই। তাঁহাবা অহোমবাজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পবাজিত করিলেন এবং অবশেষে স্থলেমান কববানীব বাজ্য আক্রমণ কবিলেন। কিন্ত স্থলেমানেব বাহিনী তাঁহাদেব পরাজিত কবিল এবং গুরুধ্বজকে বন্দী কবিল। **অতঃপব স্থলেমানেব বাহিনী কোচবিহাব আক্রমণ কবিল এবং স্থদ্ব তেজপুব** পর্যস্ত হানা দিল, কিন্তু কোচবিহাব ও কামনপে স্থায়ী অধিকাব স্থাপন না কবিয়া তাহাবা কেবলমাত্র হাজো, কামাধ্যা ও অন্তান্ত স্থানেব মন্দিবগুলি ধ্বংস কবিয়া ফিবিয়া আদিল। কিংবদম্ভী অন্তুদাবে কালপাহাড এই অভিযানে নেতৃত্ব কবিয়াছিলেন। স্থলেমান স্বয়ং কোচবিহাবের বাজধানী অববোধ কবিয়া প্রায জন্ম কবিষা ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উডিয়াায় এক অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তিনি অংবোধ প্রত্যাহার কবিয়া ফিবিয়া আসিতে বাধ্য হন। ক্ষেক বংসব বাদে লোদী খানের প্রামর্শে স্থলেমান শুক্লধ্বজকে মুক্ত ক্রিয়া দেন। এই সম্যে মোগলদেব বাংলা আক্রমণ আদন্ত হইয়া উঠিতেছিল, কোচবিহাবকে খুনী বাথিতে পাবিলে হয় তো এই আক্রমণে তাহাব সাহাধ্য পাওয়া যাইবে—এইরূপ চিস্তাই শুক্লধক্ষকে মুক্তি দেওয়ার কারণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, স্থলেমানের জীবন্দশার মোগলেবা বাংলা আক্রমণ কবে নাই। স্থলেমান ১৫৭২ ঞ্রী:ব ১১ই অক্টোবব তারিখে পরলোকগমন কবেন।

# (৩) বায়াজিদ কররানী

স্বেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ তাঁহাব স্থলাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু বায়াজিদ তাঁহার উদ্ধত আচবণ ও কর্কণ ব্যবহাবের জন্ম অর সময়ের মধ্যেই অমাত্যদের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য —ইহাদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান—তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করিলেন। স্থলেমানের ভাগিনের ও জামাতা হন্ত ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বায়াজিদকে হত্যা করিলেন; কিন্ত তিনি স্বয়ং লোদী থান ও অক্সান্ত বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে বন্দী হইয়া নিহত হইলেন। বায়াজিদ কর্রানী স্বন্ধকালীন রাজত্বের মধ্যেই আকবরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মৃদ্রা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

# (৪) দাউদ কররানী

হন্সকে বধ করিয়া অমাত্যেরা স্থলেমানের দিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসাইলেন। তরুণবয়স্ক দাউদ করবানী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্তমন্তিক প্রকৃতিব ছিলেন; উপরস্ক তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় হৃশ্চরিত্র ও মছপ। অমাত্যদের অপমান করিয়া এবং সন্থাব্য প্রতিদ্ধী জ্ঞাতিদিগকে বিশাস্থাতকতার সহিত হত্যা করিয়া তিনি অনতিবিল্পেই বহু শক্র সৃষ্টি করিলেন। কুৎব্ খান, গুজ্ব্ কররানী প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদী খানের মত স্থোগ্য ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ম হইলেন এবং লোদী খানের জ্ঞামাতা ( তাজ খানের পুত্র ) যুক্ষকে হত্যা করিলেন। দাউদও বায়াজিদের মত আকবরের অধীনতা অস্থীকার করিয়া নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুন্তা উৎকীর্ণ করাইলেন।

দাউদ বাংলার সিংহাদনে বসিবার পর আফগানদের প্রধান দেনাপতি গুজুর্থান বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাদনে বদাইলেন। এ কথা গুনিয়া দাউদ বিহার নিজের দখলে আনিবার জন্ম লোদী ধানের অধীনে এক বিশাল দৈন্তবাহিনী বিহাবে পাঠাইলেন; ইতিমধ্যে আকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্ম খান-ই-খানান মূনিম থানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া লোদী ধান ও গুজুর্থান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং মূনিম খানকে অনেক উপহার দিয়া ও আমুগত্যের শপ্থ গ্রহণ করিয়া শাস্ত করিলেন।

তথন দাউদ লোদী থানের উপর ক্র্ছ হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্ত স্বয়ং এক-দৈন্তবাহিনী লইয়া বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে তিনি দমনও করিলেন। ইতিমধ্যে আকবর তাঁহার গুজরাট অভিযান সমাপ্ত করিয়া মুনিম থানকে আরও অনেক দৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়া মুনিম থান যুক্ষাত্রা করিলেন এবং ত্রিমোহনী (আরার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত)

শর্মন্ত অগ্রস্ব হইলেন। তথন দাউদ কুংলু লোহানী ও গুজ্ব থানের এবং শ্রীহরি নামে একজন হিন্দুব পরামর্শে লোদী থানেব কাছে খুব করুণ ও বিনীতভাবে আবেদন জানাইয়া বলিলেন যে তাঁহাব বংশেব প্রতি আহুগত্য যেন তিনি ত্যাগ না করেন, লোদী থানকে তাঁহাব শিবিবে আদিবাব জন্ম তিনি বিনীত অহুবোধ জানাইলেন। কিন্তু লোদী থান তাঁহাব শিবিবে আদিলে দাউন তাঁহাকে বধ কবিলেন। ইহাব ফলে আফগানদেব মধ্যে বিবাট ভাঙন ধবিল। এদিকে মোগল বাহিনী সাবধানতাব সহিত স্থশুগ্রনভাবে অগ্রস্ব হইয়া পাটনাব নিকটে পৌছিল। পাটনায় দাউন প্রতিবক্ষা-বাহ বচনা কবিয়া অবস্থান কবিতেছিলেন।

**অতঃপর আকবব স্বয়ং বছ কামান ও বিশাল বণহন্তী সমেত এক নৌবহব** ণইয়া বিহারে আসিয়া মুনিম খানের সহিত যোগ দিলেন ( তবা আগন্ট, ১৫৭৪ খ্রীঃ)। আকবব দেখিলেন যে পাটনাব (গঙ্গাব) ওপাবে অবস্থিত হাজীপুব তুর্গ অধিকাব করিতে পাবিলে পাটনা অধিকাব কবা সহন্দ্রাধ্য হইবে। তাই তিনি **৬ই আগষ্ট ক**ষেক ঘন্টা যুদ্ধের পর হাঙ্গীপুর হুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ইহাতে দাউদ অত্যস্ত ভ্য পাইয়া গেলেন এবং সেই বাত্রেই সদলবলে জলপথে বা॰লায় পলাইয়া গলেন, পলাইবার সময় অনেক আফগান জলে ডুবিয়া মবিল। দাউদের দৈল্ডদেব লইয়া দেনাপতি গুজ্ব থান স্থলপথে বাংলায গেলেন। মোগলেবা পব দিন সকালে পাটনাব পবিত্যক্ত হুগ অধিকার করিল। তাবপব আকবব স্বয় মোগল বাহিনীব নেতৃত্ব করিয়া এক দিনেই দবিষাপুবে (পার্টনা ও মুক্লেবেব মধ্যপথে অবস্থিত) পীছিলেন। ইহাব পর আকবব ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু মুনিম থান ১৩ই আগস্ট তাবিথে ২০,০০০ দৈক্ত লইয়া বাংলার দিকে বওনা হইলেন এবং বিনা বাধায় স্থবজগভ, মুক্লেব, ভাগলপুর ও কহলগাঁও অধিকাব কবিষা তেলিযাগডি গিবিপথেব পশ্চিমে পৌছিলেন। দাউদ এখানে প্রতিরোধ-ব্যুহ বচনা কবিয়াছিলেন। সেনাপতি থান-ই-থানান ইসমাইল থান সিলাহ দাব মোগল বাহিনীকে সাময়িক-ভাবে প্রতিহত কবিলেন। কিন্তু মজনুন খান কাকণালেব নেতৃত্বে মোগল অবারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদাবদের সাহায়ে বাজমহল পর্বতমালাব মধ্য দিয়া তেলিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়া বাথিয়া চলিয়া গেল। তথন আফগানবা যুদ্ধ না করিয়াই পলাইয়া গেল এবং মুনিম খান বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী টাণ্ডায় প্রবেশ করিলেন (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রী:)।

দাউদ কররানী তথন শাতগাঁও হইয়া উড়িছায় পলায়ন করিলেন। মৃনিম থান রাজা তোড়বমল ও মৃহন্দদ কুলী থান বরলাদকে তাঁহার পশ্চাদাবনে নিযুক্ত করিলেন। অক্যান্ত আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবন্ধ ও দক্ষিণ বন্ধে গিয়া সমবেত হইলেন; কালাপাহাড়, স্থলেমান থান মনক্ষী ও বাবুই মনক্ষী ঘোড়াঘাটে গেলেন; তাঁহাদের দমন করিবার জন্ত মৃনিম থান মজন্ন থান কাকশালকে ঘোড়াঘাট পাঠাইলেন; মজন্ন থান স্থলেমান থান মনক্ষীকে নিহত এবং অন্যান্ত আফগানদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন; পরাজিত আফগানরা কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইমাদ থান কররানীর পুত্র ছুনেদ থান কররানী ইতিপ্রে মোগলদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্ধ এখন তিনি বিজ্ঞোহী হইলেন এবং বাডপণ্ডের জন্ধণ হইতে বাহিব হইয়া রায় বিহাবমল্ল ও মৃহন্দদ থান গথরকে পরাজিত ও নিহত কবিলেন। এদিকে মাহ মৃদ্ধ থান ও মৃহন্দদ থান নামে ছুইজন নায়ক সবকার মাহ ম্দাবাদের অন্তর্গত সেলিমপুর নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা তোড়বমল্ল কর্তৃক প্রেরিত একদল সৈত্য মাহ্মণ থানকে পরাজিত ও মৃহন্দদ থানকে নিহত করিয়া সেলিমপুর অধিকার করিল। তথন জনৈদ থান আবার ঝাড়থংগুব-জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মোগল সৈক্রাধাক্ষ মৃহত্মদ ক্নী খান ববলাস সাতগাঁওয়ের ৪০ মাইল প্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন আফগানবা সাতগাঁও ছাড়িয়া পলায়ন কবিল। মোগল বাহিনী সাতগাঁও অধিকার করিবার পর সংবাদ আসিল যে দাউদের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শনাতা জীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা) "চতর" (খণোর) দেশের দিকে পলায়ন করিছেছেন; তথন মৃহত্মদ কুলী খান শ্রীহরির পশ্চান্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না। রাজা তোড়রমল্ল বর্ধমান হইতে রওনা হইয়া মান্দারণে উপস্থিত হইলেন; দাউদ ইহার ২০ মাইল দ্রে দেবরাক্সারী গ্রামে শিবির কেলিয়াছিলেন। তোড়রমল্ল মৃনিম খানের নিকট হইতে সৈত্ম আনাইয়া মান্দারণ হইতে কোলিয়া গ্রামে গেলেন। দাউদ তথন হরিপুর (দাতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত) গ্রামে চলিয়া গেলেন। তথন ভোড়রমল্ল মেদিনীপুরে গেলেন। এখানে মৃহত্মদ কুলী খান বরলাস দেহত্যাগ করিলেন, ফলে মোগল সৈত্মেরা থুব হতাশ ও বিশৃদ্ধল হইয়া পড়িল। তথন ভোড়রমল্ল বাধ্য মইয়া মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ম্নিম খান নৃতন একদল সৈক্ত লইয়া বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন।

ভোড়রমলও মান্দারণ হইতে সদৈজে রওনা হইলেন, চেভোতে মৃনিম খান ও ভোড়রমল মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কাছে সংবাদ আদিল যে, দাউদ হরিপরে পরিপা খনন, প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ব্দবক্ষ করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। মোগল দৈলেরা এই কথা শুনিয়া ভন্ন-মনোরথ হইয়া পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাহিল না। মুনিম খান ও তোড়রমল্ল তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকদের সাহাষ্যে <del>জন্</del>লের মধ্য দিয়া একটি ঘূর-পথ আবিষ্কার করিলেন। এই পথ চলাচলের উপযুক্ত করিয়া লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রদর হইল এবং নানজুর ( দাঁতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে পৌছিল। এখন দাউনকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের স্থযোগ উপস্থিত হইল। দাউদ ইতিপূর্বে তাঁহাব পরিবারবর্গকে কটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। স্থবর্ণ-রেখা নদীর নিকটে তুকরোই ( দাতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত ) গ্রামের প্রাস্তরে ৩রা মার্চ, ১৫৭৫ খ্রী: তারিথে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দাউদের বাহিনীই প্রথমে আক্রমণ চালাইয়া আশাতীত সাফল্য অর্জন করিল। তাহারা খান-ই-জহানকে নিহত কবিল ও মৃনিম খানকে পশ্চাদপদরণে বাধ্য কবিল। কিন্তু লাউদের নিবু দ্বিতার ফলে তাঁহার বাহিনী শেষ পর্যস্ত পরাজিত হইল। তাঁহার প্রধান দেনাপতি গুজুর খান যুদ্ধে অসংখ্য সৈক্ত সমেত নিহত হইলেন। পরাজিত হইয়া দাউদ পলাইয়া গেলেন। তাঁহার বাহিনীও ছত্রভন্ধ হইয়া পলাইতে লাগিল। মোগল সৈলের। তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিনা বাধায় বেপরোয়া হত্যা ও লুঠন চালাইতে লাগিল এবং বহু আফগানকে বন্দী করিল। পরের দিন ৮২ বংসর বয়স্ক মোগল সেনাপত্তি মুনিম খান অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতার দহিত দমন্ত আফগান বন্দীকে বধ করিয়া তাহাদের ছিন্নমুগু সাজাইয়া আটটি হুউচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন।

তোড়রমল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দাউদ কোথাও দাঁড়াইতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত কটকে গিয়া সেথানকার তুর্গে আত্ময় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যলাভেব কোন সন্তাবনা নাই দেখিয়া তিনি ১২ই এপ্রিল তারিথে কটকের তুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মূনিম থানের কাছে বখাতা স্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিথে মূনিম খান দাউদকে উড়িয়ায় জায়গীর প্রদান করিয়া টাণ্ডায় ফিরিয়া আসিলেন।

দাউদ খান নতি খীকার করিলেও ইতিমধ্যে ঘোড়াঘাটে মোগল বাহিনীর শোচনীয় বিপর্বয় ঘটিয়াছিল; মূনিম থানের রাজধানী হইতে অসুপস্থিতির স্থবোপ नहेम्रा कानाभाराष्ट्र ७ ताब्रे मनक्री প্রভৃতি আফগান নামকেরা কুচবিহার হইডে প্রভ্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মোগলদের পরাব্বিত ও বিতাড়িত ক্রিয়াছিল। এই দংবাদ পাইয়া মুনিম খান দৈল্লবাহিনী লইয়া ঘোড়াঘাটের দ্বিকে রওনা হইলেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌছিবার পূর্বে তিনি গৌড় জয় করিলেন। বর্ষার সময় টাগুার জলো জমিতে থাকার অস্থবিধা হইত বলিয়া মুনিম খান ভাবিয়াছিলেন গৌড় জয় করিয়া সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিবেন। কিন্তু গৌড় নগরী বছকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল বলিয়া দেখানকার ঘর-বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। দেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম খানের লোকরা অহুস্থ হইয়া পড়িল এবং কয়েক শত লোক মারা গেল। ফলে মুনিম থানের আর ঘোড়াঘাটে যাওয়া হইল না, তিনি টাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন कत्रित्मन । প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে অক্টোবর, ১৫৭৫ খ্রী: জারিখে মুনিম থান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলনের মধ্যে চরম আতহ ও বিশুঝলা দেখা দিল। তাহাদের এক্যও নষ্ট হইয়া গেল। তথন শক্রারা চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া মোগলরা দকলে গৌড়ে সমবেত হইল এবং দেখান হইতে বাংলা দেশ ছাড়িয়া সকলেই ভাগলপুর চলিরা গেল। দেখানে গিরা ভাহারা দিল্লী ফিরিবার উদ্বোগ করিতে লাগিল।

এই সমরে আকবর হাসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জহানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাগসপুরে পৌছিয়া কিছু মৃদ্ধিলে পড়িলেন। তিনি শিয়া বলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থনী সৈল্ঞাখ্যকেরা তাঁহার কথা শুনিতে চাহিত না। তোড়লমল্ল মধ্যন্থ হইয়া মিষ্ট বাক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকুপণ অর্থানের বারা তাহাদের বশীভূত করিলেন।

থান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন বে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়াছেন এবং জন্ত্রক, জলেশর প্রভৃতি মোগল অধিকারভূক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র বাংলাদেশ পুনরধিকার করিয়াছেন; ঈশা থান পূর্ব বঙ্গের নদীপথ হইতে শাহ বরদী কর্তৃক পরিচালিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত করিয়াছেন; জুনৈদ কররানী দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে দৌরাজ্য করিতেছেন এবং গল্পতি শাহ ভাকাতি করিতেছেন, কেবলয়াজ হাজীপুরে মুজাফফর থান ভূরবতী অনেক কটে মোগল ঘাঁটি রক্ষা করিতেছেন।

যুদ্ধ করিন্তে অনিজ্পুক সৈপ্তাধ্যক্ষনের তোড়রমরের সাহাব্যে অনেক কটে বুরাইবার পরে থান-ই-জহান উচ্চানের গইরা বাংলার দিকে অপ্রলম হইজেন। তেলিয়াগড়ি তাঁহারা সহজেই অধিকার করিলেন এবং এখানকার আফগান সৈপ্তাধ্যক্ষকে তাঁহারা বধ করিলেন। গাউল পশ্চাদপদর্শ করিয়া রাজ্মহলে পিয়া সেখানে পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিছে লাগিলেন। খান-ই-জহান উাহার ম্থোম্থি হইয়া অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিছে পারিলেন না। তথন আক্রম বিহারের সৈপ্তবাহিনীকে খান-ই-জহানের সাহাব্যে ঘাইতে বলিলেন এবং খান-ই-জহানকে কয়েক নোকা বোঝাই অর্থ ও মুদ্দের সরঞ্জাম পাঠাইলেন। গজপতির ভাকাতির ফলে মোগলদের বোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপর্বন্ত হইতেছিল, আক্রম উাহাকে গমন করিবার জন্ত তাঁহার অন্তত্তম সভাসদ শাহবাজ খানকে প্রেরণ করিলেন।

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ খ্রীঃ তাবিখে বিহারের মোগল সৈক্সবাহিনী রাজমহলে খান-ই-জহানের দহিত খোগ দিল। ১২ই জুলাই মোগলদের সহিত আফগানদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ কবিবার পরে আফগানবা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জুনৈদ কর্বানী গোলার আঘাতে নিহত হইলেন, উভিক্সার শাসনকর্তা জহান খানও মারা পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কুৎলু লোহানী আহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন। দাউদ কর্বানী বন্দী হইলেন। খান-ই-জহান তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরদের নির্বন্ধে তিনি দাউদকে সন্ধিত্তক্রের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দাউদের মাখা ঝাটিয়া ফোলিয়া আক্রব্রের নিকট পাঠানো হইল।

অতঃপর খান-ই-জহান সপ্তগ্রামে পেলেন এবং যে সব আফগান সেখানে তথনও গোলখোগ বাধাইতেছিল, তাহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পদ ও পরিবারের জিমানার মাহ মৃদ থান খাস-খেল ওরফে "মাটি" তাঁহার নিকট পর্যুব্ত হইলেন। তথন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাধিল এবং তাহাদের অক্তর্জন নেতা জমশেদ তাঁহার প্রতিদ্দীদের হাতেই নিহত হইলেন। অবশেষে দাউদের জননী নোলাধা ও দাউদের পরিবারের অক্তাক্ত লোকেরা খান-ই-জহানের কাছে আজ্বসমর্পন করিলেন। "মাটি" আজ্বসমর্পন করিতে আদিয়া খান-ই-জহানের আক্তার নিহত হইলেন।

বাংলার প্রথম আফগান শাসক শের শাহু এবং শেষ আফগান শাসক দাউল

কর্বানী। আফগানরা সাঁইজিশ বংসর এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ শ্রীষ্টাবে লাউদের পরাজয় ও নিধনের দকে সঙ্গেই বাংলার ইতিহাসের আফগান মৃগ সমাপ্ত হইল। অবশ্ব লাউদের মৃত্যুর পরেও বাংলাদেশের অনেক আফল আফগান নায়কেরা নিজেদের স্থানিতা অক্ল রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ-ভাবে দমন বা বন্দভ্ত করিতে মোগল শক্তিব অনেক সময় লাগিয়াছিল।\*

<sup>+</sup> वर्जनान श्रीताहरत होति विक विकित्त छवा स्वोहरवत्र 'छक्षित्र रुकेत-छत्ताकर', चात्न स्वरत्तत्र 'बाक्यत्रनात्रा', व्यावश्वाह त 'हादिव-हे-माहेनी' व्यक्षि अह हहेरछ जःशृहीछ हहेताह ।

### **जरेघ न**िताल्डम

# মুঘল ( মোগল ) যুগ

### ১। মুঘল শাসনের আরম্ভ ও অরাজকতা

১৫৭৬ প্রীষ্টাব্দে দাউদ থানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংলা দেশে মৃহল্য লমাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। কিন্তু প্রায় কৃতি বৎসর পর্যস্ত মৃহলের রাজ্যালাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলাদেশে একজন মৃহল হ্বাদার ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি হানে সেনানিবাস হাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল রাজধানী ও এই সেনানিবাসগুলির নিকটবর্তী জনপদসমূহ মৃহল শাসন মানিয়া চলিত। অক্সত্র অরাজকতা ও বিশৃন্ধলা চরমে পৌছিয়াছিল। দলে দলে আফগান সৈক্ত লঠতরাজ করিয়া ফিরিত—মৃহল সৈল্পেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন করিত। বাংলার জমিদারগণ স্বাধীন হইয়া "জোর বার মৃল্প্রক তার" এই নীতি অক্সরণপূর্বক পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথার বাংলা দেশে আটিশত বৎসর পরে আবার মাংশ্ত-ভারের আবির্ভাব হইল।

দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করিবার পরে, তিন বৎসরের অধিককাল দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর থান-ই-জহানের মৃত্যু হইল (১৯ ডিসেম্বর, ১৫৭৮)। পরবর্তী স্থাদার মৃজাফফর থান এই পদের সম্পূর্ণ অবােগ্য ছিলেন। এই সময় সমাট আকবর এক নৃতন শাসননীতি মৃঘল সামাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত করেন—সমগ্র দেশ কতকগুলি স্থায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি স্থায় সিপাহ সালার বা স্থাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিল্লী হইতে নির্বাচিত হইয়া আসিল। রাজস্ব আদায়েরও নৃতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক মৃঘল কর্মচারিগণ বে রকম বেআইনী ক্ষমতা যথেচ্ছ পরিচালনা ও অক্যান্ত রক্ষে অর্থ উপার্জন করিভেন ভাহা রহিত হইল। ফলে স্থবে বাংলা ও বিহারের মৃঘল কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আকবরের জ্রাভা, কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাক্ষিম একদল যড়য়ন্ত্রকারীর প্ররোচনায় নিক্ষে দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার উল্যোগ করিভেছিলেন। তাঁহার দলের লোকেরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করিল। মৃজাফকর থান বিদ্রোহীদের সহিত মৃক্ষে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে বন্ধ করিল (১৯ এপ্রিল, ১৫৮০)। মীর্জা হাকিম সম্রাট বলিয়া বিদ্যোহীরা তাঁহাকে

ছইলেন। বাংলার ন্তন স্থাদার নিষ্ক হইল। মীর্জা হাকিষের পক্ষ হইছে। একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরপে বাংলাও বিহার মুখল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছির হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইল। আফগান বা পাঠানরা আবার উড়িয়া দখল করিল।

এক বৎসরের মধ্যেই বিহারের বিদ্রোহ অনেকটা প্রশমিত হইল। ১৫৮২ ব্রীঃর অপ্রিল মাসে আকবর থান-ই-আজমকে স্থানার নিযুক্ত করিয়া বাংলায় পাঠাইলেন। তিনি তেলিয়াগডির নিকট যুদ্ধে মাস্তম কাবুলীর অধীনে সন্মিলিত পাঠান বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত কবিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮০)। কিছু বিদ্রোহ একেবারে দমিত হইল না। মাস্তম কাবুলী ঈশা থানের সঙ্গে যোগ দিলেন। পববর্তী স্থানার শাহবাজ থান বছদিন যাবং ঈশা থানের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। কিছু তাঁহাকে পবাস্ত করিতে না পারিয়া বাজধানী টাণ্ডায় ফিরিয়া গেলেন। স্থানার ব্রিয়া মাস্তম ও অক্রাক্ত, পাঠান নায়কেরা মালদহ পর্যন্ত অগ্রদর হইলেন। উডিক্রায় পাঠান কংলু খান লোহানী বিদ্রোহ করিয়া প্রায় বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রদর হইরাছিলেন—কিছু পরাজিত হইয়া মৃঘলের বশ্যতা স্থীকার করিলেন ( জুন, ১৫৮৪)।

১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত আকবর অনেক নৃতন বাবস্থা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেবে শাহবাঞ্চ থান মুদ্ধের পরিবর্তে তোষণ-নীতি অবলয়ন ও উৎকোচ প্রদান বারা বহু পাঠান বিদ্রোহী নারককে বন্দীভূত করিলেন। ঈশা খান ও মাহ্ম কাবূলী উভয়েই মুদ্দের বন্ধতা স্থীকার করিলেন (১৫৮৬ খ্রীঃ)। কিন্তু পাঠান নারক কুৎ পূ উড়িস্তার নিরুপদ্ধবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনিও বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন না—শাহবাঞ্চ থানও তাহার বিরুদ্ধে দৈল্ল পাঠাইলেন না। স্করাং ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুদ্দল আধিপত্য প্নরার প্রতিষ্টিত হইল। ১৫৮৭ খ্রীঃর শেবভাগে বাংলা দেশে অক্তান্ত স্থার ক্রান্থ নৃতন শাসনতত্র প্রতিষ্টিত হইল। শাসন-সংক্রান্ত সমন্ত কর্ষি কভক্ত শুলি বিভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক বিভাগ নির্দিষ্ট একজন কর্মচারীর অধীনস্থ হইল। সর্বোপরি সিপাহ সালার (পরে স্থবাদার নামে অভিহিন্ত) এবং তাহার অধীনে দিওরান (রাজ্য বিভাগ), বধ্ শ্রী (দৈল্প বিভাগ), সমন্ত শুক্তি বায়কাণ নির্দ্ধ হইলেন।

' নৃত্য ব্যবহা অনুসারে ওয়াজির থান প্রথম সিপাহসালার নিরুক্ত হইলেন—
ক্ষিত্ত অনতিকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে ( অগ্নত, ১৫৮৭ ) সৈয়ল খান ঐ
'পলে নিষ্ক্ত হইলেন। তাঁহার স্থীর্ঘ শাসনকালে ( :৫৮৭-১৫৯৪ ) বাংলাদেশে
আবার পাঠানরা ও অমিদারগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

### ২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্যের গোড়াপতন

১৫>৪ এটাবে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। পাঁচ হাজার মুখল সৈপ্তকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাজধানী টাপ্তার পৌছিয়াই ভিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্ম চতুর্দিকে সৈম্ব পাঠাইলেম। তাঁহার পুত্র হিম্মৎসিংহ ভূষণা তুর্গ দখল করিলেম ( এপ্রিল, ১৫৯৫ )। ১৫৯৫ ঞ্রী:র ৭ই নভেম্বর মানসিংহ রাজমহলে নৃতন এক রাজধানীর পত্তন ক্ষিয়া ইছার নাম দিলেন আকবরনগব। শীব্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। **শত:**পর তিনি ঈশা থানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পাঠানদিগকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। ইশা খানের জমিদারীর অধিকাংশ মুদ্দ বাজ্যের অন্তর্ভু ত হইল। অস্তান্ত হানেও বিজ্ঞোহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ প্রীরে বর্বাকালে মানসিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে গুরুতরন্ধপে পীড়িত হন। এই সংবাদ পাইয়া মাহম থান ও অভান্ত বিজোহীরা বিশাল রণতরী লইয়া অগ্রসর হইল। মুখলদের রণতরী না পাকায় বিজোহারা বিনা বাধায় খোড়াঘাটের মাত ২৪ মাইল ষুরে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া ষাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ স্বন্ধ হইশ্লাহ বিজ্ঞোহীদের বিরুদ্ধে দৈক পাঠাইলেন। ভাহারা বিভাড়িত হইয়া এগারসিন্দুবের ( ময়মনসিংহ ) জন্বলে পলাইয়া আজ্মরকা कंदिन।

অতঃশর ঈশা থান নৃত্তন এক কৃটনীতি অবলম্বন করিলেন। প্রীপুরের জনিদার
—বারো জ্ঞার অক্সতম কেদার রায়কে ঈশা থান আশ্রম দিলেন। কৃচবিহারের
রাজা সন্ধানারায়ণ মৃদলের পক্ষে ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রম্দেবের সঙ্গে
একবারে ঈশা থান কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। লম্মীনারায়ণ মানসিংহের
শাহাব্য প্রাথনা করিলেন। ১৫৯৬ খ্রীঃর শেষভাগে মানসিংহ সৈক্ত লইয়া অগ্রসর
হওয়ায় ঈশা থান শলায়ন করিলেন। কিন্তু মৃথল সৈক্ত ফিরিয়া গেলে আবার রম্পুদেব
ও ঈশা থান কুচবিহার আক্রমণ কয়িলেন। ইহার প্রতিবাধের জন্ত মানসিংহ
ভাহার পুত্র মুর্জনসিংহের অধীনে ঈশা থানের বাসম্বান ক্রাত্র দ্বল করিবার জন্ত

ষ্লণথে ও জলপথে নৈক্ত পাঠাইলেন। ১৫৯৭ খ্রীর ৫ই সেপ্টেম্বর ঈশা থান ও মাক্সম থানের সমবেত বিপুল রণতরী মুখল রণতরী বিধিয়া ফেলিল। মুর্জনসিংহ নিহত হইলেন এবং অনেক মুখল সৈক্ত বন্দী হইল। কিন্ত চতুর ঈশা থান বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া এবং কুচবিহার আক্রমণ বন্ধ করিয়া মুখল সমাটের বশ্যতা খ্রীকার পূর্বক সন্ধি করিলেন। ইহার ছই বংসর পর ঈশা থানের মৃত্যু হইল (সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯)।

ভূমণা-বিজেতা মানলিংহের বীর পুত্র হিম্মংসিংহ কলেরায় প্রাণত্যাগ করেন (মার্চ, ১৫৯৭)। ছয় মাস পরে ত্র্জনসিংহের মৃত্যু হুইল। তুই পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর মানসিংহ সম্রাটের অভ্যমতিক্রমে বিশ্রামের জন্ত ১৫৯৮ প্রীষ্টাব্দে আজমীর গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগংসিংহ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হুইলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মন্তপানের ফলে আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হুইলে তাঁহার বালক পুত্র মহাসিংহ মানসিংহের অবীনে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হুইলেন। এই স্থানের বাংলা দেশে পাঠান বিজ্ঞাহীরা আবার মাথা তুলিল এবং একাধিকবার মুখল সৈক্তকে পরাজিত করিল। উড়িস্তার উত্তর অংশ পর্যন্ত পাঠানের হন্তগত হুইল।

এই সমৃদ্য় বিপর্যয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া আদিতে বাধ্য হইলেন।
পূর্ববেশ্বর বিদ্রোহীরা গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুদ্বারী, ১৬০১)। পরবর্তী
বৎসর মানসিংহ ঢাকা জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার
রায় বশুতা স্বীকার করিলেন। মানসিংহের পোত্র মালনহের বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত
করিলেন। এদিকে উড়িয়ার পরলোকগত পাঠান নায়ক কুৎলু খানের শ্রাতুপুত্র
উদমান ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া মুঘল থানাদারকে পরাজিত করিয়া ভাওয়ালে
আজার লইতে বাধ্য করিলেন। মানসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল যাত্রা করিলেন এবং
উসমান গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। জনেক পাঠান নিহত হইল এবং বহুসংখ্যক
পাঠান রণতবী ও গোলাবারলে মানসিংহের হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে কেদার রায়
বিদ্রোহী হইয়া ঈশা থানের পুত্র মুসা খান, কুৎলু থানের উজীরের পুত্র দাউদ
থান এবং অক্তান্ত অমিদারগণের সহিত যোগ দিলেন। মানসিংহ ঢাকায়
পৌছিয়াই ইহাদের বিক্তম্ব সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্ত বহুদিন পর্বস্ক্ত
ভাইারা ইছামতী নদী পার হইতে না পারায় মানসিংহ স্বয়ং শাহপুরে উপ্তিম্ব
ক্রেক্স নিজের হাতী, ইছামড়ীতে নামাইয়া ক্রিলেন। মুঘল সৈনিকেরা যোড়ায়

চড়িরা তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরপ অসম সাহসে নদী পার হইরা মানসিংহ বিস্তোহীদিপকে পরাস্ত করিরা বহদ্র পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদাবন করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬০২)।

এই সময় আরাকানের মগ জলদস্থারা জলপথে ঢাকা অঞ্চলে বিষম উপদ্ধৰ
স্পান্ত করিল এবং ভালার নামিরা কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি লুঠ করিল। মানসিংহ
ভাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্ত পাঠাইয়া বহুকটে ভাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং
ভাহারা নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় ভাঁহার নৌবহুর লইয়া মগদের
সল্পে যোগ দিলেন এবং শ্রীনগরের মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মানসিংহও
কামান ও সৈন্ত পাঠাইলেন। বিক্রমপ্রের নিকট এক ভীবণ মুদ্ধে কেদার রায়
আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া ষাইবার পূর্বেই ভাঁহার
মৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাঁহার অধীনস্থ বহু পর্ত্ত শীক্ষ জ্বলদস্মা ও বালালী নাবিক হত
হইল। অভঃপর মানসিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়া ঘাইতে বাধ্য করিলেন।
ভারপর তিনি উসমানের বিরুদ্ধে মুদ্ধের আয়োজন করিলেন। উসমান পলাইয়া
গেলেন। এইরপে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে শান্তি ও শৃথলা ফিরিয়া আদিল।

### ৩। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলা দেশের অবস্থা

মৃঘল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম 'জাহান্দীর' নাম ধারণ করিরা সিংহাদনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সময় শের আককান ইন্তলজু নামক একজন তুকাঁ জায়গীরদার বর্ধমানে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী অসামান্ত রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহান্দীর তাঁহাকে বিবাহের পূর্বেই দেখিয়া মৃশ্ব হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ব হন্তগত করিব:য় জল্লই মানসিংহকে সরাইয়া জাহান্দীর তাঁহার বিশ্বন্ত ধাত্রী-পুত্র কৃৎবৃদ্ধীন খান কোকাকে বাংলা দেশের স্বাদার নিষ্কু করিলেন। কৃৎবৃদ্ধীন খান বর্ধমানে শের আককানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভরের মধ্যে বচসা ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই নিহন্ত হন (১৬০৭)। শের আককানের পত্নী আগ্রায় মৃঘল হারেষে কয়েক বৎসর অবস্থান করার পর জাহান্ধীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং পরে নৃর্জাহান নামে তিনি ইতিহালে বিখ্যাত হন।

क्रवृत्तीत्वत मृष्ट्रात पत कांशांकीत क्ली थान नारमा त्वराम क्रवामात हरेता

শাদেন। কিন্তু এক বংগরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার স্থলে ইনলাম ধান বাংলার স্থাদার নিষ্কু হইয়া ১৬০৮ ঞ্জীঃর জুন মাদে কার্যভার প্রহণ করেন। ভাঁহার কার্যকাল মাত্র পাঁচ বংগর—কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভিনি মানসিংহের আরন্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা দেশে মুঘলরাজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলাম থানের স্বাদারীর প্রারম্ভে বাংলা দেশ নামত মুঘল সাঁয়াজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজধানী রাজমহল, মুঘল ফৌজদারদের অধীনস্থ অন্তর্কাটি থানা অর্থাং স্থরক্ষিত সৈল্পের ঘাঁটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামান্ত ভ্রুপেন্ডেই মুঘলরাজের ক্ষমতা সীমাবন্ধ ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট জমিদার এংং বিদ্রোহী পাঠান নায়কেরা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা কবিতেন। মুঘল থানাব মধ্যে করভোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট (দিনাজপুব জিলা), আলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল ( ঢাকা ), ভাওয়ালের ২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোক এবং পদ্মা, লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর সক্ষমস্থলে অবস্থিত বর্তমান নারারণগঞ্জের নিকটবর্তী ত্রিমোহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষে সকল জমিদার মৃঘলের বশুতা স্বীকার করিলেও স্থযোগ ও স্থবিধা পাইলেই বিজ্ঞোহী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহারা সমধিক শক্তিশালী ছিলেন।

- ১। প্র্বোক্ত ঈশা থানের পুত্র মুদা থান—বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলার অর্থেক, প্রায় সমগ্র মৈমনদিংছ জিলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার কডকাংশ তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা দেশের তৎকালীন জমিদার-গণ বারো ভূঞা নামে প্রাসিদ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তাঁহারা ঠিক বারো জনছিলেন না। মুদা থান ছিলেন ইচাদের মধ্যে স্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অনেকেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিত। এই সকল সহায়ক জমিদারের মধ্যে ভাওয়ালের বাহাদ্র গাজী, সরাইলের হ্বনা গাজী, চাটমোহরের মীর্জা মুমিন (মাহ্ম থান কার্লীর পুত্র), খলসির মধু রায়, চাঁদ প্রভাপের বিনোদ রায়, কতেহাবাদের (করিদপুর) মজলিস কুৎব্ এবং মাতজের জমিদার পলওয়ানের নাম করা ঘাইডে পারে।
- ২। ভ্ৰণার জমিদার সত্রাজিৎ এবং স্থসজের জমিদার রাজা রছুনাথ
  —ইহারা সহজেই মুখলের বঞ্চতা স্বীকার করেন এবং সভাস্ত জমিদারদের বিক্তের
  মুখল সৈন্তের সহায়তা করেন। সত্রাজিতের কাহিনী পরে বলা হইবে।

- " তা পালা প্রতাপাদিত্য—বর্তমান মশোহর, খুলনা ও বাধমগন জিলার 
  ক্ষিকাংশই জাঁহার জমিনারীর অভত্তি ছিল এবং বর্তমান বম্না ও ইছামজী 
  মনীর সন্দমন্তে ধ্মঘাট নামক হানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও উমবিংশ 
  শভানীর বাংলা সাহিত্যে তাঁহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্ছুসিত বর্ণমাঃ 
  দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।
- ৪। বাধরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বাকলার জমিলার রামচন্দ্র—ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন। ইনি বৃদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। কবিবর রবীক্রমাথ "বৌঠাকুরাণার হাট" নামক উপস্থাদে ভাঁহার যে চিঞ্জ জাঁকিয়াছেন ভাহা সম্পূর্ণ কাল্লনিক ও অনৈতিহাসিক।
- ইনি লক্ষ্মণিক্য—বর্তমান নোয়াধালি জিলা তাঁহার
   ক্ষমিনারীর অস্তর্ভুক্ত ছিল। ইনি লক্ষ্মণমাণিক্যেব পুত্র।
  - ७। व्यावश्र व्यानक क्रिमांत-छाँशास्त्र कथा श्रम्कृत्य भारत वता इट्रेरा।
- 1। বিজ্ঞোহী পাঠান নামকগণ--বর্তমান औহট্র (সিলেট) জিলাই ছিল ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রখল। ইহাদের মধ্যে বায়াজিদ কবরানী ভিলেন সর্ব-প্রধান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাঠান নায়কই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিত। তাঁহার প্রধান নহবোগী ছিলেন থাজা উদমান। বৃদ্ধিয়ন্ত্র তুর্গেশনন্দিনী উপস্থানে ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উদমানেব পিতা থাজা ঈশা উডিক্সার শেষ পাঠান ব্লাকা কুংলু খানের প্রাতা ও উজীর ছিলেন এবং মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া-ছিলেন। সন্ধির পূর্বেই কুংলু থানের মৃত্যু হইয়াছিল। থাজা ঈশার মৃত্যুর পর পাঠানেরা আবার বিজ্ঞাহী হইল। মানসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। গুৰিক্সং নিরাপত্তার জন্ম তিনি উদমান ও অন্ত কয়েকজন পাঠান নায়ককে উড़िजा इटेट्ड पृत्त त्राथिवात क्या पूर्व वाश्नाम क्यामाति पितनन; উড়িব্রার এত নিকটে তাহাদিগকে রাধা নিরাপদ মনে না করিয়া এই আদেশ भाका कतितान। ইহাতে বিজোহী হইরা তাহারা সাভগাঁওরে লুঠ্পাট করিতে আরম্ভ করিল, দেখান হইতে বিভাড়িত হইয়া ভূষণা দুঠ করিল এবং ঈশা খানের সঙ্গে খোগ দিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত বোকাই নগরে উপবান হুগ নির্মাণ করিলেন। তিনি আজীবন ঈশা খান ও मना शार्मम महामछोत्र मुश्कालय विकास यूथ कतियाह्य । शार्मम नायक भूरवीक वांबाजित, वांनिवाहरमङ वांमध्याद बाच - श्र शिराहेत , वशास गारीस मध्यमङ

লাকে উদসানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরাপে উড়িক্সা হইতে বিভাড়িত হইরা পাঠান শক্তি বন্ধপুরের পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রাক্তে অবস্থিত রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্বে জিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমা পর্বন্ধ বিক্তৃত ভূতাগের অধিকাংশই মূবল রাজশন্তির বিক্তৃত্বাদী বিজ্ঞাহী নায়কদের অধীন ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে ভাগীরবীর পশ্চিম তীরে তিনজন বড় জমিদার ছিলেন—মন্ত্র্যু ও বাঁকুড়ার বীর হার্মীর, ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচেতে শাম্স্ খান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজ্ঞাতে সেলিম খান। ইহারা মূখে মূম্বলের বশ্যতা শীকার করিতেন, কিন্তু কথনও স্থবাদার ইসলাম খানের দরবারে উপস্থিত চইতেন না।

# 8। ইসলাম খানের কার্যকলাপ—বিজ্ঞোহী জমিদারদের দমন

স্থাদার ইসলাম থান রাজ্যহলে পৌছিবার অল্পকাল পরেই সংবাদ আসিল যে পাঠান উসমান থান সহসা আক্রমণ করিয়া মুঘল থানা আলপসিং অধিকার করিয়াছেন ও থানাদারকে বধ করিয়াছেন। ইসলাম থান অবিলম্থে দৈন্ত পাঠাইয়া থানাটি পুনক্তার করিলেন এবং বাংলাদেশে মুঘল প্রভূত্বের স্বরূপ দেখিয়া ইহা দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন।

ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে দমন করিবার জন্ম একটি হুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য মৃত্তদের বক্সতা স্থীকার করিয়া কনিষ্ঠ পূল্প সংগ্রামাদিত্যকে উপঢৌকনসহ ইসলাম খানের দরবাকে পাঠাইলেন। ছির হইল তিনি সৈক্সমামন্ত ও মুদ্দের সরকাম লইয়া স্বয়ং আলাইপুরে পিয়া ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ এবং মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান করিবেন। জারিন স্বরূপ সংগ্রামাদিত্য ইসলাম খানের দরবারে রহিল। বর্বা শেব হুইলে ইসলাম খান এক বৃহৎ সৈল্পনল, বহুসংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী নৌকায় কামান বন্দুক লইয়া রাজমহল হইতে ভাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিকে অঞ্চায় হুইলেন। মালদহ জিলায় গৌড়ের নিকট পৌছিয়া ইসলাম খান পশ্চিম বাংলার পূর্বোক্ত তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে বৈশ্ব পাঠাইলেন। বীর হাষীর জালার প্রান্ত তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে বৈশ্ব পাঠাইলেন। বীর হাষীর কার্যার ব্যাপন বন্ধতা স্থাকার করিলেন। মালদহ হইতে দক্ষিণে মূশিদাবাদ জিলাক্ষ

মধ্য দিয়া অগ্রদর হইয়া ইনলাম খান পদ্মা নদী পার হইলেন এবং রাজনাহী জিলার অন্তর্গত পদ্মা-তীরবর্তী আলাইপুরে পৌছিলেন (১৬০৯)। নিকটবর্তী পুটিরা রাজবংলের প্রতিষ্ঠাতা অমিদার পীতাঘর, তাতুড়িয়া রাজ-পরগণার অন্তর্গত চিলাক্রারের জমিদার অনন্ত ও আলাইপুরের জমিদার ইলাহ্বধ্শ্ইসলাম খানের
বক্তা খীকার করিলেন।

আলাইপুবে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভ্ৰণার জমিদাব রাজা সত্তাজিতের বিরুদ্ধে সৈত্ত পাঠাইলেন। সত্তাজিতের পিতা মুকুন্দলাল পার্যবর্তী ফভেহাবাদের কিবিদপুর ) মুঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানসিংহের নিকট বশুতা স্বীকার করিলেও তিনি স্থানীন বাজাব স্তায় আচরণ করিতেন। তিনি ভ্রণা তুর্গ স্থান্ট করিয়াছিলেন। মুঘল সৈত্ত আক্রমণ করিলে সত্তাজিং প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাধা দিলেন, কিন্তু পরে মুঘলেব বশুতা স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম খানের সৈক্তের সঙ্গে ঘোল দিয়া পাবনা জিলার কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে মুদ্ধ করিলেন।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজা প্রতাপাদিত্য আরাই নদীর তীরে ইসলাম থানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চারিশত বণতরী পাঠাইবেন। পূর সংগ্রামাদিত্যের অধীনে ম্ঘল নৌ-বহরের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিবে। তারপর ইসলাম থান যখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে মুনা থানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় প্রতাপাদিত্য আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড় দিয়া ২০,০০০ পাইক, ১,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ১০০ রণতরী লইয়া শ্বাশা থানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন।

বর্ষাকাল শেষ হইলে ইসলাম থান প্রধান মুখল বাহিনী সহ করতোয়ার জীর দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পদ্মা, ধলেখরী ও ইছামতী নদীর সদ্দম্পল কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন—মুখল নৌ-বাহিনীও তাঁহার অস্থান্য করিল। ইহার নিকটবর্তী বাত্তীপুরে ইছামতীর তীরে মুশা থানের এক স্থান্ত ছর্গ ছিল। এই ছুর্গ আক্রমণ করাই মুখল বাহিনীর উদ্দেশ্ত ছিল। কিন্তু মুশা থানকে বিপথে চালিভ করিবার জন্ত ক্রম্ম একদল সৈত্ত ও রণতরী ঢাকা নগরীর দিকে পাঠানো হইল।

মৃদা থান যাত্রীপুর রক্ষার বন্ধোবস্ত করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ১০।১২ জন জরিলারের সঙ্গে ৭০০ রণভরী লইয়া কাটাদগড়ে মুহলের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথম বুহিন মুদ্ধের পর মৃদা থান রাভারাতি নিকটবর্ত্তী ভাকচেরা নামক স্থানে পরিধাবেটিভ একটি অবক্ষিত মাটির ছুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং পর পর ছুই দিন প্রভাঙে এই দুর্গ ছইতে বাহির হইয়া ভীমবেগে মুঘল সৈতাদিগকে আক্রমণ করিলেন। গুরুতর মুদ্ধে উভয় পকেই বছ দৈয়া হতাহত হইল। অবশেবে মুদা থান ডাকচেরা ও বাত্রীপুর দুর্গে আশ্রয় নইলেন। মুখন সৈত্ত পুন: পুন: ভাকচেরা দুর্গ আক্রমণ করিয়াও অধিকার করিতে পারিল না। কিছ বধন মূলা ধান ভাকচেরা রক্ষায় ব্যাপত তথন অকন্মাৎ আক্রমণ করিয়া ইসলাম খান বাত্রীপুর তুর্গ দখল করিলেন। ভারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু দৈল ক্ষয় করিয়া ডাকচেরা তুর্গও দখল করিলেন। এই তুর্গ দখলের ফলে মুদা খানের শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হ্রাদ পাইল। ঢাকা নগরীও মুঘল বাহিনী দখল কবিল। ইসলাম খান ঢাকায় পৌছিয়া প্রীপুর ও विक्रमभूत जाकमान्त्र क्या रिमा भागिहित्सन। मूना बान वाक्शानी वकात वाक्शा করিয়া লক্ষ্যা নদীতে তাঁহার রণতরী সমবেত করিলেন। এই নদীর অপর ভীক্তে শক্রদলের সন্মুখীন হইয়া কিছুদিন থাকিবার পর মুঘল সৈক্ত রাজিকালে অকন্মাৎ আক্রমণ করিয়া মুদা থানের পৈত্রিক বাদস্থান কত্রাভূ এবং পর পর আরও করেকটি দুর্গ দখল করায় মুসা ধান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাব রাজধানী সোনারগাঁও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুসা খান ইহার পরও মুঘলদের কয়েকটি থানা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া মেঘনা নদীর একটি দ্বীশে আশ্রম লইলেন। তাঁহাব পক্ষের জমিদারেরাও একে একে ম্ঘলের বশ্রতা স্বীকার कवित्नन ।

অতংপর ইসলাম থান ভূলুয়ার অমিদার অনস্তমাণিক্যের বিরুদ্ধে সৈত্ত-পাঠাইলেন। আরাকানের রাজা অনস্তমাণিকাকে দাহায্য করিলেন। অনস্তমাণিক্য একটি স্থাল্ তুর্গের আশ্রেরে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মৃথল সৈত্ত ঐ দুর্গ দথল করিতে না পারিয়া উৎকোচদানে ভূলুয়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হত্তগভ করিল। ফলে অনস্তমাণিক্যের পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। এখন তাঁহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুদ্লেব হত্তগত হইল।

অনস্তমাণিক্যের পরাজ্যে মৃদা থান নিরাশ হইয়া মৃঘলের নিকট আত্মদর্শন করিলেন। ইসলাম থান মৃদা থান ও তাঁহার মিত্রগণের রাজ্য তাঁহাদিগকে আরগীর রূপে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু মৃঘল সৈত্য এই সকল আয়গীর রক্ষায় নিযুক্ত হইল, জায়গীরদারদের রণতরী মৃঘল নৌ-বহরের অংশ হইল এবং সৈত্যদের বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। মৃদা থানকে ইসলাম থানের দরবাবে নজরবন্দী করিয়া রাখা

ব্দের এইরপে এক বংসরের (১৬১০-১১) মুদ্ধের ফলে বাংলা দেশে মুখলের প্রধান শত্রু দুরীভূত হুইল।

ম্পা থানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই ইসলাম থান পাঠান উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাজা করিলেন। উসমান পদে পদে বাধা দেওয়া সন্থেও মুম্বল বাহিনী ভাঁহার রাজধানী বোকাইনগর দখল করিল (নভেম্বর, ১৬১১)। উসমান শ্রীহটের পাঠান নায়ক বায়াজিদ করয়ানীর আশ্রের গ্রহণ করিলেন। ক্রেমে ক্রমে অক্সান্ত বিজ্ঞোহী পাঠান নায়কেরাও মুম্বলের বশ্রতা স্বীকার করিল। কিন্তু পাঠান বিজ্ঞোহী দের সম্লে ধ্বংস করা আপাতত স্থগিত রাথিয়া ইসলাম থান মলোহরের বাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানকে কথা দিয়াছিলেন যে তিনি সদৈত্তে অগ্রদর হইরা
ম্বা খানের বিরুদ্ধে যোগ দিবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই।
শ্রুতরাং ইসলাম খান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রার আয়োজন করিলেন। মুসা খান ও
শক্তান্ত জমিদারদের পরিণাম দেখিয়া প্রতাপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী
নহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষমা প্রার্থনা কবিবার জন্ত ইসলাম খানের নিকট
পাঠাইলেন। কিন্তু ইসলাম খান ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত রণতরীগুলি
ধ্বংস করিলেন।

প্রতাপাদিত্য খ্ব শক্তিশালী রাজা ছিলেন; হতরাং ইসলাম থান এক বিরাট নৈজনলকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন; সদ্দে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলার রাজা রামচল্রের বিহুছে একলল সৈত্য প্রেরণ করিলেন। এই সময় চিলাজুরারের জমিদার জনস্ক ও পীতাম্বর বিদ্রোহ করায় বশোহর-অভিযানে কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু ঐ বিস্তোহ দমনের পরেই জলপথে ও ছুলপথে মূঘল সৈত্ত অগ্রসর হইল। মূঘল নৌবাহিনী পদ্মা, জলজী ও ইছামতী নদী দিয়া বনগাঁর দশ মাইল দক্ষিণে বমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমন্থলের নিকট শালকা ( বর্তমান টিবি নামক স্থানে পৌছিল। এইখানে প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ প্র উদ্যাদিত্য একটি স্বদৃঢ় ভূর্স নির্মাণ করিয়া তাঁহার সৈজ্যের অধিকাংশ, বহু হত্তী, কামান এবং ৫০০ রণতরী সহ অপেকা করিতেছিলেন। তিনি সহসা মূঘলের রণতরী আক্রমণ করিয়া ইহাকে বিপর্বন্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইছামতীর হুই তীর হইতে বস বাহিনীর গোলা ও বাণ বর্ষণে উদয়াদিত্যের নৌবহর বেশী দ্ব অক্রমর হুইডে পারিল না এবং ইহার অধ্যক্ষ খালা কামানের মৃত্যুত্তে ছ্রেভল হুইয়া পড়িল।

উৎরাছিত্য শালকার তুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, গোলাশুলি প্রভৃতি মৃষলের হন্তগত হইল।

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান শেব হইরাছিল। বাকলার অল্পবয়স্ক রাজা রামচন্দ্র মাতার অনিচ্ছাদ্রেও মুখল বাহিনীর দহিত দাতদিন পর্যন্ত একটি তুর্মের আপ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুখলেরা ঐ তুর্গ অধিকার করিলে রামচন্দ্রের মাতা পুত্রকে বলিলেন মুখলের দক্ষে দন্ধি না করিলে তিনি বিব পান করিলেন। রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম খান তাঁহাকে ঢাকার বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং বাকলা মুখল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। বাকলার যুদ্ধ শেষ করিয়া মুখল বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রদর হইল।

এই নৃত্তন বিপদের সম্ভাবনায়ও বিচলিত না হইয়া প্রতাপাদিত্য প্নরায় রাজধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাটায় একটি ফুর্গ নির্মাণ করিয়া মৃষলবাহিনীকে বাধা দিতে প্রস্তুত হেইলেন। কিন্তু মৃষল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাহস ও কৌশলের বলে এই ফুর্গটিও দখল করিল। প্রতাপাদিত্য তথন মৃষলের নিকট আস্মুমমর্পণ করিলেন। স্থির হইল বে মৃষল সেনাপতি গিয়াস থান নিজে তাঁহাকে ইসলাম থানের নিকট লইয়া যাইবেন, এবং যতদিন ইসলাম থান কোন আলেশ না দেন, তত্তদিন পর্যন্ত মৃষল বাহিনী কাগরঘাটায় এবং উদ্যাদিত্য রাজ্ঞধানী খুম্ঘাটে থাকিবেন। ইসলাম থান প্রতাপাদিত্যকে কন্দী এবং তাঁহার রাজ্য দখল করিলেন। প্রবাদ এই বে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার থাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিন্তু পথিমধ্যে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এবং শেষ অবস্থার মুঘলনের দহিত বীরত্বের দলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও ঘাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইরাছে, উল্লিখিত কাহিনী ভাহার সমর্থন করে না।

এক মানের মধ্যেই (ডিনেম্বর, ১৬১১—জাত্মারী, ১৬১২) যশোহর ও বাকলার বৃদ্ধ শেব হইল। কিন্তু শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও ভূল্যা ছাড়িরা ম্ঘল বাহিনী চলিয়া আলার হুবোগ পাইরা আরাকানের মগ দহাগণ এই সম্দয় অঞ্চল আক্রমণ করিয়া বিদ্ধন্ত করিল। ইললাম ধান ভাহাদের বিক্রমে সৈক্ত পাঠাইলেন। কিন্তু বৈক্ত বৌছিবার পূর্বেই ভাহারা পলারন করিল। অভংশর ইসলাম থান পাঠান উদমানের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈপ্তবাহিনী প্রেরণ করিলেন। প্রীহটের অন্তর্গন্ত দৌলখাপুরে এক ভীষণ মৃদ্ধ হয়। এই মৃদ্ধে উসমানের অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশলে মৃদ্ধ বাহিনী পরাস্ত হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্থান করে। কিন্ত তুর্ভাগ্যক্রমে উসমান এই মৃদ্ধে নিহত হন এবং রাজে তাঁহার সৈপ্তেরণ মৃদ্ধেক্তর পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উসমানের পুত্র ও প্রাতাগণ প্রথমে মৃদ্ধেক্তর পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উসমানের স্থান্ত ও প্রত্যাগণ প্রথমে মৃদ্ধেক্তর গালাইবার জক্ত প্রস্তুত হইরাছিল, কিন্তু পাঠান নায়কদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ফলে তাহা হইল না—তাঁহার। মৃদ্ধের বক্তার স্থীকার করিলেন। ইসলাম থান উসমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাঁহার প্রাত্তা ও প্রুগণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। প্রীহটের অক্তান্ত পাঠান নায়কদের বিরুদ্ধেও ইসলাম থান সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে মৃদ্ধে বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উসমানের পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বক্তান্তা স্থীকার করিলেন। প্রীহট স্থবে বাংলার অন্তর্পুক্ত করা হইল এবং প্রধান প্রধান পাঠানদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। অতংপর ইসলাম থান কাছাড়ের রাজা শক্রদমনের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। শক্রদমন কিন্তুদিন মৃদ্ধ করার পর বক্তানা স্থীকার করিলেন এবং মৃদ্ধে সম্রাটকে কর দিতে স্থীকত হইলেন (১৬১২)।

এইরপে ইনলাম থান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রভিত্তিত করিলেন। এই সমুদ্য অভিযানের সময় ইনলাম থান অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরীতেই বাদ কবিতেন, কারণ তিনি নিজে কথনও দৈয়া চালনা অর্থাৎ যুক্ক করিতেন না। মানিদিংহও প্রায় তুই বংসর ঢাকায় ছিলেন (১৬০২-৪) এবং ইহাকে স্থরক্তিত করিয়াছিলেন। ইনলাম থান ঢাকায় একটি নৃতন তুর্গ ও ভাস ভাল বাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওদিকে গলানদীর প্রাত পরিবর্তনে রাজধানী রাজমহলে আর বড় বড় রণতরী ঘাইতে পারিত না। আরাকানের মগ ও পতুর্গীক কলদস্থাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার কয়ও ঢাকা রাজমহল অপেকা অধিকতর উপবোগী হান ছিল। এই সমুদ্য বিবেচনা করিয়া ১৬১২ ঝ্রীংর এপ্রিল মানে ইনলাম খান রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় হবে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সম্রাটের নামান্থদারে এই নগরীর নৃতন নাম রাথিলেন কাহালীরনগর।

বাংলা দেশে মুঘল রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিরা ইদলাম থান জতঃপর কামরূপ রাজ্য জয়ের আয়োজন করিলেন। কামরূপে পূর্বে যে মুদলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, পরে স্কৃচবিহারের হিন্দু রাজা উহা দথল করেন। স্কৃচবিহার রাজ্বংশের এক শাধা কামরূপে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা পশ্চিমে সঙ্কোশ হইতে পূর্বে বরা নদী পর্যন্ত বিকৃত ছিল এবং ইহার অধিপতি পরীক্ষিং নারায়ণের বহু দৈয়া, হন্তী ও রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। ইসলাম ধান তাঁহাকে পরান্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য স্থ্বেবাংলার অন্তর্ভুক্ত করিলেন (১৬১৩)।

ইদলাম থান মৃদলেব আল্লিত কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং মৃদলের অধীনস্থ স্থাকের রাজার পরিবারবর্গকে, বন্দী করিয়াছিলেন। এথন স্থাকের রাজার অফুরোধে ইদলাম থান কামরূপ আক্রমণ করিলেন। কুচবিহারের রাজা পরীক্ষিংনারায়ণ তাঁহাকে সাহাধ্য করিলেন।

ইহাই ইনলাম থানেব শেষ বিজন্ন। কামকণ জন্তের অনতিকাল পরেই ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে তাঁহার মৃত্যু হয় (অগন্ত, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইনলাম থান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তি, শৃঞ্জা ও স্থাসনের প্রবর্তন করিয়া অভ্ত দক্ষতা, সাহদ ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। আকবরের সময় মুঘলেবা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিজ প্রকৃতপক্ষে বাংলা জয়ের গৌবব ইনলাম থানেরই প্রাণ্য এবং তিনিই বাংলাদেশের মৃঘল স্থবাদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পবিগণিত হইবার বোগ্য। অবশ্য ইহাও দত্য যে মানসিংহই তাঁহার সাফল্যের পথ প্রশন্ত করিয়াছিলেন।

### ৫। সুবাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান

ইসলাম থানের মৃত্যুব পর তাঁহার কনিষ্ঠ প্রান্তা কালিম থান তাঁহার স্থানে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের বৃদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুমাত্রও তাঁহার ছিল না। তিনি স্বীয় কর্মচারী ও পরাজিত রাজাদিগের সঙ্গে তুর্বাবহার করিতেন। কুচবিহার ও কামরপের তুই রাজাকে ইসলাম থান যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা ভক্ব করিয়া কালিম থান তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ইহার ফলে উভয় রাজ্যেই বিজ্ঞাহ উপস্থিত হইল এবং তাহা দমন করিতে কালিম থানকে বেগ পাইতে হইল। অতঃপর কালিম থান কাছাড়ের বিক্তকে সৈল্প পাঠাইলেন। সম্ভবত কাছাড়ের রাজা শত্রুলমন মৃহলের অধীনতা অস্থীকার করিয়া বিজ্ঞাহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মুদল সৈল্প বার্থ হইয়া

কিরিয়া আদিল—শত্রদমন বছদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। বীরফুমের কমিদারগণও সন্তবতঃ মৃদলের অধীনতা অস্থীকার করিয়াছিলেন। কাশিম খান তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্ত পাঠাইলেন, কিন্তু বিশেব কোন কল লাভ হইল না। আমাকানের মগা রাজা ও সন্দীপের অধিপতি পতুঁ গাঁজ জলদন্তা সিবারিয়ান গোঞ্জালেল একবোগে আক্রমণ করিয়া ভূলুয়া প্রদেশ বিধনত করিলেন (১৬১৫)। পর বৎসর আরাকানরাজ পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবতুর্বিপাকে মৃদলের হতে বন্ধী হইলেন এবং নিজের সমন্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি মৃদলদের হাতে সমর্পণ করিয়া মৃক্তিলাত করিলেন।

কাশিম থান আসাম জয় করিবার জয় একদল সৈয় পাঠাইলেন। ভাহারা আংশেন্রাজ কর্তৃক পরান্ত হইল। চট্টগ্রানের বিদ্নব্ধে গ্রেরিত মৃথল বাহিনীও পরান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এইরূপে কাশিম খানের আমলে (১৬১৪-১৭) বাংলার মৃথল শাসন অভ্যন্ত তুর্বল হইয়া পড়িল।

পরবর্তী স্থবাদার ইত্রাহিম খান ফতেহ্ জন্গ জিপুরা দেশ জর করিয়া জিপুরার রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাকানরাজ মেঘনার তীরবর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করেন কিন্তু ইত্রাহিম তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। মোটের উপর ইত্রাহিম খানের আমলে বাংলা দেশে স্থথ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং মুঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্ত এই সময়ে এক অত্ত ব্যাপারে বাংলা দেশের স্থাদার ইব্রাহিম থান এক জটিল সমস্তায় পড়িলেন। সম্রাট জাহালীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া বাংলা অভিমূখে অগ্রসর হইলেন। শাহজাহান বাংলার পুরাতন বিজ্ঞোহী মূলা থানের পুত্র এবং শত্রু আরাকানরাজ ও পতু গীজ জলদস্যদের লহারতায় বাংলার স্থাধীন রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করিতে বন্ধপরিকর হইলেন। ইত্রাহিম প্রস্কুপুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত ইতত্তে করিতে লাগিলেন। কিন্ত অবশেষে শাহজাহান রাজমহল দখল করিলে ছই পক্ষে বৃদ্ধ হইল। ইত্রাহিম পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং শাহজাহান রাজধানী আহাজীরনগর অধিকার করিয়া স্থাধীন রাজার স্থায় রাজস্ব করিছে লাগিলেন (এপ্রিল, ১৬২৪)। তিনি পূর্বেই উড়িছা অধিকার করিরাছিলেন। এবার তিনি বিহার ও অবাধ্যা অধিকার করিলেন। কিন্ত কিন্তুকালের মধ্যেই বাদশাহী ফোলের হত্তে পরাজিত হইয়া তিনি বাংলা কেশ ভাগে করিয়া

পাব্দিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (অক্টোবর, ১৬২৪)। ইহার চারি বংসর পরে পিতার মৃত্যুর পর শাহকাহান সম্রাট হইলেন।

### ৬। সম্রাট শাহজাহান ও ওরঙ্গজেবের আমলে বাংলা দেশের অবস্থা

সমাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আওরজ্জেবের
মৃত্যু (১৭০৭) পর্যন্ত বাংলা দেশে মৃথল শাসন মোটাম্টি শান্তিতেই পরিচালিত
হইরাছিল। এই স্থার্থকালের মধ্যে তিনজন স্থবাদারের নাম বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য। (১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শারেতা
থান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং (৩) আওরজ্জেবের পৌত্র আজিমৃস্সান (১৬৯৮-১৭০৭)। এই মুগে বাংলার কোন স্বতন্ত ইতিহাস ছিল না। ইহা মুখল
সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই অংশে পরিণত হইরাছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও
মুখল সাম্রাজ্যের অন্তান্ত স্থার ন্যায় নির্দিষ্ট নির্মে পরিচালিত হইত।

শাহজাহানের রাজজের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর হইতে পর্তৃ গীজনিগকে বিতাড়িত করা হয় (১৬৩২)। এ বিবরে পরে আলোচনা করা হইবে। অহোম্নিগের সহিতও প্নরায় য়ৄড় হয়। ১৬১৫ প্রীষ্টাব্দে মূখল দৈয় অহোম্ রাজার হত্তে পবাজিত হয়। কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম থানের হত্তে বন্দী হওয়ায় বে বিজ্ঞাহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা প্রেই উক্ত হইয়াছে। ১৬১৫ প্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ প্রাতা বলিনারায়ণ মূখল-বিজয়ী অহোম্ রাজার আপ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোম্ রাজাও বাংলার মূখল স্বাদারের মধ্যে বহুবর্ববাগনী য়ৄড় চলে। বলিনারায়ণ মূখল সৈক্তদের পরাজিত করিয়া কামরূপের ফৌজনারকে বন্দী করেন। বহুদিন মূব্দের পর অবশেষে মূখলদেরই জয় হইল। মূখলেরা কামরূপ জয় করিয়া আহোম্ রাজার সহিত সন্ধি করিল (১৬৩৮)। উত্তরে বরা নদী ও দক্ষিণে অস্তরালি ছই রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল।

অতঃপর শুজার স্থদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের কলে বাংলা দেশে ব্যবদার-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় (১৬৩৯-৫৯)। কিন্তু সিংহাসন লাভের জন্ম প্রান্তা শুরন্দজেবের সহিত বিবাদের ফলে শুজা থাজুয়ার বৃদ্ধে পরাত হইয়া পলায়ন করেন (জামুয়ারী, ১৬৫৯)। মূঘল দেনাপতি মীরজুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকা নগরী দখল করেন (মে, ১৬৬০)। শুজা আরাকানে পলাইয়া গেলেন। তুই বৎসর পরে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্রাপ্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন।

অতঃপর মীরজুমলা বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন (জুন, ১৬৬০)। শুজা বখন ঔরল্পজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যন্ত ছিলেন, তখন স্থবোগ বুঝিয়া কুচবিহারের রাজা কামরূপ ও অহোম্রাজ গৌহাটি অধিকার করিলেন (মার্চ, ১৬৫৯)। তার পর এই ছুই রাজার মধ্যে বিবাদের ফলে অহোম্ রাজ কুচবিহাব-রাজকে বিভাড়িত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬০)।

মীরজুমলা স্থাদার নিযুক্ত হইয়াই কুচবিহার ও কামরূপের বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাররাজ পলায়ন করায় বিনা য়ুদ্ধে মীরজুমলা এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহাম্রাজের বিরুদ্ধে অগ্রন্থ হইলেন। অহাম্রাজও পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার রাজধানী মীরজুমলার হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২)। বর্ষা আসিলে সমস্ত দেশ জলে তৃবিয়া যাওয়ায় মুঘল ঘাঁটিগুলি পরক্ষের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং থাত সরবরাহেরও কোন উপার রহিল না। মুঘল শিবির জলে তৃবিয়া গেল, থাতাভাবে বছ অশ্ব মারা গেল, সংক্রোমক ব্যাধি দেখা দিল এবং বহু সৈল্পের মৃত্যু হইল। স্বযোগ বৃঝিয়া অহোম্ সৈল্প পুনঃপুনঃ মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে বর্ষার শেষ হইলে এই তৃঃধকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা সৈল্ডসহ অহোম্ রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অক্যাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তথন অহোম্রাজের সহিত সন্ধি করিয়া মুঘল সৈল্ড বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ঢাকায় পৌছিবার পূর্বে মাজ কয়েক মাইল দ্রে তাঁছার মৃত্যু হইল (মার্চ, ১৬৬৬)। এই সমৃদ্র গোলবোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন।

মীরক্ষলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বংসর যাবং বাংলা দেশের শাসনকার্বে নানা বিশৃশ্বলা দেখা দিল। ১৬৬৪ গ্রীংর মার্চ মানে শারেন্তা থান বাংলা দেশের স্থবাদার হইয়া আসিলেন। মাঝথানে এক বংসর বাদ দিয়া মোট ২২ বংসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শারেন্তা থান রাজোচিত ঐশর্য ও জাঁকজমকের সহিত নিরুদ্ধেগে জীবন কাটাইতেন এবং সম্রাটকে বহু অর্থ পাঠাইয়া খুনী রাথিতেন। বলা বাহলা নানা উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ

করিয়াই এই টাকা আনার হইত। একচেটিয়া ব্যবসারের দারাও অনেক টাকা আর হইত। সমসাময়িক ইংরেজনের রিপোর্টে শারেন্ডা থানের অর্থগৃর ভার উল্লেখ আছে। তাঁহার অ্বাদারীর প্রথম ১৩ বংসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চর করিয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক আর ছিল তুই লক্ষ টাকা আর ব্যব্ন ছিল এক লক্ষ টাকা।

वृष भारत्रका थान निष्क शुरक शहरकन ना এवः हारतरम आतारम हिन কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর দাহায্যে তিনি কঠোর হত্তে ও শৃঝলার দহিত দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাড়াইয়া পুনরান্ত্র ঐ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটখাট বিজ্ঞোহ কঠোর হস্তে দমন করিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা চট্টগ্রাম বিজয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম জন্ম করিয়াছিলেন এবং ইহা মগ ও পতু গীজ জলদস্থাদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহারা বাংলা দেশ হইতে বছ লোক বন্দী করিয়া নিত, তাহাদের হাতে ছিন্তু করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বেত চালাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে ফেলিয়া রাখিত —প্রতিদিন উপর হইতে কিছু চাউল তাহাদের আহারের জক্ত ফেলিয়া দিত। পতু গীজরা ইহাদিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত – মগেরা তাহাদিগকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর স্থায় ব্যবহার করিত। শায়েন্ডা থান প্রথমে সন্দীপ অধিকার করিলেন ( নভেম্বর, ১৬৬৫ )। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পত্ গীজদের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং শায়েন্তা থান অর্থ ও আশ্রয় দান করিয়া পর্তু গীজদিগকে হাত করিলেন। প্রধানত: তাহাদের সাহাধ্যেই তিনি চটুগ্রাম জন্ম করিলেন (জামুনারী, ১৬৬৬)। ওরক্তেবের আজ্ঞায় চট্টগ্রামের নৃতন নামকরণ হইল ইপলামাবাদ এবং এখানে একজন মুখল ফৌজনার নিযুক্ত হইলেন। নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের সহিত শামেন্তা খানের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ এটানে জুন মাসে তাঁহার স্থবাদারী শেষ रुग्र ।

শারেন্তা থানের নাম বাংলাদেশে এখনও থ্ব পরিচিত। তাঁহার সময় বাংলা দেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া ধাইত। ১৬৩২ গ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের চাউলের দাম ছিল টাকায় পাঁচ মণ। পূর্ববেদ্ধ বহু চাউল উংপন্ন হয় স্ক্তরাং ঢাকায় চাউল আরও সন্তা হইবার কথা। এই চাউলের দামের কথা শ্বরণ রাখিলে শারেন্তা খানের দৈনিক আয় ছুই লক্ষ আর দৈনিক ব্যর এক লক্ষ টাকার প্রকৃত ভাৎপর্ব বোঝা বাইবে। এই এক লক্ষ টাকা ব্যৱের পশ্চাতে বে দালান-ইমাবত নির্মাণ, দ্র্মাক্তমক, দান-দক্ষিণা, আপ্রিড-পোষণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শারেন্ডা খানের লোকপ্রিয়তার কারণ।

শারেন্তা থানেব পর ঔরদ্বজেবেব ধাত্রীপুত্র অপদার্থ থান ই-জহান বাহাদুর वांशांत्र स्वामांत्र रहेलान। এक वश्मत भारतहे এहे ष्यभमार्थिक भारता करा रहेल। কিন্তু তিনি ষাওয়ার সময় তুই কোটি টাকা লইয়া গেলেন। তাঁহার পর আসিলেন ইব্রাহিম থান। ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটালের চক্রকোণা বিভাগেব একজন সাধারণ অমিদাব শোভাসিংহের বিদ্রোহ। রাজা রুঞ্জাম নামে একজন পাঞাবী বর্ধমান জিলার বাজস্ব আলাযেব ইজারা লইয়'-ছিলেন। শোভা সিংহ পার্শ্ববর্তী স্থানে লুঠতরাজ আবম্ভ করিলে কুঞ্চরাম তাঁহাকে বাধা দিতে পিয়া নিহত হন ( জাতুয়ারী, ১৬৯৬ ) এবং শোভাবাম বর্ধমান দখল করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ কবিয়া শোভাসিংহ অন্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং **স্থাঞ্জা উপাধি ধারণ** করেন। উড়িক্সাব পাঠান সর্দাব বহিম খান তাহার সহিত যোগদান করায় তাঁহাব শক্তি বৃদ্ধি হয এবং গলানদীব পশ্চিম তীবে হনলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮০ মাইল বিস্তৃত ভূথগু তাঁহাব হস্তগত হয। স্থবাদার ইত্রাহিম খান এই বিজ্ঞোহের ব্যাপাবে কোনরূপ গুরুত্ব আবোপ না করিয়া পশ্চিম বাংলাব ফৌজদারকে বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। উক্ত ফৌজনার প্রথমে হুগলী চুর্গে আপ্রয় লইলেন, পবে বেগতিক দেখিয়া এক রাত্রে পলারন করিলেন। শোভাসিংহের সৈক্ত হুগলীতে প্রবেশ করিয়া শহব লুঠ করিল। ওলন্দান্ত বণিকেরা পলায়মান ফৌজদাব ও হুগলীর লোকদের কাতব প্রার্থনায় একদল সৈক্ত পাঠাইলে শোভাসিংহ হুগলী ভাগে করিয়া বর্ধমানে গেলেন। তিনি রাজা কুফরামের কন্সার উপর বলাৎকার করিতে উদ্ভত रहेरल **এ**हे एडक्पिनी नांत्री **श**थरम हुतिका बाता मांजामिश्हरक हजा करतन-ভারপর নিচ্ছের বুকে ছবি বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোভাসিংহের পর তাঁহার জ্ঞাতা ছিমংসিংছ দলের কর্তা হইলেন, কিছ লৈজেরা রহিম খানকেই নায়ক मरमानीज कतिन। त्रहिम थान त्रहिम भार नाम शांत्रण कतिया निष्क्रिक दांख्रशास অভিষিক্ত করিলেন। চারিদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া ভাঁহার সঙ্গে বোগ দিল এবং ক্রমে তিনি দশ সহজ্র ঘোডসওয়ার ও ৬০.০০০ শদাভিক দংগ্রহ কপ্রিয়া নদীয়ার মধ্য দিয়া মধ্যস্থাবাদ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ)

অভিম্থে অগ্রসর হইলেন। পথে একজন জারণীরণার ও পাঁচ হাজার ম্ঘল সৈম্ভকে পরাজিত করিয়া তিনি মথ স্থাবাদ লুঠন করিলেন এবং রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিলেন। তাঁহার অন্তবেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল (১৬৯৬-১৭)।

এই সংবাদ পাইয়া ঔরক্ষেব ইত্রাহিম থানকে পদচ্যত করিয়া পরবর্তীকালে আজিম্দানন নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিম্দানকে বাংলার স্থবাদার নিষ্ক্ত করিলেন এবং রহিম খানের পুত্র কররদন্ত খানকে অবিলম্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধি করিতে আদেশ দিলেন। জবরদন্ত খান বিদ্রোহী বহিম শাহকে পরাজিত করিয়া রাজমহল, মালদহ, মথ স্থাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। রহিম শাহ পলাইয়া জকলে আশ্রর লইলেন।

আজিম্ন্সান বাংলাদেশে পৌছিয়া জবরদত্ত থানের ক্তিজের সন্ধান করা দ্রে পাকুক, তাঁহার প্রতি তাচ্ছিলেরর ভাব দেখাইলেন। ইহাতে ক্ষ্ণ হইয়া জবরদত্ত থান বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়া সন্ধির প্রতাব আলোচনার ছলে স্থবাদারের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তথন আজিম্ন্সান তাঁহার বিরুদ্ধে এক সৈম্ভবাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর সহিত যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হইলেন। বিজ্ঞোহীদের দল ভালিয়া গেল (আগষ্ট, ১৬৯৮)।

উরন্ধজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংলা (ও অক্সায় ) স্থবার শাসনপ্রণালীর কিরণ অবনতি হইয়াছিল, তাহা ব্ঝাইবার জন্ত শোভাসিংহের বিজ্ঞাহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল। আর একটি বিষয়ও উরেথধাগ্য। এই বিজ্ঞাহের সময় কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দান্ত বণিকেরা স্থবাদারের অহমতি লইয়া নিজেদের বাণিজ্ঞা-কুঠিগুলি তুর্গের স্থায় স্থবক্ষিত করিল এবং এই সমস্ভ স্থানই এই ঘোর তুর্দিনে বাকালীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রেম্থল হইয়া উঠিল। বাংলার ভবিত্তং ইতিহাসে ইহার প্রভাব অভ্যন্ত গুক্তর হইয়াছিল।

আজিম্স্সান ১৬১৭ হইডে ১৭১২ খ্রী: পর্যন্ত বাংলার স্থবাদার ছিলেন। শেষ
দশ বংসর তিনি বিহারেরও স্থবাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ খ্রী: হইতে পাটনায় বাস
করিতেন। তিনি জানিতেন যে বৃদ্ধ সন্ত্রাটের মৃত্যু হইলেই সিংহাসন কইয়া মৃদ্ধ
বাধিবে এবং এই জন্মই তিনি নানা অবৈধ উপারে এবং অনেক সময় প্রজাদের

উন্দীকৃন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিছেন। কিছ দিওয়ান মৃশিদ কুলী ধান ধুব কৃত ও নির্বাহান কর্মচারী ছিলেন। ডিমি আজিমূল্যানের অবৈধ অর্থসংগ্রহের ক্ষি কৃত্ব করিয়া দিলেন। ইহাতে কৃত্ব হইরা আজিমূল্যান মৃশিদ কুলী থানকে হত্যা করিবার জন্ত বড়যন্ত কবিলেন। ইহা ব্যর্থ হইল, কিছ মৃশিদ কুলী থান সমস্ত ব্যাশার সম্রাটকে জানাইয়া অবিলম্বে দিওয়ানী বিভাগ মধ্স্বাহাদে স্বাইয়া নিলেন। বছ বৎস্ব প্রে স্মাটেব অহুম্ভিক্রমে মৃশিদ কুলীব নাম অহুসাবে এই নগবীব নাম হন্ধপুশিদাবাদ।

ওরক্জেবের মৃত্যুর পর বাহাদ্ব শাহ সম্রাট হইলেন (১৭০৭ খ্রী:)। পুত্র আজিম্স্সানের প্ররোচনায় সম্রাট মূর্শিদ কুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান কবিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বাংলাব নৃতন দিওয়ান বিজ্ঞোহী সেনাব হত্তে নিহত হওবায় মূর্শিদকুলী খান পুনবায বাংলাব দিওয়ান নিযুক্ত হইলেন (১৭১০ খ্রী:)।

# নবম পরিচ্ছেদ নবাবী আমল

## ১। মূর্শিদকুলী খান

>१) अधिदास मूर्निमकूनी थान वारनाव ऋवामाव वा नवाव निष्कु इहेटनन ।

এই সময়ে দিল্লীব অকর্মণ্য সম্রাটগণেব তুর্বলভায় ও আত্মকলহে মুঘল সাম্রাজ্য চবম তুর্দশায় পৌছিয়াছিল। স্থতরাং এখন হইতে বাংলাব স্থবাদারেরা প্রায় স্বাধীন ভাবেই কার্য কবিতে লাগিলেন এবং বংশাস্থক্তমে স্থবাদার বা নবাবের পদ অধিকার কবিতে লাগিলেন। ইহাব ফলে বাংলায় নবাবী আমল আবস্ত হইল। কিন্তু বাংলা হইতে দিল্লী দববারে বাজস্ব পাঠান হইত এবং বাদশাহী সনদের বলেই স্থবাদাবী-পদে নৃতন নিয়োগ হইত।

ম্শিদকুলী থান ব্রাহ্মণ পবিবাবে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালে একজন ম্সলমান তাঁহাকে ক্রম কবিয়া পুত্রবং পালন করেন এবং পাবস্তু দেশে লইযা যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মৃশিদকুলী থান বহু উচ্চ পদ অধিকাব কবেন এবং অবশেষে বাংলাব স্থবাদাব নিষ্কু হন। মৃশিদকুলী বহুকাল স্থযোগ্যতার সহিত্ত দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, স্পত্রাং স্থবাদাব হইয়াও রাজস্ব-বিভাগের দিকে তিনি খুব বেশী ঝোঁক দিতেন। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। তাঁহাব সময়ে দেশে শান্তি বিবাজ করিত এবং ছোটখাট বিজ্ঞোহ সহজেই দমিত হইও। এইরপ ঘটনার মধ্যে সীতাবাম রায়ের সহিত যুদ্ধই প্রধান। ইহাও পরে আলোচিত হইবে। মৃশিদকুলী থানেব শাসনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য বাজনৈতিক ঘটনা ঘটে নাই।

## २। ७ जाउँ भीन प्रमाप थान

মূর্শিদ কুলী থানের কোন প্ত-সন্তান ছিল না। তাঁহাব মৃত্যুর পর ওাঁহার আমাতা ওলাউদীন মৃহদদ থান ম্শিদকুলীর দৌহিত্ত ও মনোনীত উত্তরাধিকারী সরকরাজ থানকে না মানিয়া নিজেই বাংলা ও উড়িয়ার স্ববাদারের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন (জুন, ১৭২৭)। হাজী আহ্মদ এবং আলীবর্দী নামক তুই প্রাভা, রাজস্ব-বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলমটাদ এবং বিখ্যাত ধনী জগংশেঠ ফতেটাদ তাঁহার সভার খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

ভশাউদ্দীনেব অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি বিলাসী ও ইন্দ্রিমণরায়ণ হওয়ায় ক্রমে রাজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না এবং উপরোক্ত কারিজনের উপরই নির্ভর করিতেন। দিল্লীর বাদশাহও প্রাদেশিক ব্যাপারে কোন প্রকাব হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্নতরাং নবাবের অন্তগ্রহভাজন 'বিশ্বন্ত' কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সাধন করার প্রচুর স্ববোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সন্ম্যবহার করিলেন। নিজেদের বার্থ অন্ত্রী রাধিবার জন্ত ইহারা নবাবেব সহিত তাহাব পুত্রম্বরের কলহ ঘটাইতেন।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বাংলা স্থবাব সহিত যুক্ত হইল। তথন শুজাউদ্দীন বাংলাকে ছই ভাগ করিয়া পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলাব কতক অংশের শাসনভাব নিজের হাতে রাখিলেন , পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তব বাংলাব অবশিপ্ত অংশেব জন্ম ঢাকায় একজন এবং বিহার ও উড়িয়া শাসনেব জন্ম আরও ছইজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত হইলেন। আলীবর্দী থান বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন। মীর হবীব নামে ঢাকার নায়েব নাজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ত্রিপুবার রাজপরিবাবেব অন্তর্কলহের স্থখোগ লইয়া সহলা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজধানী চন্তীগড় ও রাজ্যের অন্তান্ত অংশ দখল ও বহু ধনরত্ম লুঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমের আক্রমান কমিদার বিন্টেজ্জমান বিজ্ঞাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীত্রই বশ্বতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। শুজাউদ্দীনের শাসনকালে ঢাকায় চাউলের দর আবাব টাকায় আট মণ হইয়াছিল।

#### ৩। সরকরাজ খান ।

ব্রুলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র সরফরাজ থান বাংলার নবাব হইলেন (মার্চ, ১৭৩৯)। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবাবী পদের সম্পূর্ণ অবোগ্য ছিলেন এরং অধিকাংশ সময়ই হারেমে কাটাইতেন। হুতরাং শাসন কার্যে বিশুঝলা উপস্থিত হইল এবং নানা প্রকার বড়মন্তের স্কৃষ্ট হইল। হাজী আহমদ ও আলীবলী থান এই ছ্যোগে বাংলাদেশে প্রভুষ স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হালী আহ্মদ মুশিদাবাদ দরবারে নবাবের বিশ্বত কর্যচারীক্রণে উহিত্যে তোকৰাক্যে ভূষ্ট রাখিলেন—গুরিকে আলীবর্দী থান পাটনা হইতে সনৈক্ষে বাংলার দিকে যাত্রা করিলেন (মার্চ, ১৭৪•)। হাজী আহমদ মিখ্যা আখানে নবাবকে ভূলাইরা অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

দরকরাঞ্চ থান গগৈন্তে অগ্রসর হইরা বর্তমান স্থতীর নিকটে গিরিয়াতে পৌছিলেন। ১৭৪০ ঝীর্ট্রান্তৈর ১০ই এপ্রিল গিরিয়াতে তুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল।, এই যুদ্ধে দরকরাঞ্চ পরাজিত ও নিহত হইলেন। তুই তিন দিন পরে আলীবর্দী মূশিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবারবর্গের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহারা বাহাতে যথোচিত মর্বাদার সহিত জীবন বাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আলীবর্দী তাঁহার উপকারী প্রভুর পুত্রকে হত্যা করিয়া মহাপাপ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনিও তাহা স্বীকার করিয়া সরফরাজের আত্মীয় স্বজনের নিকট তৃঃখ ও অফ্রতাপ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার তৃত্বর্দের জল্প তাঁহার প্রতি জনসাধারণের বিরাগ ও অপ্রদা দূর করিতে তিনি সকলের সহিত সদয় ব্যবহার ও অনেককে অর্থ দিয়া তৃষ্ট করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং তাঁহার প্রধান সভাসদগণকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিয়া তিনি স্থবাদারী পদের বাদশাহী সনদ পাইলেন। মুঘ্ল সামাজ্যের যে কতদ্ব অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝা বায়।

### 8। जानिवर्नी थान

আলীবর্দী থানও হথে বা শাস্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পারেন নাই। নবাব ওজাউদীনের জামাতা ফন্তম জং উড়িগ্রার নায়েব নাজিম ছিলেন—ডিনি সদৈক্তে কটক হইতে বাংলা দেশ অভিমূথে বাজা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪০)। আলীবর্দী নিজে তাঁহার বিক্লজে অগ্রসর হইয়া বালেশরের অনভিদূরে ফলওয়ারির মুজে তাঁহাকে পরাজিত্ করিলেন (মার্চ, ১৭৪১)। আলীবর্দী তাঁহার আতৃপ্রুক্তে উড়িগ্রার নারেব নাজিম নিযুক্ত করিয়া মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নৃতন নারেব নাজিম নিযুক্ত করিয়া মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নৃতন নারেব নাজিমের অবোগ্যতা ও প্র্রাবহারে প্রজাগণ অসম্বন্ধ হওয়ায় রন্তম জং একদল মারাঠা সৈল্পের গাহাব্যে প্নরায় উড়িগ্রা মথল করিলেন। নৃতন নারেব নাজিম সপরিবালে বন্দী হইলেন (আগ্রন্ধ, ১৭৪১)। আলিবর্দী আবার উড়িগ্রায় পিয়া ক্লমে জংরের সৈঞ্জয়াহিনীকে পরাজিত করিলেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১)।

মূর্ণিদাবাদ ফিরিবার পথে আলিবর্দী সংবাদ পাইলেন বে নাগপুর হইতে ভোঁসলা-রাজের মারাঠা সৈক্ত বাংলা দেশের অভিমুখে আদিভেছে।

মারাঠা দৈক্ত পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমান জিলায় পৌছিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিল। নবাব জ্বতগতিতে বর্ধমানে পৌছিলেন ( এপ্রিল, ১৭৪২ ), কিন্ত অসংখ্য মারাঠা সৈম্ম তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র তিন ছাজার অর্থারোহী ও এক হাজার পদাতিক—বাকী সৈত্ত পূর্বেই মূর্ণিদাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। আলীবর্দী বর্ধমানে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং মারাঠারা তাঁহার রসদ পরবরাহ বন্ধ করিয়া ফেলিল। অবশেষে কোন মতে মারাঠা ব্যুহ ভেদ করিয়া বছ কষ্টে তিনি কাটোয়ায় পৌছিলেন। মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পরাঞ্চিত ও বিতাডিত ক্লয়েম জংয়ের বিচক্ষণ नारत्रव भीत ह्वीरतत পतामार्ग ७ माहारा। भूनतात्र युक्त हालाहेरलन। এकमल মারাঠ। নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করিল—বাকী মারাঠারা চতুর্দিকে গ্রাম জালাইয়া ধন-সম্পত্তি লুঠ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মীর হবীরের সহায়তায় মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত এক রাত্তির মধ্যে ৭০০ অস্বারোহী দৈলুসহ ৪০ মাইল পার হইয়া মূর্শিদাবাদ শহর আক্রমণ করিয়া সারাদিন লুঠ করিলেন—পরদিন সকালে ( ৭ মে, ১৭৪২ ) षानीवर्गी मूर्निमावात्म (भी ছिलে, मात्राठी रेमछ कार्छीया ष्यधिकांत्र कत्रिन धवर ভাগীরখীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যস্ত বিস্তৃত ভুখও মারাঠাদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। ব্যবসায় বাণিজ্ঞা ও শিল্প লোপ পাইল। লোকেরা ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্ম দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাগিল। সমসাময়িক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেথকেরা এই বীভৎদ অত্যাচারের যে কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহা চিরদিন মারাঠা জাতির ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় ছইয়া থাকিবে। বাঙালীরা মারাঠা সৈক্তদিগকে 'বর্গী' বলিত। বাংলা দেশে মারাঠা সৈক্তদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম ছিল শিলাদার। ইহারা নিজেদের ঘোড়া ও অগ্রশপ্ত লইয়া যুদ্ধ করিত। নিয়-শ্রেণীর যে সমুদর সৈক্তদের অব ও অস্ত্র মারাঠা সরকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল বার্গীর। 'বর্গী' এই 'বার্গীরে'রই অপত্রংশ। বর্গীদের অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক গদারাম কর্তৃক রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছত্ত্ব উদ্ধৃত করিতেছি:

> "ছোট বড় গ্রামে বড লোক ছিল। বর্মনির ভয়ে ( ভারা ) সব পলাইল।

চারদিকে লোক পলায় ঠাই ঠাই। ছজিশ বর্ণের লোক পলায় তার অন্ত নাই। এই মতে দব লোক পলাইয়া যাইতে। আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা ভাবে॥ মাঠে ঘেরিয়া ববগী দেয় তবে সাভা। সোণা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাডা। কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান। একই চোটে কারও বধয়ে পবাব ॥ ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যায়। আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বান্ধি দেয় তার গলায়॥ একজনা ছাড়ে তারে সার জনা ধরে। রমনের ভরে ( ভারা ) ত্রাহি শব্দ করে॥ এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম কইরা। সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাইডা॥ তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধায়। বড বড ঘরে আইসা আগুন লাগায়। বান্সালা চৌয়ারি যত বিষ্ণু মণ্ডপ। ছোট বড় ঘব আদি পোড়াইল সব॥ এইমতে যত পৰ গ্ৰাম পোডাইয়া। চতুর্দ্ধিকে ববগি বেডায় লুটিয়া। কাউকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠ মোডা। চিৎ কইরা মারে লাথি পায়ে জুতা চড়া॥ রূপি দেহ রূপি দেহ বলে বারে বারে। রূপি না পাইয়া ভবে নাকে জল ভরে॥ কাউকে ধরিয়া বরগী পথইরে ( পুকুরে ) ভূবায়। ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ বায় **।**"

> —সাহিত্য পরিষৎ পজিকা, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩১৩, ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা (কয়েকটি শব্দের বানান ঈষৎ পরিবর্তিত করা হইয়াছে।)

আলীবর্দী নিশ্চিম্ব ছিলেন না। বর্ষাকালে পার্টনা ও পূর্ণিয়া হইতে সৈপ্ত
সংগ্রহ করিয়া বর্ষাশেবে তিনি কার্টোয়া আক্রমণ করিলেন। মারাঠারা দুঠপাটের টাকায় খ্ব ধ্মধামের সহিত হুগা পূজা করিতেছিল—কিন্ত সারারাজি
চলিয়া ঘোরাপথে আসিয়া আলীবর্দীর দৈশু সহসা নবমী পূজার দিন সকালবেলা
নিজিত মারাঠা সৈশুকে আক্রমণ করিল। মারাঠারা বিনা সুদ্দে পলাইয়া পেল।
ভাত্তর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা সৈশ্ব সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চল লুঠিতে
লাগিলেন এবং কটক অধিকার করিলেন। আলীবর্দী সনৈল্পে অগ্রসর হইয়া
কটক পুনরধিকার করিলেন এবং মারাঠারা চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে পলাইয়া গেল।
(ভিসেম্বর, ১৭৪২)।

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ মারাঠরাজ সান্তকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ান্ন
চৌথ আদায় করিবার অধিকার দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সান্ত
নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলাকে ঐ অধিকাব দান করিয়াছিলেন।
কিন্ত দিল্লীর বাদশাহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত পেশোয়া বালাজী
রাওর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শক্রতা ছিল।
ফুডরাং বালাজী অভয় দিলেন যে ভোঁসলার মারাঠা সৈল্লদেব তিনি বাংলা দেশ
হইতে তাড়াইয়া দিবেন (নভেম্বর, ১৭৪২)।

১৭৪৩ খ্রীরে প্রথম ভাগে রঘুজী ভোঁসলা ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া বাংলা দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মার্চ মানে কাটোরায় পৌছিলেন। ওদিকে পেশোয়া বালাজী রাও বিহারের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের দিকে ঘাত্রা করিলেন। সারা পথ তাঁহার সৈজ্যেরা লুঠপাঠ ও ঘর-বাড়ী-প্রাম জ্ঞালাইতে লাগিল—যাহারা পেশোয়াকে টাকা-পরসা বা ম্ল্যবান উপটোকন দিরা খুসী করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল।

ভাসীর্থীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলীবর্দী ও পেশোরা বালাজী রাওরের মধ্যে সাক্ষাং হইল (৩০ মার্চ, ১৭৪৩)। দ্বির হইল বে বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহুকে চৌথ দিবেন এবং বালাজী রাওকে তাঁহার সামরিক অভিযানের ব্যর বাবদ ২২ লক্ষ্ণ টাকা দিবেন। পেশোরা কথা দিলেন বে ভৌসলার অভ্যাচার হইতে বাংলা দেশকে তিনি রক্ষা করিবেন।

রমূলী ভোঁদলা এই সংবাদ পাইয়া কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া বীরভূষে গেলেন। বালাজী রাও তাঁহার পশ্চাবাধন করিলেন এবং রমূলীকে বাংলা দেশের সীমার বাহিরে ভাড়াইরা দিলেম। এই উপলক্ষে কলিকাভার বণিকগণ ২৫,০০০ টাকা টাদা তুলিয়া কলিকাভা রক্ষার জন্ম 'মারাঠা ভিচ' নামে খ্যাত পন্নঃপ্রণালী কাটাইরাছিলেন। ১৭৪৩ খ্রীংর জুন মান হইতে পরবর্তী ক্ষেক্ষারী পর্বস্ত বাংলা দেশ মারাঠা উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল।

ইতিমধ্যে মারাঠা রাজ সাছ ভোঁসলা ও পেশোয়াকে ডাকাইয়া উভরের মধ্যে গোলমাল মিটাইয়া দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলার চৌধ আদারের বাঁটোয়ারা হইল। বিহারের পশ্চিম ভাগ পড়িল পেশোয়ার ভাগে, আর বাংলা, উড়িয়া ও বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভোঁসলার ভাগে। ছির হইল যে, উভরে নিজেদের অংশে যথেছে লুঠভরাজ করিতে পারিবেন। একজন অপরজনকে বাধা দিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবতের ফলে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করিলেন (মার্চ, ১৮৪৪)। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আলীবদী প্রমাদ গণিলেন। বালাজী রাওকে যে উদ্দেশ্যে তিনি টাকা দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বার্থ হইল এবং আবার মারাঠাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার রাজকোষ শৃদ্ধ; পুন: পুন: বর্গীর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈক্রদল অবসাদগ্রস্ত তথন নবাব আলীবর্দী 'শঠে শাঠাং সমাচরেং' এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌখ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবত্ত করিবার জন্ত ভাস্কর পণ্ডিতকে তাঁহার শিবিরে আমন্ত্রণ করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের তাঁব্তে পৌছিলে তাঁহার ২১ জন দেনানায়ক ও অক্বচর সহ তাঁহাকে হত্যা করা হইল (৩১ মার্চ, ১৭৪৪)। অমনি মারাঠা দৈক্ত বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নবাব আলীবর্ণীর অধীনে ৯০০০ অন্বারোহী ও কিছু পদাতিক আক্সান সৈশ্র ছিল। এই সৈল্পদলের অধ্যক্ষ গোলাম মৃত্যাফা থান নবাবের অহুগত ও বিশাস-ভাজন ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে ও সাহাব্যে ভাত্মর পণ্ডিতকে নবাবের তাঁবুতে আনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইতত্তত করিলে মৃত্যাফা কোরানের শপথ করিয়া তাঁহাকে অভয় দেন এবং সঙ্গে করিয়া নবাবের তাঁবুতে আনিয়া হত্যা করেন। নবাব অজীকার করিয়া-ছিলেন বে মৃত্যাকা ভাত্মর পণ্ডিত ও মারাঠা সেনানাম্মকদের হত্যা করিতে পারিলে ভাত্যকে বিহান্ধ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন। নবাব এই প্রতিশ্রুতি শাসন না করার মৃত্যাকা বিহাবে বিজ্ঞাহ করেন (ফেক্রয়ারী, ১৭৪৫) এবং রযুক্তী ভোঁদলাকে বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মৃত্তাকা পাটনার নিকট পরাজিত হন কিন্তু রঘুজী বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হন।

বর্ধনানে রাজকোষের সাত লক্ষ্ণ টাকা লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্ধাকাল বাপন করেন এবং দেপ্টেম্বর মাসে বিহারে গিয়া বিদ্রোহী মৃত্যাকার সঙ্গে বোগ দেন। নবাবের সৈন্ত যথন বিহারে তাঁহাদের পশ্চাকাবন করেন, তথন উড়িয়ার ভূতপূর্ব নায়েব মীর হবীবের সহযোগে মারাঠা সৈন্ত মূর্শিদাবাদ আক্রমণ করে (২১ ছিসেম্বর, ১৭৪৫)। আলীবর্দী বহু কষ্টে ক্রত্যাতিতে মূর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রস্থান করেন ও আলীবর্দীর হুরুত্ত পরাজিত হন। পরে তিনি নাগপুরে ফিরিয়া যান কিন্তু মীর হবীর মারাঠা সৈত্যাবহ কাটোয়াতে অবস্থান করেন। পরে আলীবর্দী তাঁহাকেও পরাজিত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৬)। এই সব গোলমালের সময় আলীবর্দীর আরও তুইজন আফগান সেনানায়ক মারাঠাদের লহিত গোপনে বড়ম্ম করায় নবাব তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া বাংলা দেশের সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন।

বিতাড়িত আফগান সৈত্যের পরিবর্তে নৃতন সৈশ্য নিযুক্ত করিয়া আলীবদী উড়িয়া পুনরধিকার করিবার জন্ম সেনাপতি মীর আফরকে প্রেরণ করেন। মীব আফর মীর হবীরের এক সেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিছু বালেশর হইতে মীর হবীব একদল মারাঠা সৈশ্য সহ অগ্রসর হইলে মীর জাফর বর্ধমানে পলাইয়া যান। অতঃপর মীর জাফর ও রাজমহলের ফৌজলার নবাব আলীবর্দীকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রান্ত করেন এবং নবাব উভয়কেই পদ্চাত করেন। তারপর ৭১ বংসরের বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মারাঠা সৈশ্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বর্ধমান জিলা মারাঠাদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্তু উড়িয়া ও মেদিনীপুর মারাঠাদের হত্তেই রহিল।

১৭৪৮ খ্রীরে আরন্তে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ ত্ররাণী পঞ্চাব আক্রমণ করেন। এই স্থযোগে আলিবর্দীর পদ্চূত ও বিদ্রোহী আফগান দৈয়দল তাহাদের বাসস্থান ছারভাঙ্গা জিলা হইতে অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করে। আলীবর্দীর জ্যোষ্ঠ প্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈফ্দীন আহমদ (ইনি আলীবর্দীর জামাতাও) বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। বিদ্রোহী আফগানেরা জৈফ্দীন ও হাজী আহমদ উভরকেই বধ করে এবং আলীবর্দীর ক্যাকে বন্দী করে। হলে দলে

আক্সান দৈক্ত বিজ্ঞাহীদের দক্ষে যোগ দেয়। উড়িক্সা হইতে মীর হবীবের অধীনে একদল মারাঠা দৈক্তও পাটনার দিকে অগ্রদর হয়। আলীবর্দী অগ্রদর হইয়া ভাগলপুরের নিকটে মীর হবীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গলার তীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে আফগানদের ও তাহাদের সাহায্যকারী মারাঠা দৈক্তদের পরাজিত করিয়া পাটনা অধিকার করেন এবং বন্দিনী কল্যাকে মুক্ত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৮)।

১৭৪৯ এটাবের মার্চ মাসে আলীবর্লী উডিয়া আক্রমণ করেন এবং এক প্রকার বিনা বাধায় ভাহা পুনক্ষী করেন। কিন্তু ভিনি ফিরিয়া আসিলেই মীর হবীবের মারাঠা সৈম্বরা পুনরায় উহা অধিকার করে।

অতংশর উড়িয়া হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত আলীবর্দী স্থায়িভাবে মেদিনীপুবে শিবির দরিবেশ করিলেন (অক্টোবর, ১৭৪১)। কিন্তু ইহা সন্ত্বেও মীর হবীব পরবর্তী কৈব্রুয়াবী মাদে আবার বাংলাদেশে পূঠপাট আরম্ভ কবিলেন এবং রাজধানী মূশিদাবাদের নিকটে পৌছিলেন। নবাব সেদিকে অগ্রসর হইলেই মীর হবীব পলাইয়া জন্দলে আশ্রয় লইলেন—আলীবর্দী মেদিনীপুরে ফিরিয়া গেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০) এবং দেখানে স্থায়িভাবে বদবাদের বন্দোবন্ত করিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ আদিল যে মৃত জৈব্লদীনের পূত্র এবং নবাবের দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা পাটনা দখল করিবার জন্ত দেখানে পৌছিয়াছেন। আলীবর্দী পাটনায় ছুটিয়া গেলেন, এবং গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া মূর্শিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের ভয়ে—সম্পূর্ণ স্কন্থ হইবার পূর্বেই আবার তাঁহাকে কাটোয়া ষাইতে হইল (ক্রেক্র্যারী, ১৭৫১)।

বিশাস্থাতকতা করিয়া মূর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করার পর হইতেই উড়িয়্রার আধিপত্য লইয়া ভৃতপূর্ব নবাবের জামাতা রুপ্তম জল্পের সহিত আলীবর্দীর সংঘর্ব আরম্ভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে তাহার অবাস্তর ফল বলা ষাইতে পারে, কারণ রুপ্তম জল্পের নায়েব মীর হবীবের সাহায়্য ও সহযোগিতার ফলেই তাহারা নির্বিদ্নে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে আসিত। হুতরাং বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবর্দীকে মীর হবীব ও মারাঠাদের সঙ্গে যে অবিশ্রাম যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা তাঁহার পাপেরই প্রায়ন্তিত বলা ঘাইতে পারে। অবশ্র আলীবর্দী বে অপূর্ব সাহদ, অধ্যবসায় ও রঞ্কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্ত ৭৫ বৎসরের মৃত্ধ আর মৃত্ধ চালাইতে পারিলেন না। মারাঠারাও রণক্লান্ত হইরা পড়িয়াছিল। স্বতরাং ১৭৫১ ঞ্রীষ্টান্দের মে মালে উভর পক্ষের মধ্যে নিম্নলিথিত তিনটি শর্ত্তে এক সন্ধি হইল।

- >। মীর হবীব আলীবর্ণীর অধীনে উড়িক্সার নায়েব নাজিম হইবেন—
  কিন্ত এই প্রাদেশেব উদ্ভ রাজস্ব মারাঠা সৈক্তের ব্যয় বাবদ রঘুজী ভোঁসলে
  পাইবেন।
- ২। <sup>ট্</sup>হা ছাড়া চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব হইতে প্রতি বংসর ১২ লক্ষ টাকা রঘুন্সীকে দিতে হইবে।
- ৩। মারাঠা দৈক্ত কথনও স্থানবিধা নদী পার্ক ইইয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

দদ্ধি হইবাব এক ৰৎদর পরেই জনোজী ভোঁদলেব মারাঠা সৈক্তরা মীব হবীবকে বধ করিয়া বল্জীব এক সভাদদকে উড়িয়ার নায়েব নাজিম পদে বদাইল (২৪শে মাগষ্ট, ১৭৫২)। স্থতরাং উড়িয়া মারাঠা রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

বাংলা দেশে আবার শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহী হইতে স্বাধীনতার প্রথম ফলস্বরূপ বিগত দশ বারো বৎসবের মৃদ্ধ বিগ্রহ ও অস্তব্দ্ধে বাংলার অবস্থা অতিশর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবর্দী শাসন-সংক্রাম্ভ অনেক ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তারপর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এক দৌহিত্র ও পর বৎসর তাঁহার তুই জামাতা ও প্রাতৃপ্ত্রের মৃত্যু হইল। আশী বৎসবের বৃদ্ধ নবাব এই সকল শোকে একেবারে ভালিয়া পড়িলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইল।

# ৫। বাংলায় ইউরোপীয় বণিক সূম্প্রদায়

পঞ্চলশ শতান্দীর শেষভাগে পত্নীজদেশীর ভান্ধো-দা-গামা আফ্রিকার পশ্চিম ও পূর্ব উপকুল ঘূবিয়া ববাবর সম্ফ্রপথে ভারতবর্ষে আদিবার পথ আবিদ্ধার করেন। বোড়শ শতান্দীর প্রথম ভাগেই পত্নীজ বণিকগণ বাংলাদেশের সহিত্র বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টান্দে তাঁহারা চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কৃঠি তৈয়ারী করিবার অহুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টান্দে সম্রাট আকবর ভাগীরবী-তাঁরে হুগলী নামক একটি নগণ্য গ্রামে পত্নীজনিগকে কৃঠি বৈভয়ানী করিবার অহুমতি দেন এবং ইহাই জেমে একটি সমৃদ্ধ সহার ও বাংলাদ্ধ পড় স্বীক্ষরে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া বাংলায় হিকলী, শ্রীপুর, ঢাকা, মশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বছস্থানে পর্তু গীকদের বাণিজ্য চলিত। বোড়শ শতাব্দীর শেবে চট্টগ্রাম ও ডিয়াক্সা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সন্দীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পতু গীজদের অধিকারভুক্ত হয়। কিছ বাংলায় পর্তুগীক প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কার্রণ পর্তুগীকদের বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও হুইটি জিনিষ বাংলায় আমলানী হয়--প্রীয়ীয় ধর্মপ্রচারক এবং জলদ্মা। এই উভয়ই বাদালীর আতক্ষের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। আরাকানের রাজা ডিয়ালা পতু গীজনের হত্যা করিয়া সন্দীপ অধিকার করেন। পর্তু গীজনেব আগ্নেয় অন্ত ও নৌবহুর কেবল বাংলার নহে মুঘল বাদশাহেরও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ এই ছুই শক্তিব বলে তাহারা দুর্ধর্ব হইরা উঠিয়া স্বাধীন জাতির ক্রায় সাচরণ করিত। শাহ্জাহান মধন বিজ্ঞোহী হইরা বাংলা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন পর্তু গীজরা প্রথমে নৌবহর লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় ; কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তাহারা শাহ জাহানের বেগম মমতাজমহলের তুইজন বাঁদীকে ধরিয়া অকথ্য অভ্যাচার করে। এই সম্কর কারণে শাহ্জাহান সম্রাট হইয়া কাশিম খানকে বাংলাদেশের স্ববাদার নিযুক্ত করার সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলয়ে ভগলী দখল করিয়া পর্তু গীঞ্জ শক্তি সমলে ধ্বংদ কবিতে হইবে এবং যাবতীয় খেতবর্ণ পুরুষ, স্ত্রী, শিশু ইদলাম ধর্মে দীক্ষিত অথবা ক্রীতদাসরূপে সমাটের দববারে প্রেরিত হইবে। ১৬৩২ ঞ্জিষ্টাব্দে कांभिम थान हरानी व्यक्षिकांत कवितन। 800 सितिनि श्वी-शुक्रश्रक वन्नी कविशां चाश्रीय भोर्रात्ना इहेन। जोशांनिगरक वना इहेन त्य हेननाम धर्म श्राटन कतिरन তাহারা মক্তি পাইবে 1% নচেৎ আজীবন ক্রীতদাসরূপে বন্দী হইয়া থাকিতে হুইবে। অধিকাংশই মুদ্দমান হুইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ কলী হুইয়াই রহিল। হুগলীর পতনের সলে সলেই বাংলাদেশে পতুলীজ প্রাধান্তের শেষ रुडेन ।

পর্তু গীজনের পবে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় বণিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্য বিশ্বার করে। সপ্তদশ শতান্ধীর প্রথম হইতেই ওলন্দাজেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ১৬৫৩ গ্রীষ্টান্দে হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ার ভাহাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দুচ্নপে প্রভিত্তিত হয়। ডাহার স্বধীনে কাশিমবাজার ও শাটনার আরও ছইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ফারুখশিরক ওলন্দান্দদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকার পরিবর্তে আড়াই টাকা শুরু দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরাসী বণিকেরাও সম্রাটকে ৪০,০০০ টাকা এবং বাংলার নবাবকে ১০,০০০ টাকা বুস দিয়া ঐ স্থবিধা লাভ করেন। কিন্তু ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহারা বাংলার বাণিজ্যের স্থবিধা করিতে পারেন নাই। হুগলীর নিক্টবর্তী চন্দননগরে তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজ বণিকেবা প্রথমে পর্তুগীজ ও ওলন্দার বণিকদেব প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশে বাণিজ্যে বিশেষ স্থবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে বাংলা দেশে বাণিজ্য করিবাব সনদ পান এবং পরবর্তী বৎসর হুগলীতে কৃঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা এবং অনতিকাল পরেই রাজমহল এবং মালদহেও তাঁহাদেব কুঠি স্থাপিত হয়। এই সমুদয় অঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্যের থুব হৃবিধা হয়। ১৬৫৬ এটিাজে বাংলার স্থৰাদার স্থজা ইংরেজদিগকে বার্ষিক তিন হাজার টাকাব বিনিময়ে বিনা ভক্তে বাংলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীরা নানা অজুহাতে এই স্থবিধা হইতে ইংবেজদিগকে বঞ্চিত কবে। ইংবেজ বণিকগণ শায়েন্তা খান ও সম্রাট ঔবঙ্গজেবেব নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন: কিন্তু ভাহাতেও কোন স্থবিধা হয় না। ইংরেজরা তথন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির দারা আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হুগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ এীষ্টাব্দের অক্টোবর মালে ইংরেজদের কৃঠি আক্রমণ করিলেন। ইংরেজরা বাধা দিতে সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেট জব চার্ণক সেধানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া. প্রথমে স্থতামুটি ( বর্তমান কলিকাভার অন্তর্গত ), পরে হিজ্ঞলীতে তাহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষতির প্রতিশোধস্বরূপ বালেশ্ব সহরটি পোড়াইয়া দিলেন। মুঘল সৈক্ত হিজনী অববোধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ধি হইল এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা স্থতাস্কুটিতে ফিরিয়া গেলেন (দেন্টেম্বর, ১৬৮৯)। কিন্তু লগুনের কর্তৃপক পূর্ব সিদ্ধান্ত অভ্যায়ী বাংলায় একটি স্থান্ত ও স্থরকিত স্থান অধিকার মারা নিজেদের স্বার্থ রকার ব্যবস্থা করিতে মন্ত করিলেন। জব চার্শকের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজরা স্থভাকুটি হইতে বাণিজ্য কেন্দ্র উঠাইয়া, সমস্ত ইংরেজ অধিবাসী ও বাণিজ্য-তাব্য জাহাজে বোঝাই করিয়া জলপথে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বার্থ মনোরথ হইয়া মান্তাজে (১৬৮৮) ফিরিয়া

গেলেন। আবার উভয় পক্ষে দল্ধি হইল। বাংলার স্থবালার বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনাপ্তকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি ১৬৯০ এটাবের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার স্থতাভূটিতে ফিরিয়া আদিয়া সেধানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ এটাবে শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষে কলিকাভার তুর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলণ্ডের রাজার নাম অমুদাবে ইহার নাম রাখা হইল ফোট উইলিয়ম। বার্ষিক ১২,০০০ টাকার স্থতাস্থাট, কলিকাতা ও গোবিন্দপুৰ, এই তিনটি গ্রামের ইজারা লওয়া হইল। ১৭০০ গ্রীষ্টাব্দে মান্ত্রাজ হইতে পৃথকভাবে বাংলা একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিনিধি স্থবম্যানকে দুমাট ফাক্লখনিয়র এই মর্মে এক ফরমান প্রদান করেন যে ইংরেজগণ ভরের পরিবর্তে মাত্র বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিলে সাবা বাংলায় বাণিজ্ঞা করিতে পারিবেন, কলিকাতার নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং থেখানে খুসী বদবাদ করিতে পারিবেন। বাংলার স্থবাদার ইহা সম্বেও নানাবকমে ইংরেজ বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি কলিকাতা ক্রমশই সমুদ্ধ হইয়া উঠিল। ইথার ফলে মারাঠা আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাডার নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহাও কলিকাতার উন্নতিব অক্ততম কারণ।

কিন্ত মুঘল সামাজ্যের পতনেব পরে যথন মুশিদ কুলী থান স্বাধীন বাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তথন নবাব ও তাঁহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। নবানদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বছ রন্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহাদের কর্মচারীরাও বিনা ভক্তে বাণিজ্য কবিতেছে, স্থতরাং তাঁহাদের বার্ষিক টাকার পরিমাণ রৃদ্ধি করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ইহা লইয়া প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে গোলমাল মিটিয়া যাইত। কারণ বাংলার নবাব জানিতেন যে ইংরেজের বাণিজ্য হইতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়—ইংরেজরাও জানিতেন যে নবাবের সহিত শক্রতা করিয়া বাণিজ্য করা সম্ভব হইবে না। স্থতরাং কোন পক্ষই বিবাদ-বিসংবাদ চরমে পৌছিতে দিতেন না। নবাব কথনও কথনও টাকা না পাইলে ইংরেজদের মাল বোঝাই নৌকা আটকাইতেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টান্যে এইরেপ একবার নৌকা আটকানো হয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫৫,০০০ টাকা দিলে নবাব নৌকা। ভাড়িলা দেন।

নবাব আলীবর্দী ইউরোপীয় বণিকদের সহিত সম্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি বাহাতে কোন অস্তায় বা অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে বে বাংলা সরকারের বছ অর্থাগম হইবে, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাবে পড়িলে টাকা আলারের জক্ত তিনি অনেক সময় কঠোরতা অবর্গন করিতেন। মারাঠা আক্রমণের সময়ে তিনি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা আলায় করেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্তের মাহিনা বাকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে ত্রিলা লক্ষ্য টাকা লাবী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আতিক করেন। পরে অনেক কন্তে ইংরেজরা মোট প্রায় চারি লক্ষ্য টাকা দিয়া রেহাই পান। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাজ্য আটকাইবার অপরাধে আলীবর্দ্দী তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূর্ণ করিতে আদেশ দেন ও দেও লক্ষ্য টাকা জরিমানা করেন।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা বেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইডেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেরূপ না হইডে পারে দে দিকে আলীবর্দীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহারে রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় কোন হুর্গ নির্মাণ করিতে দিতেন না, বলিতেন "তোমরা বাণিজ্য ক্রিতে আসিয়াছ,—তোমাদের হুর্গের প্রয়োজন কি ? তোমরা আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।" ১৭৫৫ শ্রীষ্টাব্দে তিনি দিনেমার (তেনমার্ক দেশের অধিবাসী) বণিকগণকে শ্রীরামপুরে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিতে অফুমতি দেন।

## ৬। সিরাজউদ্দৌল্লা

নবাৰ আনীবদীর কোন পুত্র সন্থান ছিল না। তাঁহার তিন কন্তার সহিত তাঁহার তিন আতুপুত্রের (হাজী আহমদের পুত্র) বিবাহ হইরাছিল। এই তিন জামাতা ষ্থাক্রমে ঢাকা, পূর্ণিরা ও পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। আলীবন্দীর জীবন্ধশায়ই তিন জনের মৃত্যু হয়। জোঠা কন্তা মেহেব্-উন্-নিসা ঘসেটি বেগম নামেই .স্থারিচিত ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সম্ভান ছিল না কিছ বছ ধন-সম্পত্তি ছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা হইতে আসিয়া মূর্নিদাবাদে মতিঝিল নামে স্বর্জিত বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দেখানেই থাকিতেন। মধ্যমা কল্পার পুত্র শওকৎ জন্ধ পিতার মৃত্যুর পর পূর্ণিয়ার শাসনকণ্ডা হন।

কনিষ্ঠা কল্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্বোল্গা মুর্নিদাবাদে মাতামহের কাছেই থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবদ্ধী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। স্বতরাং এই নবজাত শিশুকেই তাঁহার সোভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া তিনি ইহাকে অত্যধিক ত্বেহ করিতেন। তাঁহার আদরের ফলে সিরাজের লেখাপড়া কিছুই হইল না, এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গেল সংল্টে তিনি তুর্দান্ত, স্বেচ্চাচারী, কামাসক্ত, উদ্ধত, তুর্বিনীত ও নিষ্ঠ্র যুবকে পবিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি আলীবদ্ধী সিরাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। আলীবদ্ধীব মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ঘদেটি বেগম ও শওকৎজক উভয়েই সিরাজের দিংহাদনে আরোহণের বিক্লছে ছিলেন। নবাব-সৈত্যের দেনাপতি মীরজাফর আলী খানও সিংহাদনের স্বপ্ন দেখিতেন। আলীবর্দীর ক্রায় মীরজাফরও নিংস্ব অবস্থায় ভারতে আদেন এবং আলীবর্দীর অন্থগ্রহেই তাঁহার উন্নতি হয়। মীরজাফর আলীবর্দীর বৈমাজেয় ভিনিনিকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে দেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীবর্দী প্রতিপালক প্রভূব পুত্তকে হত্যা করিয়া নবাবী লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফরও তাঁহারই দৃষ্টাস্ক অন্থগরণ করিয়া নিরাজকে পদচ্যত করিয়া নিজে নবাব হটবার উচ্চাকাজ্যে মনে মনে পোৰণ করিতেন।

ঘদেটি বেগমের সহিত দিরাজের বিরোধিতা আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই আরুজ্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি ভরস্বাস্থ্য ও অতিশয় তুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বৃদ্ধিগুদ্ধিও তেমন ছিল না। স্কৃতরাং বঙ্গেটি বেগমের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা এবং তিনিই তাঁহার অক্সগ্রহভাজন দিওয়ান হোসেন কুলী থানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন। হোসেন কুলীর শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে দিরাজ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ্ত দরবারে আলীবর্দীর নিকট অভিযোগ করিলেন যে হোসেন কুলী তাঁহার (দিরাজের) প্রাণনাশের জন্ম বড়বন্ধ করিতেছে। আলীবদী প্রিয় দৌহিত্তকে কোনমজে বুরাইয়া প্রকাশ্রে কোন হঠকারিতা করিতে নিরস্ত করিলেন। স্বসেটি

বেগমের সহিত হোসেন কুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথাও সম্ভবত সিরাক্ত ও আলীবর্দী উভয়েরই কানে গিয়াছিল। সম্ভবত সেইজন্মই আলীবর্দী সিরাজকে তাঁহার ত্বভিসন্ধি হইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতাসহের উপদেশ দক্ষেও সিরান্ত প্রকাশ্য রাজপথে হোসেন কুলি খানকে বধ করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৫৪)। অতঃপর ঘসেটি বেগম রাজবল্পভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিযুক্ত করিলেন। রাজবল্পত দামাক্ত কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে নাওয়ারা ( নৌবহর ) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর তিনিই ঘদেটির দক্ষিণ হস্ত এবং ঢাকায় দর্বেদর্বা হইয়া উঠিলেন। সিরাজ ইহাকেও ভালচক্ষে দেখিতেন না। স্থতরাং ঘদেটি বেগমের স্বামীর মৃত্যুর পরই দিরাজ রাজবল্পভকে তহবিল তছরুপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার নিকট হিদাব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবর্দী তথন মৃত্যুপয়ায়, তথাপি তিনি রাজবল্পভকে তথনই বধ না করিয়া হিসাব-নিকাশ পর্যস্ত তাঁহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন। দিরাজ রাজবলভকে কারাগারে রাখিলেন এবং রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তাঁহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জন্ত রাজবল্লভের বাসভূমি রাজনগবে ( ঢাকা জিলায় ) একদল সৈক্ত পাঠাইলেন। দৈল্লন রাজনগরে পৌছিবার পূর্বেই রাজবল্পভের পুত্র কঞ্চনাস সপরিবারে ও সমন্ত ধনরত্বদহ পুরীতে তীর্থযাজার নাম করিয়া জলপথে কলিকাতাম পৌছিলেন এবং কলিকাভার গভর্নথ ডেুককে ঘূষ দিয়া কলিকাভা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সন্তবত খদেটি বেগমের ধনরত্বও এইরূপে কলিকাতায় স্থবক্ষিত হইল।

ঘদেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীবর্দীর মৃত্যুর পর শওকৎ জন্ধক সাহায্যের আশাস দিয়া মৃশিদাবাদ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু এই উৎসাহ বা প্ররোচনার আবশুক ছিল না। শওকৎ জন্ধ আলীবর্দীর মধ্যমা কন্তার পুত্র, স্মতরাং কনিষ্ঠা কন্তার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাসনে তাঁহারই দাবী তিনি বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে তাঁহার নামে স্থবেদারীর ফরমানের জন্তু আবেদন করিলেন।

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মীরজাফরের বড়বদ্ধের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন না। খসেটি বেগম ও শওকৎ জন্মকেই প্রধান শক্র জ্ঞান করিয়া ভিনি প্রথমে ইহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মতিঝিল আক্রমণ করিয়া সিরাজ ঘসেটি বেগমকে বন্ধী করিলেন ও তাঁহার ধনরত্ব পূঠ করিলেন। তারপর তিনি সদৈল্যে শওকৎ জব্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাত্রা করিলেন। কিন্তু ত্ইটি কারণে ইংরেজদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত অসন্তই ছিলেন। প্রথমত, তাহারা রাজবল্পতের পূত্রকে আশ্রন্থ দিয়াছে। বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজরা তাঁহার অফুমতি না লইরাই কলিকাতা তুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি করিতেছে। শওকৎজ্ঞদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার পূবে তিনি কলিকাতার গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাস নামক একজন দৃত পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাবের প্রজ্ঞা কৃষ্ণাসকে পাঠাইয়া দেন। কলিকাতার তুর্গের কি কি সংস্কার ও পবিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্মও দৃতকে গোপনে আদেশ দেওয়া হইল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্বের ১৬ই মে দিরাক্ত মুর্শিদাবাদ হইতে সদৈক্তে শশুকং জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ২০শে মে রাজমহলে পৌছিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রেরিত দৃত গোপনে কলিকাতা সহরে প্রেরেশ করে, কিন্তু কলিকাতার কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কার্থের উপযুক্ত দলিল দেখাইতে না পারায় গুগুচর মনে করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অজুহাতটি মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার গভর্নর ড্রেক সাহেব ঘুব লইয়া রুঞ্চাসকে আশ্রেম দিয়াছিলেন এবং তাহার বিশাস ছিল পরিণামে ঘদেটি বেগমের পক্ষই জয়লাত করিবে। এই জয়াই তিনি দিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরসা পাইয়া-ছিলেন।

কলিকাতার সংবাদ পাইয়া দিরাক্ত ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং ইংরেজ্বদিগকে সমৃচিত শান্তি দিবার জন্ম তিনি রাজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজনিগের
কাশিমবাজার কৃঠি লৃঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন। ৫ই জুন ভিনি
কলিকাতা আক্রমণের জন্ম বাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলিকাতার উপকণ্ঠে
পৌছিলেন। কলিকাতা দুর্গের সৈন্ত সংখ্যা তখন খুবই জন্ন ছিল—কার্বক্রম
ইউরোপীয় সৈন্তের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল এবং ১৫০ জন আর্মেনিয়ান ও
ইউরেশিয়ান সৈন্ত ছিল ৷ স্তরাং নবাব সহজেই কলিকাতা অধিকার করিলেন।
গভর্নর নিজে ও অন্তান্ত অনেকেই নৌকাবোগে পলায়ন করিলেন এবং
ফলতায় আত্রের লইলেন। ২০লে জুন কলিকাতার নৃতন গভর্নর হলওয়েল
আ্রেল্যন্সপ্রণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাতা দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

নিরাজের নৈভেরা ইউরোপীয় অধিবাদীদের বাড়ী লুঠ করিয়াছিল; কিন্ত

কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। সিরাজও হলওয়েলকে আশস্ত করিয়াছিলেন। সন্ধার 'সময় কয়েকজন ইউরোপীর সৈক্ত মাতাল হইয়া এ-দেশী
লোককে আক্রমণ করে। তাহারা নবাবের নিকট অভিযোগ করিলে নবাব
জিজ্ঞালা করিলেন—এইরূপ চূর্ভ মাতাল সৈক্তকে সাধারণত কোথার আটকাইয়া
রাখা হয় ় তাহার' বলিল—অন্ধূর্ণ (Black Hole) নামক ককে। সিরাজ
হকুম দিলেন যে, ঐ সৈক্তদিকে সেখানেই রাত্রে আটক রাখা হউক। ১৮ ফুট
দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞি প্রশস্ত এই কক্ষটিতে ঐ সমুদয় বন্দীকে আটক রাখা
হইল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল দম বন্ধ হইয়া অথবা আঘাতের কলে
ভাহাদের অনেকে মারা গিয়াছে।

এই ঘটনাটি অন্ধক্প-হত্যা নামে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে মোট কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মারা গিয়েছিল। এই সংখ্যাটি ষে অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬০ কি ৬৫ জনকেই ঐ কক্ষে আটক করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ২১ জন যে বাঁচিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত।

ইতিমধ্যে শওকৎ জন্ধ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাকা ঘুস দিয়া ফ্রাদারীর ফরমান এবং দিরাজকে বিতাড়িত করিবার জন্ম বাদশাহের অন্ত্মতি পাইয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি দিরাজের বিক্লছে যুদ্ধাত্তা করলেন। দিরাজও কলিকাতা জয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ গ্রীষ্টাজেব দেপ্টেম্বরের শেষে সদৈত্তে প্রিয়া জভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী গ্রামে তুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকৎ জন্ধ পরাজিত ও নিহত হইলেন।

শার্মবন্ধর হইলেও সিরাজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাসের মধ্যেই ঘসেটি বেগম, ইংরেজ ও শওকৎ জ্বের ন্তায় তিনটি শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন— ইহা জাঁহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাফল্য-লাভের পর তাঁহার সকল উভাম ও উৎসাহ যেন শেব হইয়া গেল।

কলিকাতা জরের পর ইহার রক্ষার জন্ত উপযুক্ত কোন বন্দোবত করা হইল না। ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিবার পর বাহাতে তাহারা পুনরার বাংলা বেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা ছাপন করিতে না পারে, তাহার হুব্যবস্থা করা অবস্থ

কর্তব্য ছিল; কিছু তাহাও করা হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মান্তাজ হইতে ক্লাইবের অধীনে একদল দৈক্ত ও গুয়াটসনের অধীনে এক নৌবছর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্ম পাঠাইল। নবাবের কর্মচারী মাণিকটাদ কলিকাতার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটদন বিনা বাধায় ফলতার উদান্ত ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন (১৫ ডিনেম্বর, ১৭৫৬)। ১৭৫৬ গ্রীষ্টাম্বের ২৭শে ডিদেম্বর ইংরেঞ্জ দৈক্ত ও নৌবহর কলিকাতা অভিমূপে যাত্রা করিল। নবাবের বজবজে একটি ও তাহার নিকটে আর একটি তুর্গ ছিল। মাণিকটাদ এই তুইটি তুর্গ বক্ষার্থে অগ্রদর হইতেছিলেন—পথে ক্লাইবের দৈক্তেব দক্ষে তাঁহার দাক্ষাৎ হইল। नश्मा व्याक्र भएन वेश्र तकरामव किंदू रेमल भारा (अल। किंद्ध भागिक डाँएम द्र পাগড়ীর পাণ দিয়া একটি গুলি যাওয়াব শব্দে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন করিলেন। ইংরেজরা বজবজ হুর্গ ধ্বংস কবিল এবং বিনা মুদ্ধে কলিকাতা অধিকার করিল (২রা জাম্যাবী, ১৭৫৭)। ইংবেজরা যে পূর্বেই ঘূব দিয়া মাণিকটাদকে হাত করিয়াছিল, দে দম্বন্ধে কোন দন্দেহ নাই। মাণিকটাদের সহিত ক্লাইবেব পত্ৰ বিনিময় হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে ইংরেজরা বিতাড়িত হইরা ফলতায় আতায় গ্রহণেব পবেই মাণিকটাদ ন্বাবের প্রতি বিশাস্বাতকতা করিয়া গোপনে ইংরেজদেব পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের প্রভাব ছাড়া ইহার আর কোন কারণ দেখা যায় না। ১৭৬৩ গ্রীষ্টাব্দে মাণিক-চাঁদের পুত্রকে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত কবেন-এই প্রসঙ্গে কাগজ-পত্তে लिथा चाहि रव मानिक्षान जिल वर्षत यावर हैश्तास्त्र चारक उपकार করিয়াছেন।

কলিকাতা অধিকাব করিয়াই ইংরেজবা সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (তরা জান্ধ্যারী, ১৭৫৭)। ওদিকে সিরাজও কলিকাতা অধিকারেব সংবাদ পাইয়া যুদ্ধযাজা করিলেন। ১০ই জান্ধ্যারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া সহরটি লুঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়া দিলেন। সিরাজ ১৯শে জান্ধ্যারী হুগলী পৌছিলে ইংরেজরা কলিকাতার প্রস্থান করিল। তরা ফেব্রুদারী সিরাজ কলিকাতার সহবতলীতে পৌছিয়া আমীরটাদের বাগানে শিবির স্থাপন করিলেন।

ওঠা জুন ইংরেজরা সন্ধি প্রস্থাব করিয়া ছুই জন দৃত পাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার-সময় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিংগন কিন্তু পর্যদিন পর্যন্ত আলোচনা মূলভুবী রহিল। কিছু ইংরেজ দ্তেরা রাত্রে গোপনে নবাবের শিবির হইতে চলিয়া পেল। শেব রাত্রে ক্লাইব অকস্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন। অভর্কিত আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক হত হইল, কিছু প্রাতঃকালে নবাবের একদল সৈয় স্থলজ্ঞিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন। মনে হয়, ইংরেজ দ্তেরা নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আদিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া ক্লাইব অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া নবাবকে হত অথবা বন্দী করার জন্মই এই আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিছু দৌভাগাক্রমে কুয়ালায় পথ ভূল করিয়া নবাবের তাঁবুতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই স্থবোগে ঐ তাঁবু ত্যাগ করিয়া গেলেন।

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যে দব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা সকলই মানিয়া লইয়া তাহাদের দহিত দল্ধি করিলেন ( ১ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। নবাবের দৈল্পনংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ফেশাণি জিনি এইরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া ইংরেজদের দহিত দল্ধি করিলেনকেন, ইহার কোন স্থল্লত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে দংবাদ আদিরাছিল যে আক্রানরাজ আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া বিহার ও বাংলা দেশের দিকে অগ্রদর হইতেছে। ইহাতে নবাব অতিশয় ভীত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের সহিত মিজতা স্থাপন করিতে সম্বন্ধ করিলেন।

খিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শনাতারা প্রায় সকলেই সন্ধি করিতে উপদেশ দিলেন। ইহারা নবাবের বিক্লমে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত নবাব তাহার কিছু কিছু আভাসও পাইয়াছিলেন। কারণ ষাহাই হউক এই সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি জনেক কমিয়া গেল এবং ইংরেজের শক্তি, প্রতিপত্তি ও ঔষত্য যে জনেক বাড়িয়া গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কতকটা ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগ্ন তাঁহাকে সিংহাসন্চ্যুত করিবার জন্ম বড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন।

নিরাজ নবাব হইরা সেনাশতি মীরজাকর ও দিওয়ান রায়ত্র্লভকে পদ্চাত করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাশ্তে অপমানিত করেন। এই তিন জনই ছিলেন নিরাজের বিক্লকে বড়বজের প্রধান উল্লোক্তা। নিরাজের বিক্লকে খদেটি বেগমের ৰণেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল—স্মতরাং তিনিও অর্থ দিয়া ইহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। উমিচাদ নামক এক জন ধনী বণিক সিরাজের বিশাসভাজন ছিলেন। তিনিও বড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

এই সময় ইউরোপে ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজবা ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চন্দ্রনাগর অধিকার করিয়া বাংলার ফরাসী পজ্তি নিমূল করিতে মনস্থ করিল। সিরাজউদ্দোলা ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুগলীর ফ্রোজনার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দ্রনাগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিতে আদেশ করিলেন। উমিচাদ ইংবেজদের শক্ষ হইতে ঘুধ দিয়া নন্দকুমারকে হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দ্রনাগর অধিকার করিলেন (২৩শে মার্চ, ১৭৫৭)।

এই সময় হইতে সিরাজউন্দোলার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত श्वा । जिनि क्रांहेवत्क छत्र तमथाहेत्राहित्नन (स क्ष्तानीतमत्र विकृत्क है: दिक्का वृक्ष । করিলে তিনি নিজে ইংরেজেব বিরুদ্ধে যুদ্ধগাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে বিচলিত না হই য়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় রায়তর্লভ, মাণিকটাদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার দৈত্ত ছিল। তাঁহারা কোন বাধা দিলেন না এবং নবাবও ইহার জন্ম কোন কৈফিয়ৎ ভলক করিলেন না। তিনি নিজে তো ইংবেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেনই না, বরং চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন। তারপর ক্লাইব যথন নবাবকে অমুরোধ করিলেন যে পলাতক ফরাদীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে দিতে হইবে, তথন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এবং কাশিমবাজারের ফরাদী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁা ল সাহেবকে অমুচরসহ সাদর অভার্থনা করিয়া আশ্রয় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতক অমাতাদের भक्षामार्थ की न नांद्यत्क विशेष पितनम । मखवणः देशत जान कांत्रांश हिन । সিরাজ জানিতেন যে ফরাসীয়া দাকিণাতো নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়া বসিয়াছে। বাংলা দেশে যাহাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই এক্লপ প্রভূত্ব করিতে না পারে, তাহার জন্ম তিনি ইহাদের একটির সাহাধ্যে অপরটিকে দমনে রাখিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। এই জন্ম তিনি বখন শুনিলেন যে করাসী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাতা হইতে একদল সৈয় লুইয়া বাংলার অভিমূপে যাত্রা করিয়াছেন, তথন তিনি ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আবার ইংরেজ বখন ফরাসীদের চন্দ্রনগর व्यथिकांत्र कतिन, ज्थन जिनि कृष हरेशा अकाम रेमच भागिरितान अवर यूनीरक

শ্বই হাজার সৈত্র পাঠাইতে নিখিনেন। এই সময়ে (১০ই মে, ১৭৫৭) পেশোরা বালাজী রাও ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতার গভর্নরকে নিথিনেন যে তিনি ইংরেজকে ১,২০,০০০ সৈত্র দিয়া সাহায্য করিবেন এবং বাংলা দেশকে ছুই ভাগ করিয়া ইংরেজ ও পেশোয়। এক এক ভাগ দথল করিবেন। ক্লাইব দিরাজকে ইহা জানাইলে তিনি ইংবেজের প্রতি খুদী হইয়া দৈত্য ফিরাইয়া আনিলেন।

বেশ বোঝা যায় যে ইহার পূর্বেই দিরাজের বিক্লমে গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজের সহায়তায় দিরাজকে সিংহাসন্চ্যুত করিবার জক্ষ তাঁহাদের স্বার্থ অফ্যায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। দিরাজ ক্টরাজনীতি এবং লোকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও মীরজাফরকে তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাপি তাঁহাকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন না। নবাব একবার ক্রুম্ম হইয়া মীরজাফবকে লাঞ্জিত করিতেন আবার তাঁহাব স্থোক বাক্ষে ভুলিয়া তাঁহাব সহিত আপোষ করিতেন। রায়ত্র্লত, উমিটাদ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদের কথায় তিনি দ্বাসীদেব বিনায় কবিয়া দিলেন অর্থাৎ একমাত্র যাহারা তাঁহাকে ইংরেজদের বিক্রমে সাহায়্য করিতে পারিত তাহাদিগকে দ্ব

দিরাজের অন্থিরমতিন্ধ, আদ্রদর্শিতা, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাডাও তাঁহার চরিত্রে আবও অনেক দোষ ছিল। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যক্ত করিবাব জন্ত যাহারা বড়বন্ধ করিয়াছিল, তাহাদের বিচার করিবার পূর্বে দিবাজের চরিত্র সম্বদ্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সম্বদ্ধে সম্পূর্ব পরস্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংবেজ ঐতিহাসিকরা তাঁহাব চরিত্রে বহু কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে। ইহা বে অন্তত কতক পরিমাণে দিরাজের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার লাকাই স্বন্ধপ লিখিত, তাহা অনায়াসেই অন্থমান করা ঘাইতে পারে। সমলামন্থিক ঐতিহাসিক সৈম্ব গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন বে নিরাজের চপলমতিন্ব, তুল্চরিত্রতা, অপ্রিয়ভাবণ ও নিষ্ঠ্রতার জন্ত সভাসদেরা সকলেই তাহার প্রতি অসম্ভই ছিল। এই বর্ণনাও কডকটা পক্ষপাত্রন্তই হইতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাহার পেলামীর যুদ্ধ কাব্যে দিরাজের বে কলঙ্কময় চিত্র আকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার বৈত্রের এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও দিরাজউন্দোলাকে যে প্রকার স্বন্ধেবংসল ও মহাকুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক তজ্রপ। দিরাজের চরিত্রের বিক্লছে বহু কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে তাহাও নির্বিচারে। গ্রহণ করা যায় না।
কিন্তু ফরালী অধ্যক্ষ জাঁল সিরাজের বন্ধু ছিলেন, স্তরাং তিনি সিরাজের স্বছে
বাহা লিখিয়াছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্ম কবা যায় না। তিনি এ-সম্বছে বাহা
লিখিয়াছেন তাহার পারমর্ম এই: "মালীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত
ত্ব্বিত্র বলিয়া কুখাত ছিলেন। তিনি ধেমন কামাসক্র তেমনই নিষ্ঠুর ছিলেন।
সঙ্গার ঘাটে বে সকল হিন্দু মেয়েবা স্থান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে স্বন্দরী
কেহ থাকিলে সিরাজ তাহার অহ্বচর পাঠাইয়া ছোট জিন্ধিতে করিয়া হোহাদের
ধরিয়া আনিতেন। লোক-বোঝাই ফেবী নৌকা ভ্রাইয়া দিয়া জলময় পুরুষ, স্ত্রী
ও শিশুদেব অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অন্তব্ব করিতেন। কোন সম্রাজ্ব
ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবর্দী একাকী সিরাজের হাতে ইহার
ভার দিয়া নিজে দ্বে থাকিতেন, যাগতে কোন আর্তনাদ তাঁহার কানে না যায়।
সিরাজের ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কাঁপিত এবং তাঁহার জঘন্ম চরিত্রের জন্ম সকলেই
তাঁহাকে স্বণা করিত।"

স্তরাং সিরাজের কলুবিত চরিত্রই যে তাঁহার প্রতি লোকের বিমুখতার অন্ততম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ প্রধানত ব্যক্তিগত কারণেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া-ছিলেন। এরূপ ষড়যন্ত্র নহে। সতের বংসর পূর্বে আলীবর্নী এইরূপ ষড়যন্ত্র ও বিশাস্থাতকতা করিয়া বাংলার নবাব হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দোল্লা নিজের ছুম্বতি ও মাতামহের পাপের প্রায়ন্তিত্ত করিলেন।

দিরাজকে সিংহাসনচ্যত করিবার গোশন পরামর্শ ম্শিরাবাদে অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানায়ক ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে। লতিফ ইংরেজদের শাহাব্য লাভের জন্ম গোপনে দৃত পাঠাইলেন। ইংরেজরা এই প্রভাব সানন্দে গ্রহণ করিল কারণ তাহাদের বরাবর বিশ্বাস ছিল যে সিরাজ ইংরেজের শক্র। সিরাজ ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবেন, ইংরেজদের সর্বদাই এই ভর ছিল। সিরাজ তাহাদিগকে খুনী করিবার জন্ম আলিত জাঁয়া ল সাহেবকে বিদায় নিয়াছিলেন। কিছু ইংরেজরা তাহাতেও সম্ভই না হইয়া ল সাহেবের বিক্লমে দৈল্প পাঠাইল। সিরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া ইহার তীব্র

ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল বে সিরাজের রাজত্বে তাহার। বাংলার নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে না। হতরাং সিরাজকে তাড়াইয়া ইংরেজের অহুগত কোন ব্যক্তিকে নবাব করিতে পারিলে তাহারা বাংলা দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে। ইংরেজদের এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মীরজাফর স্বয়ং নবাবপদের প্রাথী হইলেন। তিনি নবাবের সেনাপতি; হতরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশী সাহাব্য করিতে পারিবেন, এই জন্ম ইংরেজবাও তাঁহাকেই মনোনীত করিল।

নবীনচন্দ্র দেন তাঁহার 'পলাশার যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম দর্গে এই বড়যন্ত্রের বে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাদিক ভিত্তি নাই। সাত আটজন সম্রান্ত ব্যক্তিরাত্রিবারে প্রান্তির হইয়া অনেক বাদাস্থবাদের পর অবশেবে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা সর্বৈব মিথ্যা। রানী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্পতের মূথে নবীনচন্দ্র বড় বড় বজুতা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ বড়যন্ত্রে একেবারেই লিগু ছিলেন না। প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ সাহেবের মারফথ কলিকাতার ইংরেজ কাউনসিলের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিটাদ আর রায়ত্র্লভণ্ড বড়যন্ত্রের বিষয় জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ প্রীপ্তান্ধের সলা মে কলিকাতার ইংরেজ কমিটি অনেক বাদাস্থবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধি করা দ্বির করিল এবং সন্ধির শর্তগুলি ওয়াট্স্ সাহেবের নিকট পাঠানো হইল। সন্ধির শর্তগুলি মোটাম্ট এই:—

- ১। ফরাসীদিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে।
- ২। সিরাজউদ্দোলার কলিকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাতার অধিবাসীদের যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে হইবে। ইহার জন্ত কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অক্যান্ত অধিবাসীদিগকে সাতাশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে।
- ৩। সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধির সব শর্ড এবং পূর্বেকার নবাবদের ফরমানে ইংরেজ বণিকদিগকে যে সমৃদয় স্থবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলবৎ থাকিবে।
- ৪। কলিকাতার দীমানা ৬-০ গল বাড়ানো হইবে এবং এই বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীরা দর্ব বিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হইবে। কলিকাডা হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ভূথতে ইংরেজ জমিদার-স্বন্ধ লাভ করিবে।

- । ঢাকা ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত স্থৃদৃঢ় করিতে
   এবং দেখানে যত খুশী দৈক্ত রাখিতে পারিবে।
- ৬। স্থবে বাংলাকে ফরাসী ও অন্তান্ত শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক দৈন্ত নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যন্ত নির্বাহের জন্ত পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে।
- १। কোম্পানীর দৈক্ত নবাবকে সাহাষ্য করিবেন। য়ুদ্ধের অতিরিক্ত বায়ভার নবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন।
- ৮। কোম্পানীর একজন দ্ভ নবাবের দ্ববাবে থাকিবেন, তিনি ষ্থনই প্রয়োজন বোধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সন্মান দেখাইতে হইবে।
- ইংরেজের মিত্র ও শক্র নবাবের মিত্র ও শক্র বলিয়া পরিগণিত
   ইইবে।
- > । ছগলীর দক্ষিণে গন্ধার নিকটে নবাব কোন নৃতন তুর্গ নির্মাণ করিজে পারিবেন না।
- ১১। মীরজাফব যদি উপবোক্ত শর্তগুলি পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে ইংবেজরা তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার স্থাদাব পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম যথাসাধ্য সাহাষ্য করিবে।

সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিটাদ বলিলেন যে মূশিদাবাদের রাজকোষে যত টাকা আছে তাহাব শতকরা পাঁচ ভাগ তাঁহাকে দিতে হইবে নচেৎ তিনি এই গোপন সন্ধির কথা নবাগকে বলিয়া দিবেন। তাঁহাকে নিরন্ত করার জন্ম এক জাল সন্ধি প্রস্তুত হইল, তাহাতে ঐরপ শর্ত থাকিল—কিন্তু মূল দন্ধিতে সেরূপ কোন শর্ত রহিল না। ওয়াট্দন্ এই জ্বাল সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী
. না হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াটদনের নাম স্বাক্ষর করিলেন।

ষতদিন এইরপ বড়বন্ধ চলিতেছিল ততদিন ক্লাইব বন্ধুছের ভান করিয়া নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন সন্দেহ না হয়। কিন্ধ মীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া সন্ধির শর্জ পালন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্লাইব নিজমৃতি ধারণ করিলেন। নবাবও মীরজাফরের বড়বন্ধের বিষয় কিছু ক্লানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিতে মনস্থির করিয়া একদল নৈজ্ঞ ও কামান সহ মীরজাফরের বাড়ী ছেরাও করিলেন। মীরজাফর

क्रांटेक्टक এहे विभागत मध्यान कानाहेश निश्चितन एव जिनि त्वन व्यक्तिकार युक् যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াট্সকে লিখিলেন ডিনি যেন অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াট্স এই চিঠি পাইয়া ১৩ই জুন অফুচরসহ মুর্শিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেন। ক্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়া নবাবকে ঐ তারিখে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার নহিত ইংরেজদের যে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে, নবাবের পাঁচ জন কর্মচারীর উপর ভাহার মীমাংসার ভার দেওরা হউক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তিনি সলৈক্তে মুর্লিদাবাদ বাজা করিতেছেন। তিনি যে পাঁচ জন কর্মচারীর নাম করিলেন, ভাহারা সকলেই বিশাস্থাতক এবং ইংরেজের পক্ষত্বত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াট্সের পলায়নের সংবাদ পাইয়া দিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। এবং এতদিন পরে মীরজাফরের বিশাস্ঘাতকতা সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হইলেন। মোহন-नान, भीत्रमान প্রভৃতি বিশ্বন্ত অমূচরেরা পরামর্শ দিন যে भीतकाफরকে অবিলম্বে হত্যা করা হউক। বিশাস্থাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাট করিবার উপদেশ দিলেন। এই বিষম সহুটের সময় দিরাজ তাঁহার অন্থিরমতিত্ব, কুটরাজনীতিজ্ঞান ও দুরদর্শিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার চড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তিনি তাঁহাকে পরম শক্ততে পরিণত করিয়াছিলেন। অকমাৎ তিনি ভাবিলেন যে অমুনয় বিনয় করিয়া মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পারা ঘাইবে। মীরজাফরের বাডীর চারিদিকে তিনি বে কামান ও দৈক্ত পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আনিয়া তিনি পুন: পুনঃ মীরজাফরকে দাক্ষাতের জন্ম ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথন মীরজাফর কিছুতেই নবাবের সক্তে সাক্ষাং করিলেন না, তথন নবাব সমন্ত মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়া স্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোগান-স্পর্শ করিয়া মিম্বলিখিত তিনটি শর্তে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাজী হইলেন।

- ১। সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজাফর নবাবের অধীনে চাকুরী করিবেন না।
  - २। जिनि षद्रवाद्य गरिदन ना।
  - ৩। আসর ফুছে তিনি কোন দক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন না।

আশ্চর্বের বিষয় এই বে, নিরাজ এই সমুদ্য শর্ত মানিয়া লইলেন এবং উপরোক্ত ফুডীয় শর্ডটি নত্তেও মীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়া তাঁহার অধীনে এক বিপুল रैनक्रमल मह बुक्यां क्रां क्रियान। भनाभित्र क्षांक्रांत्र ১१৫१ युट्टीस्य २२८५ क्न ভারিবে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের সৈক্ত পরস্পরের সম্মুধীন হইল। ক্লাইবের সৈক্ত সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজার--২২০০ দিপাহী, ৮০০ ইউরোপীয়ান —পদাতিক ও গোলন্দার। নবাবের মোট দৈল ছিল ৫০,০০০—১৫,০০০ অবারোহী এবং ৩৫,০০০ পদাতিক। নবাবের মোট ৫৩টি কামান ছিল। সিন্দ্রে নামক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও মীবমদানের অধীনে ৫,০০০ অবাবোহী ও ৭,০০০ পদাতিক সৈক্ত ছিল। ২৩শে জুন প্রাত্তকালে যুক আরম্ভ হইল। নবাবের পক্ষে সিন্ফ্রে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ দৈয়াও গোলাবর্ষণ কবিল এবং আদ্রকাননের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ কবিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া দিনফ্রে, মোহনলাল ও মীরমদান তাঁহাদের দৈল লইয়া ইংবেজ দৈক্ত আক্রমণ কবিলেন। মীরজাফব, ইয়ার লভিফ ও রায়ত্বর্লভের ষধীনস্থ বৃহৎ সৈক্তনল দর্শকেব ভার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্ত ভাহা সন্তেও नवारवव कृत रमनावन वीत विकास व्यामत हहेगा हैश्तक रेम्ब्रावत विभन्न कतिया তুলিল। এই সময় অকক্ষাং একটি গোলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল। ইহাতে নবাব অতিশয় বিচলিত ও মতিচ্ছন্ন হইয়া মীরজাফরকে ভাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আদেন নাই, কিন্তু পুন: পুন: আহ্বানের ফলে সশস্ত্র দেহবক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আসিলেন। নবাব দীনভাবে নিজের পাগ্ডী খুলিয়া মীবজাফরের সম্মুখে বাখিলেন এবং আলীবর্দীর উপকারের কথা শ্বরণ করাইয়া নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্ম মীরজাফরের নিকট করুণ নিবেদন জানাইলেন। মীরজাফর আবাব কোরাণ-স্পর্শ কবিয়া নবাবকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন "দদ্ধ্যা আগত প্রায় —আজ আর বুদ্ধের সময় নাই। আপনি বোহন-লালকে ফিরিয়া আদিতে আজ্ঞা করুন। কাল প্রাতে আমি সমস্ত দৈল লইয়া ইংরেজ দৈল আক্রমণ করিব।" নবাব মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আন্তর্য বোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন বে "এখন ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই সৃত্ত নহে। এখন ফিরিলেই সমস্ত সৈক্ত হতাশ হইরা পলাইতে আরম্ভ করিবে।" নবাবের তথন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন রকম বৃদ্ধি বিবেচনা ছিল না। তিনি মীরজাকরের দিকে চাহিলেন। মীরজাকর विमालन, "আমি यांहा छान भरन कदि छाहा विमाहि, এখন আপনার दिश्चन বিবেচনা হয় সেইরূপ করুন।" নির্বোধ নবাব মীরজাকরের বিশাস্থাভক্তার 🗝 প্রমাণ পাইয়াও তাঁহার মতই গ্রহণ করিলেন, একমাত্র বিশ্বত অভ্নুচর মোহনশলালের উপদেশ গ্রাহ্ম করিলেন না। তিনি পুন: পুন: মোহনলালকে ফিরিবার আদেশ পাঠাইলেন। মোহনলাল অগত্যা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের কথাই ফলিল। নবাবের সৈল্পরা ভাবিল তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া নবাব অবশিষ্ট সৈল্পগণকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন এবং তুই হাজার অখারোহী সহ নিজেও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে বাত্রা করিলেন। এইবার মীরজাফর তাঁহার বিরাট সৈল্পল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোহনলাল ও সিন্ত্রে বেলা পাচটা পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সৈল্প নবাবের শিবির লুঠ করিল। এইরূপে পলানীর যুদ্ধে ক্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। এই মুদ্ধে ইংরেজদের ২৩জন সৈল্প নিহত ও ৪৯জন আহত হইয়াছিল। নবাবের ৫০০ সৈল্প হত হইয়াছিল।

পরদিন (২৪শে জুন) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর ক্লাইবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উডিয়ার নবাব বলিয়া সংবধনা করিলেন। মীরজাফর মুশিদাবাদ পৌছিয়া শুনিলেন সিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। অমনি চতুর্দিকে তাঁহার সন্ধানেব ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের অভিবেক হইল। ২৯শে জুন ক্লাইভ ২০০ ইউরোপীয়ান ও ৫০০ দেশীয় সৈত্য লইয়া বিজয়গর্বে মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। ক্লাইভ লিখিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বছ লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে শুরু লাঠি ও ঢিল দিয়াই ইউরোপীয় সৈত্যদের মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু বান্দালীরা তাহা করে নাই। কারণ তাহারা এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে—

এক রাজা যাবে পুন: অন্ত রাজা হবে। বাংলার সিংহাসন শৃক্ত নাহি রবে।

৩০শে জুন সিরাজউন্দোল্লা রাজমহলের নিকট ধরা পড়িলেন। ২রা জুলাই রাজেনাপনে জাঁহাকে মুর্লিদাবাদে আনা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায় দ্বির করিতে না পারিয়া মীরজাফর তাঁহাকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখিলেন। মীরন সেই রাজেই তাঁহাকে হত্যা করাইল। তাঁহার মৃতদেহ যখন হন্তিপৃঠে করিয়া প্রদিন নগরের রাজপথে ঘোরান হইল তখনও বাজালী দর্শকরা কোনত্রপ উজ্জ্বাস্থাকাশ করে নাই।

## ৭। মীরজাফর

২>শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুর্শিদাবাদে পৌছিলেন। সেইদিনই সন্ধার সময় ধরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাকরকে মসনদে বসিতে অহুরোধ করিলেন। মীরজাকর ইতন্তত করায় ক্লাইব নিজে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মসনদে বসাইলেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার স্থবাদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দিল্লীর বাদশাহও ইহা অহুমোদন করিলেন।

মীরজাফর ইংরেজদিগকে যে টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল রাজকোষে তত টাকা নাই। জগংশেঠের মধাস্থতায় স্থির হইল যে আপান্তত দাবীর অর্থেক টাকা দেওয়া হইবে। বাকী অর্থেক তিন বছরে সমান কিন্তিতে শোধ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টান্সের মধ্যে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ তুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীকে আটার লক্ষ সন্তর হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে বে জমিদারী দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল প্রায়্ম সাড়ে তিন লক্ষ্ম টাকা। (তরা জুলাই, ১৭৫৭) সামরিক বাল্ম সহকারে শোভাবাত্তা করিয়া প্রথম কিন্তির টাকা তুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুধে রওনা হইল। ঐ দিনই দিরাজউদ্দোলার শবদেহ হন্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া আর একদল লোক শোভাবাত্তা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিল।

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাব বলিয়া মানিয়া লইল। মেদিনীপুরের রাজা রামিদিংহ দিরাজের অস্থাত ছিলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরের আধিণত্য স্বীকার করেন নাই; কিন্তু শীঘ্রই আস্থাত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পূর্ণিয়ায় হাজীর আলী থাঁ নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু নবাবের দৈল্ল তাঁহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী স্বীকার না করায় তাঁহার বিক্লকে নবাব স্বয়ং সদৈত্তে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপর হওয়ায় নবাব তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। রামনারায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল রাখিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন যে উল্লিখিত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে ছিলেন রায়ত্র্লন্ত। কারণ যদিও তিনি রায়ত্র্লন্তর দল্পে চক্রান্ত করিয়াই দিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন তথাপি নবাব হইয়া তাঁহার সন্দেহ হইল খে ভবিশ্বতে অক্রান্ত হিন্দু ও ইংরেজের সাহাব্যে রায়ত্র্ল্নত তাঁহার বিক্লকে বড়বন্ধ করিয়েত

পারে। স্বতরাং তিনি রায়দুর্গভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। রায়দুর্গভকেও ক্লাইব রক্ষা করিলেন। চতুর ক্লাইব জ্ঞানিতেন যে মীরজ্ঞাফর ইংরেজের
সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব থর্ব করিতে চেষ্টা করিবেন।
স্বতরাং তিনিও রায়দুর্গভ, রামনারায়ন প্রভৃতিকে লইয়া অপক্ষীয় একটি দল
পড়িতে চেষ্টা করিলেন। ক্লাইব মূর্নিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেই মীরজাফরের পূজ্
মীরন রায়দুর্গভকে দেওয়ানের পদ হইতে বরখান্ত করিয়া রাজবল্পভকে তাঁহার স্থানে
নিয়ক্ত করিলেন। রায়দুর্গভ কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সম্দয় বিজ্ঞাহ পামিতে না পামিতেই মীরজাকরের দৈল্পদল বিজ্ঞোহ করিল। তাহাদের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল স্থতরাং তাহারা পূন: পূন: ইহা পরিশোধ করিবার জন্ম নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক দৈল্প বরপান্ত করিলেন। ইহার ফলে দৈল্পেরা তাঁহার প্রানাদ অবরোধ করিল। নবাবের তুর্বাবহারে বিহারের তুইজন জমিদার স্থানর সিংহ ও বলবস্ত দিংহ বিজ্ঞোহ করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিল্লীর সাদ্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবদিত হইয়াছিল। দিল্লীব নামদর্বস্থ বাদশাহ বিতীয় আলমগীর মাত্র দিল্লী ও তাহার চতুর্দিকের সামান্ত ভ্বপ্তে রাজত্ব করিতেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তাঁহার উজীরের হস্তে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জাত্ম্যারী মাদে আকগান স্বলতান আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর গাজীউদ্দীন ইমাদ্-উল-মূল্ক আত্মমর্পণ করিলেন। (জাত্মারী, ১৭৫৭) আবদালী ক্রেলা নামক নাজীবউদৌলাকে দিল্লীতে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আবদালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই সিরাজউদ্দোলা ইংরেজদিগের দহিত ফেব্রুয়ারী মাসে সদ্ধি করিয়াছিলেন।

্ আবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল ( আগষ্ট, ১৭৫৭ )
এবং নাজীবউদ্দোলাকে সরাইয়া আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিযুক্ত করিল।
গাজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাঁহার পুত্র ( বাদশাহজাদা ) উভয়ের সঙ্গেই খুব তুর্ব্যবহার
করিতেন। তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জক্ত বাদশাহজাদা দিল্লী হইতে
পলায়ন করিয়া নাজীবউদ্দোলার আপ্রয় গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮)
বাদশাহ দিত্তীয় আলমসীর তাঁহার পুত্রকে বাংলা; বিহার ও উড়িয়্বার হ্বাদার
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আভ্যন্তরিক অসভ্যোহ ও

বিজ্ঞান্থের স্থবোপে অবর্ধণ্য মীর জাফরকে পদচ্যত করিয়া বাংলার মসনদে বাদশাহজাদাকে বসাইবার জন্ত এলাহাবাদের স্থবাদার মৃহত্মদ কুলী থান ও অবোধ্যার নবাব ওজাউন্দোলা বাদশাহজাদাকে সন্মৃথে রাখিয়া বিহার আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিজ্ঞোহী জমিদার ছুইজনও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কারণ তাঁহার সৈপ্তেরা পূর্ব হইতেই বিদ্রোহী ছিল। শাহজাদার সংবাদ শুনিয়া জমিদারদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে মনন্ত করিল। নবাব অনজ্যোপায় হইয়া সোনা-রূপার তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সৈল্পাণের বাকী বেতন কতকটা শোধ করিলেন এবং ইংরেজ সৈল্লের সাহাযা প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাও ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উজীরের চাপে পড়িয়া শাহজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িন্তার অন্ত স্বাদার নিযুক্ত করিলেন এবং মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বলী করেন। শাহজাদা পাটনা হুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন (মার্চ, ১৭৫২)। কিছ্ক ক্লাইবের হন্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তথন শাহজাদা ইংরেজের নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাহিলেন। ক্লাইব তাঁথাকে দশহাজার টাকা দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহজাদার পরাজ্যে খুসী হইয়া বাংলায় মীরজাফরের কর্তৃত্ব অন্থমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অন্থরোধে ক্লাইবকে একটি সন্মানস্ক্রক পদবী দিলেন। মীরজাফরের ক্লাইবকে এই পদ্শের উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করিলেন।

এই যুদ্ধে মীরজান্ধরের পুত্র মীরন নথাব-দেনার নায়ক ছিলেন। মীরন কয়েকজন উচ্চপদত্ব কর্মচারীর প্রতি ত্র্ব্যবহার করায় তাঁহারা মীরনের প্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে একযোগে বিজ্ঞোহ করিয়া শাহজাদাকে আবার বিহার আক্রমণের জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া ১৭৫৯ প্রীষ্টাব্রের অক্টোবর মাসের শেষভাগে শাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ করিবার উল্লেখ্য যাত্রা করিলেন। শোন নদীর নিকট পৌছিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পিতা উজ্জীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি বিতীয় শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অযোধ্যার নবাম্ব আজিফারাকে উজ্জীর নিযুক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকের আমোদ-উৎসক্রে

বহু সময় কাটাইলেন। এই অবসরে পাটনার রামনারায়ণ চুর্গ রক্ষার বন্দোবস্ত **एवं क्रिलम वरः कारिलाए** अथीत वक्षन हेर्द्रक रेन्स शांवेनांत्र ए क्रिन। ইংরেজ-সৈত্ত পৌছিবার পূর্বেই রামনারায়ণ বাদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া পরাত হইলেন ( >ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬০ )। কিছু শাহ আলম পাটনার নিকট পৌছিলেও তুর্গ আক্রমণ করিতে ভরদা পাইলেন না এবং ২২শে ফেব্রুয়াবী ক্যাইলোডের হত্তে পরান্ত হইয়া তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। অভঃপর শাহ আলম মূর্নিদাবাদ আক্রমণের জন্ত কামগার খানের অধীনস্থ একদল অধারোহী সৈক্ত লইয়া পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুপুর পৌছিলেন। এইখানে একদল মারাঠা দৈল্ল তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। এই সময় মীরজাফরেব নবাবীর শেষ অবস্থা এবং বাংলা দেশেরও চরম ছরবস্থা। সম্ভবত এই সকল সংবাদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিছ তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার কতক সৈত্ত দামোদর নদ পাব হওয়ার পরই ইংরেজ দৈন্তের সহিত তাহাদের একটি খণ্ডযুদ্ধ হইল ( ৭ই এপ্রিল, ১৭৬০)। শাহ আলম তথন তাড়াতাড়ি ফিবিয়া অবক্ষিত পার্টনা তুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈত্ত পাটনায় পৌছিলে (১৮ এপ্রিল, ১৭৬০) বাদশাহ পাটনা ত্যাগ করিয়া রানীসরাই নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে ফরাসী অধ্যক জাঁা ল সাহেব তাঁহাব সহিত যোগ দিলেন। কিন্ত হান্দীপুরে ইংরেজ দৈল্ল খাদিম হোসেনকে পরাচ্চিত কবিলে (১৯ জুন) বাদশাহ ভশ্নমনোরথ হইয়া বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান কবিয়া যমুনা তীরে পৌছিলেন ( অগস্ট, ১৭৬+ )।

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের স্থোগ লইয়। মাবাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট বৃহৎ একদল দৈয়লহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ এটাবের আরছে তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন। বীরভ্মের জমিদারও তাঁহার সঙ্গে খোগ দিলেন। মীরভাক্ষর তথন ইংরেজ দৈয়ের সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ দৈয়ে অগ্রসর হইবা মাত্র শিবভট্ট বিনা ধূদ্ধে বাংলা দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে পূর্ণিরার নায়েব নাজিম থাদিম হোসেন থানও বিজ্ঞাহী হটরা শাহ আলমের সন্দে যোগ দিবার জন্ত অগ্রসর হইরাছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোড ছই সেনাদল লইরা তাঁহাকে বাধা দানের জন্ত অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন শাদিম হোসেন থান পরাজিত হইরা পলারন করিলেন এবং নবাবের সৈক্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু তরা জুলাই অকন্মাৎ শিবিরে ব্জ্ঞাঘাতে মীরনের মৃত্যু হওয়ায় নবাবলৈক্ত ফিরিয়া আলিল।

কিছ অচিরেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও করাসীদের স্থার ওলনাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করিত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় ভাহাদের বাণিজ্য-কৃঠি ছিল। মীর জাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজদের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাওয়ায় ওলনাজেরা অত্যন্ত অসম্ভন্ত হইল এবং মীরজাফরকে নবাবের উপযুক্ত মর্যালা দেখাইল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিলেন। কিন্ত ভাহারা ক্রাটি স্বীকার না করিয়া লম্বা এক দাবীলাওয়ার ফর্দ পেশ করিল। ক্লাইবের পরামর্শমন্ত নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার পরওয়ানা বাহিব করিবামাত্র ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রাণ্য সম্মান দিল।

কিন্ত ইংরেজনের সহিত ওলন্দাজনের গোলমাল মিটিল না। একে তো
ইংরেজরা বিনা শুলে বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা পাইত, তারপর মৌরজাফরের
নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহার
বলে ওলন্দাজনের যত জাহাজ গলা দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহা খানাতরাসী
করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্ত কোন জাভির লোককে জাহাজের চালক
(pilot) নিযুক্ত করিতে দিত না। ইহার ফলে ওলন্দাজনের বাণিজ্য অনেক
কমিয়া যাইতে লাগিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া ওলন্দাজনের বাণিজ্য অনেক
কমিয়া যাইতে লাগিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া ওলন্দাজরা ইংরেজের সঙ্গে বৃদ্ধ
করা স্থির করিল এবং এই উদ্দেশ্তে তাহাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র হইতে বছ
সৈল্প আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫২ খ্রীষ্টান্তের অক্টোবর মানে ইউরোপীয় ও
নলম দৈল্য বোঝাই ছয় সাতধানি জাহাজ গলায় পৌছিল। মীরজাফর তখন
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবার
প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজরা ইহাতে সন্মত হইল না, কারণ ইউরোপে ইংরেজ ও
ওলন্দাজদের মধ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। তাহারা নবাবকে অন্থরোধ
করিল যেন তিনি ওলন্দাজদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধতা হইতে নিযুক্ত করেন।
ভদ্মসারে নবাব কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে বাইবার পথে ছগলী ও চুঁ চুড়ার

মাঝামাঝি এক জারগায় দরবারের আয়েক্সন করিয়া ওলন্দাজদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষেরা নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল বে ইংরেজরাই তাঁহাব হুর্বলতা ও দেশের হুর্দশার কারণ এবং তাঁহার অন্থ্রহ পাইলে তাহাকে তাহাবা এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। নবাবকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা ভরসা পাইল এবং প্রার্থনা কবিল বে নবাব তাহাদিগের সেনাদলকে আসিতে দিবেন এবং ইংবেজরা বাহাতে কোন বাধা না দেয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহারা বলিল বে সেন্তবোঝাই জাহাজগুলি শীঘ্রই ফেবং পাঠানো হইবে। ইহাতে খুদী হইয়া নবাব তাহাদিগকে সংবর্ধনা কবিলেন এবং তাহাদেব বাণিজ্যের স্থবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত ইংলেন।

কিন্ত নবাব চলিয়া যাইবাব পরই ওলন্দাজরা এমন ভাব দেখাইল যে নবাব ভাহাদিগকে দৈশ্যবোঝাই জাহাজ আনিতে অনুমতি দিবাছেন। তাহারা জাহাজগুলি আনিবাব ও নৃতন দৈশু সংগ্রহের ব্যবস্থা কবিতে লাগিল।

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল যে নবাব তলে তলে ওলনাজদের সহায়তা করিতেছিলেন। অনেক ইংরেজের দৃঢ বিশ্বাস হইল যে নবাবই গোপনে ওলনাজদেব সঙ্গে যড়যন্ত্র কবিয়া সৈল্প আনার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। ক্লাইবও নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখিলেন যে ওলনাজদেব সহিত মিত্রতা করিলে ভবিশ্বতে তিনি মীরজাফবের সহিত কোন সম্বন্ধ বাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে ইংরেজের সহিত বন্ধুছেব প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। ক্লাইব তাহাকে সদৈত্যে ইংবেজদিগেব সঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রণ করিবেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে যাভায়াতের ফলে তিনি বড ক্লান্ত, স্কতবাং নিজে না যাইয়া পুত্রকে পাঠাইবেন।

ইতিমধ্যে ওলনাজের। ইংরেজনের সাতথানি জাহাজ আটক করিল এবং ফলভাষ নামিয়া ইংরেজের নিশান ছিঁ ডিয়া ফেলিয়া ঘর বাড়ী জালাইয়া দিল। লাইব ভাবিলেন যে নবাবেব সহায়তা না থাকিলে ওলনাজেরা এডদ্র সাহসকরিত না। ক্ষতরাং তিনি নবাবকে লিখিলেন যে তাঁহার পুত্র বা সৈত্য পাঠাইবার প্রেজন নাই। কিছ তিনি যদি সত্য সত্যই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলনাজনিগের যে ভাবে যতদ্র সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ দিলেন যেন ওলনাজনের পাটনার কৃত্তি ক্ষবরোধ করা হয় এবং তাহারের নানা-

ভাবে উৎপীড়ন করা হয়। তাঁহার প্রামর্শনাতাদের অনেকেই তাঁহাকে ওলন্দাক্রদের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরক্ষাফ্ব তাহাদের কথায় কর্ণপাত
করিলেন না এবং হুগলীতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্ত ফৌজনারের
নিকট পরওয়ানা পাঠাইলেন। ইংরেজরা ওলন্দাজদের বরাহনগরের কুঠি দ্বল
করিলেন। ভাহারা ন্বাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

(২১শে নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইল এবং ৭০০ ক্রীষ্টাব্দেশীর এবং প্রায় ৮০০ মলয় সৈত্য জাহাজ হইতে নামাইল। ক্লাইভ এই সংবাদ পাইয়া ফোর্ডের অধীনে একদল সৈত্য পাঠাইলেন। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে ছই দলে যুদ্ধ হইল এবং অক্সক্ষণের মধ্যেই ওলন্দাজেরা সম্পূর্ণরূপে পরান্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল (২৫শে নভেম্বর)।

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মীরজাফর প্রনাজালের সঙ্গে গোপনে বড়বন্ধ করিয়াছিলেন। ইহার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল তুইটি। প্রথমত, মীরজাফরের সহায়তার ভরসা না থাকিলে তাহারা কথনও ইংবেজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা পাইত না—এবং ওলন্দান্ধ কোম্পানী তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পষ্টই এইরূপ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য বে ওলন্দান্ধদের সাহাব্যে বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব থব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজস্ক্র করিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারাম্বন প্রভৃতিও ছিলেন, এরূপ মনে করিবাব কাবন আছে।

মীরজাফরের স্বপক্ষেও তুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলেও ইংরেজরা মীরজাফরের বিক্লমে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীরজাফরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্তরূপ হইত। দ্বিতীয়ত ১৭৫০ খ্রীষ্টাজ্বের ২২শে অক্টোবর—অর্থাৎ সৈদ্ধবোঝাই ওলন্দাল আহাজগুলি বাংলাদেশে পৌছিবার পর—কলিকাতার কাউনসিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গেদলে লিখিয়াছেন যে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না এবং তিনি ইহাতে ওলন্দালদের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

কোন কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন বে মীরজাফর সহায়াজা রাজরভের সাহায্যেও ওলজাজদিগের সহিত গোপনে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অনেক ইংরেজের এরপ ধারণাও ছিল যে মহারাজা নক্ষকুমারের চক্রান্ডেই বর্ধমান, বীরজুম ও আছান্ত স্থানের জমিদারগণ ও থাদিম হোদেন থান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং শাহজালা ও মারাঠা শিবভট্ট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে অনেকের বিশ্বাস, এই সকলের মূল উদ্দেশ্ত ছিল ইংরেজদের অধীনতা পাশ হইতে বাংলাদেশ মূক্ত করা এবং এইজন্ত নন্ধকুমার স্থানেভক্তরপে সন্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত ইংরাছেন। স্বতরাং নন্ধকুমারের সহক্ষে যেটুকু তথ্য জানিতে পারা যার তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

নন্দকুমার যে সিরাক্ষউন্দোলার প্রতি বিশাস্থাতকতা করিয়া ইংরেজনিগকে চন্দননগর অধিকার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইরাছে। স্থতরাং সিরাক্ষউন্দোলার পতনের পর নন্দকুমার ইংরেজ ও মীরজাফর উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইরা নিজের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর যথন সিংহাসনচ্যুত হইলেন তথন নন্দকুমার তাঁহার বিশেষ অস্তরঙ্গ ও বিশাসভাজন হইলেন। ইংবেজ লেখকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমার নানা উপায়ে ইংরেজ কোন্সামার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নন্দকুমারেব বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদা এবং পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহার চক্রান্তের বিষয় কাউনসিলের নিকট উপদ্বিত করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪০ দিন পরে মৃক্ত হুইলেন।

ইংরেজরা ষধন মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মীরজাফরকে আবার নবাব করিবার প্রস্তাব করিলেন, তথন মীরজাফর যে কয়েকটি প্র্কেশ্রই পদ প্রহণে রাজী হইলেন তাহার একটি শর্ত এই যে নক্ষকুমার তাঁহার দিওয়ান হইবেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সম্ভবালে ইংরেজেবা ইহাতে রাজী হইলেন।

ইংরেজ লেথকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নলকুর্মরি ইংরেজদের
বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। মীর কাশিমের সহিত তিনি এই বন্দোবন্ত
করিয়াছিলেন যে তিনি ইংরেজ সৈন্তের সমস্ত সংবাদ মীর কাশিমকে জানাইবেন—
মীর কাশিম পুনরায় নবাব হইলে নলকুমারকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতঘাতীত
তিনি কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে
কলাউদৌলার সন্দে যোগ দিবাব জন্ত প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এই চুইটি
ক্লাভিযোগ সন্ধন্ধে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট বছ জন্তুসন্থানের ফলে বে সমুদ্ধ প্রমাণ

পংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনু সন্দেহ

নন্দক্ষারের বিক্লছে ভূতীয় অভিযোগ এই বে তিনি ভঙ্গাউন্দোলাকে লিখিয়া-ছিলেন যে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাকে এক কোটি টাকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। ভঙ্গাউদ্দোলা রাজী না হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ্ণ টাকা সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন এবং ভঙ্গাউদ্দোলা রাজী হইয়াছিলেন। এই অভিযোগ সম্বদ্ধে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে মীরজাকর যে ভঙ্গাউদ্দোলাকে মীর কাশিমের পক্ষতাগা করাইয়া তাঁহার সজে যোগ দেওয়াইবার জন্ম বহু চেটা করিয়াছিলেন এবং কতকটা সফলও হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্ক্তরাং নন্দক্ষারের বিক্লছে তৃতীয় অভিযোগ মীরজাকরের আচরণ হারা সমর্থিত হয় না। আর মীরজাকবের অজ্ঞাতৃসারে এবং বিনা সমর্থনে যে নন্দক্ষার এক কোটি টাকা ও বিহার প্রদেশ ভঙ্গাউদ্দোলাকে দিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহা বিশ্বাস্থাবায় নহে। পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরে মীরজাকরও বে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্ম যদ্ভবন্ধ করিবেন, থুব বিশ্বস্ত প্রমাণ না থাকিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

কলিকাতার ইংরেজ কাউনদিল কিন্ত এই সমন্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মানে নন্দকুশারকে বন্দী করিয়া কলিকাডায় পাঠাইলেন। তাঁহাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল এবং শাসন সংক্রোস্ত ব্যাপারে তাঁহার কোন হাত বহিল না। কিছুদিন পরে তিনি আবার ইংরেজদের অন্তগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নন্দকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্ম বড়বন্ধ করিয়াছিলেন—এই অভিযোগের সভ্যতার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান বুগে কেহ কেহ তাঁহাকে দেশপ্রেমিক বিলিয়া অভিহিত করেন এবং দশ বৎসর পরে ইংরেজ আদালতে তাঁহার প্রাণদশু হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়া সন্মান দিয়া থাকেন। বলা বাছল্য তাঁহার প্রাণদশু হইয়াছিল জাল করিবার অভিযোগে—ইংরেজকে তাড়াইবার প্রসন্মাত্রও সেই বিচারের সময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তাঁহার প্রাণদশু ক্লায় হইয়াছিল এ সম্বন্ধ তাঁহার মৃত্যুর পর দেড়ণত বৎসর পর্যন্ত বিতর্ক হইয়াছে। এবং এখনও সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু এই স্থদীর্ঘকাল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই বে তিনি দেশের জন্ম প্রাধ্ন

দিরাছিলেন। কারণ ইংরেজ তাড়াইবার অভিবোগ কতদ্র সভ্য তাহা বলা কঠিন এবং সভ্য হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কী ছিল আজ তাহা জানিবার কোন উপার নাই। তিনি ত্থীয় প্রভ্ দিরাজউদৌরার বিরুদ্ধে ইংরেজনের সলে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাবপর মীরজাফরের ত্বপক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে বড়বন্ধ করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরের বিপক্ষে মীর কাশিমেব সহিত বড়বন্ধ করিয়াছিলেন। অভএব স্থভাবতই তিনি বে ত্থার্থ সাধনের জন্ম চক্রান্ত কবিয়াছিলেন এরপ অনুমান করা অসক্ত নহে। স্বভরাং ইংরেজনের বিরুদ্ধে তাঁহার চক্রান্ত নিছক ত্বনেপপ্রেম অথবা নিজের ত্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র ভাহা কেহই বলিতে পারে না এবং তিনি সভ্যই ইংরেজকে তাড়াইতে বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও নিশ্চিত কবিয়া বলা যার না।

নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই। কিন্তু তাঁহার দেশদ্রোহিতার ফলেই কে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ধ
ইংরেজের অধীন হইল এই অভিবোগ প্রাপ্রি সভ্য নহে। রাজ্য লাভের জন্ত
প্রস্তৃত্ব বিক্লে বড়বন্ধ—ইহা তথন অনেকেই করিত। তাঁহাব পূর্বে আলীবর্দী
পথাবং তাঁহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা করিয়াছিলেন। মীরজাফর যথন
ইংরেজের সাহাব্য লাভের জন্য বড়বন্ধ করেন তথন তাঁহার পক্ষে ইহা কল্পনা করাও
ক্ষেপঞ্জব ছিল বে ইহার ফলে ইংরেজেরা বাংলা দেশের সর্বমন্ন কর্তা হইবে।

## ৮। মীর কাশিম

মীরজাফরেব অবোগ্যতা ও অকর্মণ্যতার ইংবেজ কোম্পানী তাঁহার প্রতি ক্ষাতান্ত অসস্কট ছিলেন। তাঁহার পুত্র মীবন ইংবেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং ইংরেজেরা ইহা জানিত। কিন্তু মীরন কার্যক্ষম এবং পিজার প্রধান পরামর্শনাজা ছিলেন। নবাবের উপর ভাহার প্রভাবও ধুব বেশী ছিল। অকল্মাৎ বস্লাঘাতে মীবনের মৃত্যু হইল (ওরা জুলাই, ১৭৬০)। ইংরেজেরা এই ঘটনার হবোগ লইরা নবাবের উপর ভাহাদের আধিপত্য আরও কঠোবভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিশ্বান্ত গ্রহণ করিল।

ৰণিও মীরজাকর ইখরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বহু অর্থ ক্রিয়াছিলেন—ভ্যাণি ভাছাদের দাবী মিটিল না। ওদিকে রাজকোর দৃদ্ধ। স্কুতরাং भीत कामरतत बात ठीका निवात माथा हिन ना। नुउन हैरातक नुउर्नत जामनिविधि প্রস্থাব করিলেন বে চট্টগ্রাম জিলা কোন্পানীকে ইজারা দেওয়া হউক। কিছু মীর-স্বাফর ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নবাবের জামাতা মীর কাশিমের হাতে খনেক টাকা ছিল, এবং বর্থন মীরজাফরের সৈল্পেরা বিজ্ঞোহ করে তথন ডিনিই টাকা দিয়া তাহা মিটাইয়া দেন। মীরনের মৃত্যুর পর নবাবের উত্তরাধিকারী কে হইরে, এই প্রশ্ন উঠিলে ছুইজন প্রতিষ্ণী দাঁডাইল। প্রথম মীরনের পূজ। মীরনের দিওয়ান রাজবল্লভ খুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের বন্ধ ছিলেন। তিনি মীরনের পুত্রের পক্ষে থাকার একদল ইংবেজ তাঁহাকে সমর্থন কবিলেন। আব এক দল মীব কাশিমের দাবী সমর্থন করিলেন। রাজবহতে ও মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজেব অন্থগত; স্বতবাং মীরজাফরের হাত হইতে প্রকৃত ক্ষমতা কাডিয়া লইয়া ইহাদের যে কোন একজনের হাতে ए अप्री हे शत्का अधान कि इति विषय होना भीतका कर अधान भीतान अख এবং মীর কাশিম উভয়েব স্থপক্ষেই মত দিলেন কিন্তু একজনকে মনোনীত করিতে ইতন্তত কবিলেন-পবে যথন ব্যিলেন যে মীর কাশিম ও বাজবঞ্জ তুইজনেই ইংবেজেব অমুগৃহীত—তথন এই তুইজনকেই বাদ দিয়া মীর্জা দাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তিব হাতেই আপাতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনুদ্ কবিলেন।

১৭৬০ এটিান্দের জুলাই মাসে ভ্যান্সিটার্ট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাজা প্রেসিডেলীব গভর্পর হইয়া আসিলেন। তিনি মীর কাশিমেব পক্ষ লইলেন এবং কলিকাভাব কাউনসিল তাঁহার সঙ্গে বন্দোবন্ত করিবার ভাব গভর্পরের উপর'দিলেন। মীর কাশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শদাভাদিগকে সরাইয়া বদি তাঁহার উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয় ভাহা হইলে তিনি কোম্পানীকে' প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্ত বলপ্রয়োগ ভিন্ন নবাব কিছুতেই এই বন্দোবন্তে রাজী হইবেন না। অভঃপর ভ্যান্সিটার্ট ও মীর কাশিমের মধ্যে অনেক গোপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই শর্তে এক সন্ধি হইল বে, মীরজাফর নামে নবাব থাকিবেন—কিন্তু মীর কাশিম নারের স্থবাদার হইবেন এবং শাসন সংক্রোন্ত সকল বিষয়েই ভাহার প্রাপ্রি কর্তৃত্ব থাকিবে। ইংরেজরাক্রারোজন হইলে মীর কাশিমকে সৈল্প দিয়া সাহাব্য করিবেন—এবং ইহার বায় নির্বাহার্থে বর্ষমান, মেদিনীপুর ও চট্টপ্রাম এই তিন জিলা

ইংরেজদিগকে 'ইজারা বন্দোবন্ত' করিয়া দিবেন। ইংরেজের প্রাণ্য টাকা কিন্তিবন্দী করিয়া শোধ দেওয়া হইবে।

কণিকাতার কাউনসিল মীরজাকরকে এই সদ্ধির শর্ড স্বীকার করাইবার জ্ঞ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও সৈল্ঞাধ্যক ক্যাইলোডকে একদল সৈল্ভনহ মূর্শিদাবাদে পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ কবেন, এইজন্ম প্রকাশ্তে ঘোষণা করাছিল যে ঐ সৈল্ভদল পাটনায় যাইতেছে, কারণ বাদশাহ শাহ আলম পুনরায় বিহার আক্রমণ করিবেন এইজ্প সম্ভাবনা আছে।

ইভিমধ্যে মীরক্ষাফরের ত্রবস্থা চরমে পৌছিয়াছিল (১৪ই জুলাই, ১৭৬০)।
তাঁহার গৈঞ্চদল আবার বিজ্ঞাহী হয়, কোবাধ্যক ও অক্যাক্ত কর্মচারীদিগকে পানী
হইতে জাের করিয়া নামাইয়া নানারূপ লাস্থনা করে, নবাবের প্রাদাদ
বেরাও করে, নবাবকে গালাগালি করে এবং তাহাদের প্রাণ্য টাকা না দিলে
নবাবকে মারিয়া ফেলিবে এইরুপ ভয় দেখায়। এই সয়টের সময়েই মীর কালিম
ভিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়া এবং বাকী টাকার জামীন হইয়া অনেক কটে গোলমাল
শামাইয়া দেন। পাটনাতেও সৈলেরা বিজ্ঞাহী হইয়া রাজবলতকে নানারূপ লাস্থনা
করে, তাঁহার বাড়ী বেরাও করে এবং তাঁহার জীবন বিপর করিয়া তোলে।
রাজকোর শৃষ্ণ থাকায় বাংলার নবাব সৈক্তদলকে বেতন দিতে পারেন নাই,
হতরাং বাংলা রাজ্য রক্ষা করিবার জয়্য কোন দৈয়্যই ছিল না এবং ত্র্বল ও সহায়হীন নবাব প্রতিকার মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল
না। এদিকে তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে পরিপুট্ট ইংরেজ কোম্পানীর নিয়মিত বেতনভূক
সৈক্ত সংখ্যা ছিল ১০০০ ইউরোপীয় এবং ৫০০০ ভারতীয়। হতরাং ইংরেজ
কোম্পানীকে বাধা দিবার কোন সাধ্যই তাঁহার ছিল না।

তথাপি ১৪ই অক্টোবর যথন ভ্যান্সিটার্ট মুর্শিনাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অন্থয়ায়ী বন্দোবন্ত করিবার প্রভাব করিলেন, মীরজাফর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পাঁচদিন ধরিয়া কথাবার্তা চলিল—
ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বর্তুমান অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করিয়া নানারূপ ভয় দেখাইলেন—কিন্ত কোন ফল হইল না। অবশেবে ২০শে অক্টোবর প্রাভ্যকালে ক্যাইলোভ ও মীর কাশিম একলল সৈম্ভ লইয়া মুশিনাবাদে নবাবের প্রাসাদের
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গভর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইল্পেন। ইহার সার মর্ম
এই: "আগনার বর্তুমান পরামর্শনাভাবের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অন্তিরেই আগনার

নিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ ছইবে। ছই তিনটি লোকের জন্ত আযাদের উভরের এইরূপ সর্বনাশ হইবে, ইহা বাছনীয় নহে। স্বতরাং আমি কর্নেল ক্যাইলোডকে পাঠাইতেছি —তিনি আপনার কুপরামর্শবাতাদিগকে তাড়াইয়া রাজ্য শাসনের স্বন্দোবন্ত করিবেন।"

নবাব এই চিঠি পাইয়া বিবম জুক ও উত্তেজিত হইলেন এবং ইংরেজকে বাধা দিবার সকল করিলেন। কিন্তু ঘণ্টা ছই পরেই নবাবের মাধা ঠাপ্তা হইল এবং তিনি মীর কাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তারপর তিনি ক্যাইলোডকে বলিলেন বে তাঁহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার (ক্যাইলোডের) হাতেই রহিল। ভ্যান্সিটার্ট বলিলেন বে ভর্গু তাঁহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছাকরিলে তাঁহার রাজ্যন্ত নিরাপনে রাখিতে পারেন, কারণ তাঁহাকে রাজ্যন্তান্ত করিবার কোনত্রণ অভিসন্ধি তাঁহাকের নাই। মীরজাকর বলিলেন "আ্যার রাজ্যের সথ মিটিয়াছে। আর এখানে থাকিলে মীর কাশিমের হাতে আ্যার জীবন বিপল্ল হইবে, স্কর্তাং কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিলে আমি স্বধে শান্তিতে থাকিতে পারিব।" ২২শে অক্টোবর মীরজাকর একদল ইংরেজ সৈক্ত পরিবৃত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মীর কাশিম বাংলার নবাব হুইলেন।

মীর কাশিম নবাব হইয়া দেখিলেন বে রাজকোবে মণি-মরকতাদি ও নগদ মাজ ৪০ কি ৫০ হাজার টাকা আছে। তিনি দব মণিরত্ব বিজ্ঞয় করিলেন। ইহা ছাড়া প্রায় তিন লাব টাকার লোনা ও রুপার তৈজদপত্র ছিল, এগুলি গালাইয়া টাকা ও মোহর তৈরী হইল। কিন্তু ইংরেজকে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা দিবার শর্জ ছিল—হতরাং তিনি জাহার ব্যক্তিগত ভহবিল হইতেও অনেক টাকা দিলেন। নবাবী পাইবার ছই দপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ দৈন্তের বায় নির্বাহের জন্তু নগদ দশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং মাদিক এক লক্ষ টাকা কিন্তিজে আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিক্রত হইলেন। পাটনার দৈল্লের জন্তু আরও পাচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিক্রত হইলেন। পাটনার দৈল্লের জন্তু আরও পাচ লক্ষ টাকা দিতে হইল। স্থিরি শর্তমত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রোম এই তিন জিলার রাজ্য কোম্পানীর হন্তগত ইইল। ইহা ছাড়া কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীকে টাকা দিতে হইল। গভর্নর ভ্যানৃমিটার্ট পাইলেন পাচ লক্ষ, ক্যাইলোড ছুই লক্ষ, এবং আরও পাচজন পদাহ্বারী যোটা টাকা পাইলেন। এই সাভ জন কর্মচারী পাইলেন ১৭,৪৮,০০০ এবং দৈল্লদের জন্তু নগদ ১৫ লক্ষ লইরা মোট তহ,৪৮,০০০ টাকা মীর কালিমকে দিতে হইল।

শীর কাশিমের গৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা কাউনলিলের 'বিশিষ্ট পমিতি'ব সদক্ষেরাই তথন কেবল তাঁহার সহিত গোপন বন্দোবতের কথা জানিতেন। স্থতরাং কাউনলিলের অপরাপর সদক্ষেরা টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন না। অতএব তাঁহারা সাধারণ লোকের ল্লার মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া মীর কাশিমকে নবাব করা অভ্যন্ত গহিত ও নিন্দানীয় কাল বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

মসনদে বসিবার করা মীর কাশিমকে বছ অর্থ ব্যয় করিতে হইয়ছিল। স্ক্তরাং
নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মীরকাশরের কয়েকজন অস্ট্রচর
তাঁহার অম্প্রহে নিভান্ত নিয়শ্রেণীর ভূত্য হইতে রাজঅসংক্রান্ত উচ্চ পদে নিষ্ক্র
হইয়া বছ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। মীর কাশিম ইহাদিগকে এবং ইহাদের অধীনস্থ
কর্মচারীদিগকে পদ্চাত ও কাবায়দ্দ করিয়া তাহাদের যথাসর্বস্থ রাজ-সরকারে
বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি প্রায়্ম সকল কর্মচারীরই হিসাব-নিকাশ তলব
করিলেন এবং ইহার ফলে বছ লোকের সর্বনাশ হইল। বছ অভিজ্ঞাত সম্প্রায়েব
লোক এমন কি আলীবদীর পরিবারবর্গও নানা কল্লিত মিথাা অপরাধের ফলে
সর্বস্থ নবাবকে দিতে বাধ্য হইয়া পথের ফকীর হইলেন। এইরপ নানাবিধ উপায়ে
অর্থ সংগ্রহ ও বায় সংক্রেশ করিয়া মীর কাশিম রাজকোষ পরিপুষ্ট করিলেন
এবং ইংরেজের ঋণ অনেকটা পরিশোধ করিলেন।

মীরজাফরের তুর্বল শাসন বাদশাহজালার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের হুযোগ লইয়া অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন—মীর কাশিম ইংরেজ সৈন্তের সাহাব্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইলেন। বীরভূমের ছমিদার আসাদ জামান থাঁ প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজাব ঘোড়সওয়ার লইয়া এক তুর্গম প্রদেশে আপ্রম লইয়াছিলেন। কিন্তু অক্রমাথ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বক্ততা স্বীকার করিলেন। বর্ষমানও সহজেই মীর কাশিমের পদানত হইল। মুলেরের নিকটবর্তী করকপুরের রাজা বিজ্রোহী হইয়া মুলেরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্ত ইংরেজ ও নবাবের সৈক্রেরা তাহাকে পরাজিত করিল। বীরভূম ও বর্ধমানের এই মুদ্ধে মীর কাশিম স্বয়ং দেনানায়ক ছিলেন। স্মৃতরাং নবাবী সৈন্ত যে ইংরেজ সৈত্তের তুলনায় কত অপলার্থ ও অকর্মণ্য ভাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এই উপলব্ধির ফলে, এবং মুদ্ধবন্ত ইংরেজনের সহিত সংঘর্ষের অবক্তানাকার বৃদ্ধিতে পারিয়া তিনি অধিক্রমণ্ড ভাহার সেনাদল ইউরোপীর পদ্ধতিকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এক্বশ

শান্দ শরিবর্তন খ্বই কটকর ও সময়সাধ্য—হতরাং তাঁহার তিন বংসর রাজ্য-কালের মধ্যে তিনি বে কডকটা কডকার হইরাছিলেন, ইহাই তাঁহার কতিছের পরিচর। সম্ভবতঃ তাঁহার এই নৃতন সামরিক নীতি বখাসন্তব ইংরেজনিগের নিকট ইইতে গোপন রাখার জন্ম তিনি মুর্লিদাবাদ হইতে মুক্তের রাজধানী হানান্তরিত করিলেন। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বভী হইলেন। মুক্তেরে পুরাতন হর্গ হ্বসংস্কৃত হইল। ইউরোপীয় দক্ষ শিক্কিগণের উপনেশে ও নির্দেশে কর্মকুশল দেশীর শিক্ষকারগণ উৎকৃত্ত কামান, বক্ষ্ক, ওলিনগোনা, বাক্ষন প্রভৃতি সামবিক উপকরণ প্রস্কৃত করিতে লাগিল। উপমৃক্ত সৈনিক ও কর্মচারীর অধীনে নবাবেব সৈল্যনল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইল। কলিকাতার বিখ্যাত আর্মানী বণিক খোজা পিদ্রুর আতা গ্রেগরী মীর কাশিমের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইল। 'চক্রশেখর' উপন্যাসে গ্রেগরী বা 'গরনিন থা' 'গরনান থা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'গরনিন থা' সেনাপতি হওরায় অনেক আর্মানী নবাবের সৈল্যনলে যোগদান করে এবং তিনি আতা খোজা পিজ্রর সাহাযো গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশন্ত্র কর করিবার ব্যবস্থা করেন।

নবাবের দৈক্তদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়—অখারোহী, পদাতিক ও গোলনাজ। প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনানায়কগণ, দিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে আর্মানী, জার্মান, পতৃ গীজ ও ফরালী নায়কদের অধীনে পরিচালিত হইত। ইহাদের মধ্যে আর্মানী মার্কার ও ফরালী সমক এই তৃইজন বিশেষ প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মার্কার ইউরোপে যুদ্ধবিদ্ধা শিক্ষা এবং হল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সমকর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (Walter Reinhard)। ইনি ফরালী জাহান্সের নাবিক হইয়া ভারতে আসেন এবং অ্যন্তর (Sumner) অথবা লোমার্স (Somers) নামে ফরালী লৈজদলে ভর্তি হন। ইহা হইতেই সমক নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরালী, অবোধ্যার সফলরজল ও সিরাজ্ব উদ্দোদ্ধার অধীনে দেনানায়ক ছিলেন। ইহারা এবং আরো করেকজন দক্ষ সেনানায়ক মীর কালিমের অধীনে ছিলেন।

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহাব্যে মীর কাশিম বেতিরা রাজ্য জর করিরা নেপাল রাজ্য আক্রমন করিলেন। সমুধ যুদ্ধে জয়লাভ করিরাও গুপ্ত আক্রমনে বতিব্যস্ত হইরা তিনি ফিরিরা আসিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৬০ জীটাবের আগট মালে শাহ আলমের বিতীয় বার বিহার আক্রমণের

কথা পূর্বেই বলা হইরাছে। ঐ বংশরই বর্ধাকাল শেষ হইলে শাহ আলম ফরাসীই সৈক্ত ও তাঁহাদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সঙ্গে লইরা ভূতীয় বার বিহার আক্রমণ শিক্তবিলেন। ইংরেজ সৈঞ্ভাধ্যক্ষ কারন্তাক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরান্ত করিয়া (১৫ই লাছ্যারী, ১৭৬১) ল ও ফরাসী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম ইংরেজদের সহিত সন্ধির প্রভাব করিলে কারন্তাক গ্রায় গিয়া তাঁহার সহিত শাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাটনায় লইয়া আসেন। এই সময়ে বাংলার নৃতন নবাব মীর কাশিম বর্ধমানে ও বীরভূষে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পাটনায় আসিয়া শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ঐ বৃদ্ধ উপলক্ষে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে যুদ্ধের পরচ বাবদ তিন লক্ষ हिकि (तन। कर्नन कृष्ठे अरे नमत्त्र हेश्टबक रेमछोशक इहेशा शांहेनांत्र व्यात्मन। ভাঁছার পরামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারো লক্ষ টাকা দেন। শাহ আলমের স্তিত যদ্ধে ইংরেজ দৈল্য সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাবের সৈম্রকেই ইহার বেগ নামলাইতে হইয়াছিল ...এবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি শত। অপচ এই যুদ্ধের ফলে বাদশাহ শাহ আলম প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই বাংলা মূলকের মালিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তাঁহার সন্ধির कथावार्जा दश्च এवः जिनि मिलीत निःदानन मथन कत्रिवात जन्म देरदारजन माराया প্রার্থনা করেন। ইংরেজরা তাহাকে বাদশাহের দ্রাষ্য প্রাপ্য সম্মান দিয়াছিল এবং সর্বপ্রকার মুখ স্বাচ্চল্যের বিধান করিয়াছিল। তাঁহার ব্যয়ের জন্ম মাসিক এক লক্ষ টাকা বরাদ হইয়াছিল। অবশ্র এ সকল টাকাই মীর কালিমকে দিতে হইয়াছিল কিছু শাহ আলম মীর কাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাংলার ম্মৰাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাঁহার সাহায্যের অন্ত অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই স্থবাদারী লইতে চাহিল না এবং তাহাদের প্রস্তাব মতই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার স্থবাদার বলিয়া খীকার করিলেন। ইংরেজ দেনানায়ক বিহারের সীমা পর্যস্ত শাহ আলমের সঙ্গে গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শাহ আলম বলিলেন বে ইংরেজরা প্রার্থনা করিলে তিনি ভাহাদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িয়ার দিওয়ানী এবং বাণিজ্যের স্থবিধা দান করিয়া কর্মান দিবেন। স্থতরাং মোটের উপর বাংলাদেশে ইংরেন্সের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বাভিয়া গেল-এবং নীর কাশিনের ক্ষমতা ও মর্বাদা অনেক কমিয়া বোৰ। ইহার প্রভাক প্রমাণও শীঘ্রই পাওয়া গেল।

নীর কালিনের বহু অর্থার হইয়াছিল। স্বতরাং তিনি পাটনা ত্যাপ করিবার পূর্বে বিহারের নায়েব-স্থবাদার রামনারায়ণের নিকট প্রাণ্য টাকা দাবী করিলেন। মীরজাফরের আমলেও ইংরেজের আজিত ও অন্তপৃহীত রামনারায়ণ নথাককে বড় একটা গ্রান্থ করিতেন না এবং তিন বৎসর বাবৎ তিনি নবাব সরকারের প্রাণ্য দেন নাই। মীর কালিম পুনং পুনং হিসাব-নিকালের দাবী করিলেও তিনি নানা অজুহাতে তাহা স্থমিত রাথিলেন। পাটনার ইংরেজ কর্মচারীয়াও নবাবকে তুল্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। নবাব রামনারায়ণ ও রাজবল্পতের অধীন ফৌজকে পাটনায় নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিভ হইবার জল্প আহ্বান করিলে মেজর কারল্লাক ইহার বিক্রমে কলিকাতা কাউনসিল অভিযোগ করিলেন। কলিকাতা কাউনসিল কারলাককে জানাইলেন যে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া রামনারায়ণ ও রাজবল্পতকে ফৌলমির আদিবার আদেশ দেওয়া মীর কালিমের পক্ষে অভ্যন্ত অসকত হইয়াছে। তাঁহারা কারল্পাককে আদেশ দিলেন তিনি বেন নবাবের সর্বপ্রকার উৎপীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মান-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইংরেজ দৈক্তাধ্যক্ষ কর্নের কুট মীর কাশিমকে পদে পদে লাস্টিত করিজেন।
পাটনা শহরের দরজায় ইংরেজ দৈক্ত পাছারা দিত এবং কাহাকেও চুকিজে বা
বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেরকে এই দৈক্ত সরাইতে বলিলে তিনি
অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলার
লইয়া আদিবেন।" বড় বড় পদে কাহাকে নিযুক্ত করিতে ইইবে সে বিবরেও
কর্নেল মীর কাশিমকে আদেশ পাঠাইতেন। এই দম্দর বর্ণনা করিয়া মীর কাশিম
কলিকাতার গভর্ণর ত্যান্দিটাটকে (১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়া জানান বে
কর্নেল পাটনার পৌছিবার পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন যে তিনি যাহা বলিকেন
নবাবকে ভাছাই করিতে হইবে। উপসংহারে মীর কাশিম ইলিখিলেন, "আমার
ভর যে দিপাহীরা আমার জীবন বিপর করিয়া তুলিবে এবং আমার নান সন্ধান
সমস্তই নই করিবে। গত আট মাদ বাবং আমার আহার নিম্রা নাই বলিলেই
হয়।"

১৭ই জুন নবাব আর এক পত্তে লেখেন:

"কাল রাভ শ্চুপুরে মহারাজা রামনারায়ণ কর্নেলকে থবর পাঠান বে আহি ভূগ আক্রমণের অন্ত সৈপ্তদের অড় করিয়াছি। এই মিখ্যা সংবাদে বিচনিত কুইয়া কর্নেল সৈপ্ত সাজ্যিত করেন। আজ সকালে মি: ওয়াটুস্, জেনানা মহলেয় নিকটে আমার থাস কামরার চুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'নবাব কোথার ?'
কর্মেল কুট ক্রোথান্বিত হইরা পিন্তল হাতে ঘোড়সওরার, পিওন, সিপাহী
ক্রেড্ডি সঙ্গে করিয়া আমার তাঁবুতে প্রবেশ করেন—তারণর ৩৫ জন ঘোরসংখ্যার এবং ২০০ নিপাহী লইরা প্রতি তাঁবুতে চুকিয়া 'নবাব কোথার ?' বলিয়া
চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে আমার কত দ্ব লাখনা ও অপমান হইয়াছে
এবং আমার শক্রা, মিত্র ও সৈক্রগণের চোখে আমি কত দ্ব হেয় হইয়াছি তাহা
আপনি সহজেই বৃঝিতে পারিবেন।"

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণের ব্যবহারে তাঁহার প্রজাগণেরও হুর্নপার নীমা ছিল না। কোম্পানীর মোহরাহিত "দন্তক" দেখাইরা কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্ত অলপথে ও স্থলপথে বিনা শুক্তে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাজকোবের ক্ষতি হইত, মান্তবিক দেশীর বণিকগণকে শুক্ত দিতে হইত বলিয়া ভাহারা ইংরেজ বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতার অসমর্থ হইয়া ব্যবসার-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরুপ বেআইনী কার্বের তীত্র নিন্দা করা সন্ত্রেও ইংরেজ কর্মচারীরা ইহা হইতে নিব্রস্ত হয় নাই। কারণ এখানকার উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরাও এই প্রকার বাণিজ্যে লিগু ছিল। তা ছাড়া গভর্পর ও কাউনসিলের সদস্তগণের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় করা কেহই দৃব্দীর মনে করিত না।

ভবের ব্যাপার ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নানা রকম উৎপীড়ন করিত। ঢাকার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ শ্রীহটে একলল সিপাহী পাঠাইরা সেধানকার একজন সম্রান্ত ব্যক্তিকে বধ করিরাছিলেন এবং স্থানীর জমিলারকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। এইশ্বপ অভ্যাচারের ফলে প্রজাগণ অনেক সময় গ্রাম ভ্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে নাধ্য ছইও। ইংরেজের সন্দে কলহ বা যুদ্ধের আশহার অভ্যাচারী ইংরেজাকর্মচারীকৈ নিজে দণ্ড না দিয়া প্রজাদের ভ্রবস্থা সম্বন্ধ মীর কাশিম গভর্পরের নিকট পূনঃ পূনঃ আবেদন করেন। ১৭৬২ প্রীষ্টান্থে ২৬শে মার্চ ভারিখের চিঠির বর্ম এই: "কলিকাতা, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজা স্থাক্ত তীহালের গোমতা ও অভ্যান্ত কর্মচারী সহ পাজানা আলামকারী, অমিলার, ভার্ম্বজার প্রভৃতির মন্তন ব্যবহার করেন—আনার কর্মচারীকের কোন আলাক্ষা

দেন না। প্রতি বিলা ও প্রস্থায়, প্রতি গঞ্জে, জ্রানে কোম্পানীর গোমন্তা ও অক্সান্ত কর্মচারিগণ তেল, মাছ, বড়, বাল, ধান, চাউল, স্থণারি এবং অন্তান্ত জ্রব্যের ব্যবসা করে, এবং ভাছারা কোম্পানীর দক্তক দেখাইয়া কোম্পানীর মতই সকল হ্বোগ-হ্বিধা আদার করে। অক্সান্ত পদ্জে নবাব লেখেন যে "ভাছারা বহু নৃতন কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসা উপলক্ষে প্রজানের উপর বহু অত্যাচার করে। ভাহারা জ্যোর করিয়া সিকি লামে জ্রব্য কেনে এবং আমার প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নানা অত্যাচার করে। কোম্পানীর দক্তক দেখাইয়া ভাহারা ক্ষম্ব দের না এবং ইহাতে আমার প্রচিশ লক্ষ্ম টাকা লোকসান হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা ও বহু প্রজা সর্বস্থান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া খাইতেছে।"

করেকজন ইংরেজও এইরূপ অভ্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাধরগঞ্চ ছইতে সার্জেণ্ট ব্রেগো ১৭৬২ গ্রীষ্টাব্দের ২৬শে যে গতর্ণর জ্যানসিটার্টকে বে পত্ত লেখেন তাহার মর্ম এই: "এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিছ নিম্নলিখিত কারণে এ স্থানের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ বেচাকেনার জন্ম একজন গোমন্তা পাঠাইলেন। দে জমনি প্রত্যেক লোককে তাহার ব্রব্য কিনিতে অথবা তাহার নিকট তাহাদের ব্রব্য বেচিতে বলে, যদি কেহ অস্বীকার করে বা অশক্ত হয় তবে তৎকণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত অথবা কয়ের করা হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের বাবদায় তাহারা নিজেরা চালায় সেই সব দ্রব্য আর কেহ কেনাবেচা করিতে পারিবে না, করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়া হয়। জাব্য দামের চেরে জিনিবের দাম তাহারা অনেক কম করিয়া ধরে এবং খনেক সময় তাহাও দেয় না। বদি আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি, খামনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইরূপে বাঙালী গোমন্তাদের অভ্যাচাবে প্রতিদিন বছ লোক শহর ছাড়িয়া পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে বিচার হইত কিছ এখন প্রতি গোমস্বাই বিচারক এবং তাহার বাডীই কাচারী ৮ ভাহারা জমিদায়দেরও দগুবিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করিয়া ভাহাদের নিকট হইতে টাকা আগার করে।"

১৭৬২ এটাকে ২৭শে এপ্রিল ওরারেন ছেটিংস এইসব স্বত্যাচারের কাহিনী প্রকর্ণরকে আনান। জিনি বলেন বে কেবল কোপোনীর গোষকা ও শিশাহী নছে, সম্বত্যাক্ত সিপাহীর পোষাক পরিয়া বা গোষকা বলিয়া পরিচয় দিয়া সর্বক্ত লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে। আমানের আগে একাল নিপাহী যাইডেছিল, ভাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেকে আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আমানের আসার সংবাদে শহর ও সরাই হইতে লোকেরা পলাইয়াছে—দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

২৬শে মের পত্তে হেটিংগ লেখেন: "পর্বত্ত নবাবের কতৃত্ব প্রকাশ্রে অসীকৃত ও অপমানিত; নবাবের কর্মচারীরা কারাক্তর; নবাবের তুর্গ আমাদের সিপাহী দারা আক্রান্ত।"

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখিয়াছেন: "আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের সাবধান করিয়াছি; কিন্তু অত্যাচারের কোন উপশম না হওয়ায় বোর্ডের
সভার ইহা পেশ করিয়াছি। অথচ বোর্ডের সদক্ষরা এ বিবরে কোন মনোযোগই
ছিলেন না। কারণ, তাঁহাদের বিশাস নবাব আমাদের সঙ্গে কলহ করার জন্তই
এই সব মিধ্যা সংবাদ রটাইভেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশাস করি বলিয়া
তাঁহারা আমাকে গালি দেন ও শত্রু বলিয়া মনে কবেন। যদিও প্রতিদিন
অভিযোগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিভেছে, তথাপি প্রতিকার তো দ্বের কথা,
ইহার একটির সম্বন্ধেও কোন তদন্ত হয় নাই।"

নবাবের প্রধান অভিবােগ ছিল ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায়ের বিক্ষে।
বাদশাহের ফরমান অন্থুপারে দে প্রকল জব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হয় অথবা
এদেশ হইতে জাহাজে রপ্তানী হয়, কেবল সেই সকল জব্যই কোম্পানী বেচাকেনা
করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরাছিত 'দন্তক' দেখাইলে ভাহার উপব
কোন শুরু ধার্ব হইবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্মচারীবাও অন্থু সকল জব্য—লবণ, স্থপারি, তামাক প্রভৃতি—বাংলা দেশের মধ্যেই
বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দন্তক দেখাইয়া কেহই শুরু দিত না।
লবণের গোলা হইতে সর্বজ্ঞ দেশী ব্যপারীদের সরাইয়া ইংরেজেরা প্রায়্ম একচেটিয়া
বাণিজ্য করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রভৃত লোকসান হইত। এতদাতীত
ইংরেজ বণিকের সহিত নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই
ভাহার বিচার করিত। নবাব বা তাহার কর্মচারীদিগকে কোন প্রকাব
হস্তক্ষেপ করিতে দিত না। স্নতরাং বাহারা কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের
বিচারের ভারও ভাহাদের উপরেই ছিল।" প্রভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের
অভিবাদগুলি স্থায়সম্ভত মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই হউক অথবা মীয় কালিবের

নিকট হইতে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক নবাবের পক্ষ লইয়া काँछेनिमिलात हैश्रवक ममण्डासत महिल चात्मक मिक्रमिक्टिलान अवश किङ्क किङ्क ক্বতকাৰ্যও হইমাছিলেন। রামনারায়ণকে ইংরেজ গভর্গমেন্ট বরাবর নবাবের বিৰুদ্ধে আশ্ৰয় দিয়াছিলেন কিন্তু নবাবের চিঠিতে উল্লিখিত ১৬ই জুনের ঘটনার তুইদিন পরে কলিকাভার কমিটি রামনারায়ণকে পদ্চাত করে এবং কর্ণেল কুট ও মেজর কারম্ভাককে পার্টনা হইতে স্থানাম্ভরিত করে। স্থাগঠ মালে পার্টনায় নৃতন নারেব-স্থবাদার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ভ্যান্সিটার্টের আদেশে রামনারায়ণকে নবাবের হত্তে অর্পণ করা হয়। নবাব তাঁহার নিকট হইতে যতদুর সম্ভব টাকা আদায় করিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন। কেবল-মাত্র ইংরেন্ডের অভ্গ্রহের আশায় বা ভরদায় যাহারা স্বীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বাদ-ঘাতকতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে যে কত নিগ্রহ ও তু:খভোগ ছিল, মীর-জাফর, মীর কাশিম, রামনারায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জল দুষ্টাস্ত।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধ নবাব বে অভিবোগ করিতেন, ভ্যানসিটার্ট তাহাবও প্রতিকাব করিতে যত্নবান হইলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি নবাবের নৃতন রাজধানী মূলেরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক নৃতন সন্ধি কবিলেন। श्वित इटेन यে ভবিশ্বতে ইংরেজরা লবণের উপর শতকরা ৯ টাকা হারে শুরু দিবে। এ দেশীয় বণিকেরা শতকরা ৪০ টাকা শুরু দিত। স্বতরাং নির্ধারিত ভঙ্ক দিয়াও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্ত এই স্থবিধার পরিবর্তে সন্ধিব আর একটি শর্তে দ্বির হইল বে অতঃপর নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক বা তাহার গোমন্তার কোন বিবাদ বাধিলে নবাবের আদালতেই তাহার বিচার হইবে। ভ্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সম্বেও कनिकां का के जिनिन वह भी भारता श्रद्ध कि विवाद भूति ने ने विवाद कर्म की ने विशक **এই বিষয় जानाই** जन अवर जनस्क्रण एक जानात्र कविरक निर्मिण निर्मान ।

ভব্ব ব্যাপার সক্ষম নিশ্চিম্ব হইয়া ১৭৬৩ এটাবের জাতুয়ারী মাসে মীর কালিম "গরগিন থা"র অধীনে এক সৈক্তদল নেপাল জয় করিবার জক্ত পাঠাইলেন। মকবনপুরের নিকটে এক যুদ্ধে নবাবদৈন্ত গুর্থাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজে নিশ্চিতে নিজা যাইতেছিল। অকন্মাৎ গুৰ্থাদের আক্রমণে ছত্রভন্ন হইয়া পলাইল। 'নবাবের বছ সৈম্ভ নিহত হইল এবং বছ অত্মশত্র কামান-বন্দুক গুর্বাহের হ্যুগ্রভ रहेगा।

এদিকে ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত নৃতন বন্দোবত করায় ইংরেজ বণিকরা **কুৰ হই**য়া কলিকাতা বোর্ডের নিকট ইহার বি**ৰুদ্ধে প্রতিবাদ করিল এবং বোর্ড** এই নৃতন ৰন্দোৰত নাকচ করিয়া দিল। ভ্যান্সিটার্ট বোর্ডের সদভদিগকে স্বরণ করাইয়া দিলেন বে বাদশাহী ফরমানে এরপ আভাস্করিক বাণিজ্ঞার অধিকার দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলঙীয় কর্তপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন বে লবণ, স্থপারি প্রভৃতি যে সমূলর জব্যের বেচাকেনা বাংলাদেশের মধ্যেই **শীমাবদ্ধ তাহার জন্ম নির্ধারিত শুরু দিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে নবাবের** बाजरात्र ज्यानक कांछि रहेरत । किन्त हेरा मराइक हेश्यतकता तहाहिन बांबर ८४ स्विधा ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া দিতে রাদ্ধী হইল না এবং ভ্যানসিটার্টের নুতন বন্দোবন্ত কাউনসিল নাকচ করিয়া দিলেন। অগত্যা ভ্যানসিটার্ট নবাবকে লিখিলেন: "বাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাৰদের সহিত দল্ধি অফুসারে কোম্পানীর দন্তকের বলে বিনা শুক্তে আভ্যন্তরিক ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার **দম্পূর্ব অধিকার ইংরেজ** বণিকদের আছে। স্থতরাং ইংবেজ বণিকেরা এই অধিকারের জোরে পূর্বের ক্রায় বিনা শুল্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল জব্যের ব্যবদায় করিতে পারে ও করিবে। তবে প্রাচীন প্রধা অফুদারে লবণের উপরে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে ওছ দিবে। কেবল হুইটি কুটিতে ভাষাকের উপর শুদ্ধ দিবে।"

কলিকাতা কাউন্সিলের এই নৃতন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পার্টনার নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ব হইল। নবাবের সহিত ভ্যান্সিটার্টের বে নৃতন বন্দোবত্ত হইয়াছিল তদমুসারে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকের নিকট শুদ্ধ গাঠী কবে। এলিস ইহাতে ক্রেম্ব হইয়া নবাবের কর্ম-চারীদের বিরুদ্ধে একদল সৈম্ভ পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী খানকে বন্দী করিয়া পার্টনায় লইয়া আসেন। নিজের চোখের উপর এই রকম অত্যাচারে মধাব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্ত ৫০০ খোড়সগুরার পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত কর্মচারীকে না পাইয়া এলিসের প্রহুরীদের আক্রমণ করিল। চারিজন প্রহুরী হত হইল এবং নবাবের সৈম্ভ এলিসের অবশিষ্ট প্রহুরী ও গোমস্তাবের কন্দী করিয়া আনিল। নবাব তাহাদিগকে ভংগনা করিয়া হাড়িয়া দিলেন। কলিকাভার কাউনসিল ভ্যান্সিটার্টের সহিত নবাবের নৃতন বন্দোবন্ত নাকচ করিছা দেওরার ভবিস্তাতে এইয়প গোলবােল বন্ধ করিবাক

শতিপ্রায়ে নবাব সমস্ত জিনিবের উপরই শুক একেবারে উঠাইরা দিলেন (১৭ই মার্চ, ১৭৬৩)। গভর্ণরকে নিবিলেন, 'ভাঁহার আর রাজত করিবার স্থ নাই; স্বভরাং ভাঁহাকে রেহাই দিয়া ইংরেজেরা বেন অন্ত নবাব নিযুক্ত করে।'

সমন্ত শুক তুলিয়া দেওয়ায় বাংলার রাজত্ব অর্ধেক কমিয়া গেল। অত্যাচার,
অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্ত নবাব এ ক্তিও সন্থ করিতে প্রস্তুত
হইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউনসিলের অধিকাংশ সদক্ত নবাবের প্রতাবে অমত
করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ইংরেজ বনিক ছাড়া আর সকলের নিকট হইজেই
শুক্ক আলায় করিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে ইংরেজ বণিকদের অতিরিজ্ঞানাকা বন্ধ হয়।

ইংরেজ ঐতিহাদিক মিল লিখিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মান্ত্র বে কতদ্র ক্লায়-অক্লায় বিচাররহিত ও লজ্জাহীন হইতে পারে, ইহা তাহার একটি চরম দুষ্টাস্ত।

এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া কলিকাতা কাউন্দিল মৃদ্ধেরে নবাবের নিকট
শ্যামিয়ট ও হে নামক ছই সাহেবকে পাঠাইয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত
কবিলেন।

- ১। নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নৃতন বন্দোবন্ত জন্মসারে নবাবের কর্মচারীদিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছিল ভাহা প্রভ্যাহার কবা এবং ইহাব জক্ত
  ইংবেজদের যে ক্ষতি হইয়াছে, ভাহার পূর্ব করা।
  - ২। ভব রহিত করিবাব আদেশ প্রত্যাহার করা।
- । নবাবের কর্মচারীদের দহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাহাদের গোমন্তার
   এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কৃঠির
   ইংরেজ অধ্যক্ষের হন্তেই তাহার বিচারের ভার দেওয়া।
- ৪। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্জমান-ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বন্ধ বা জায়গীর দেওয়া।
- । দেশীয় মহাজনেরা বাহাতে কোম্পানীর টাকা বিনা বাটায় গ্রহণ করে,
   এবং কোম্পানী বাহাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাকা ভৈরী
   করিতে পারে, ভাহার ব্যবস্থা করা।
  - ৬। নবাবের ধরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি (Resident) রাখা। নবাব বিতীয় ও ভৃতীয় শর্ডে রাজী হুইলেন না। তিনি বলিলেন, "ইংরেজেয়া

শই দৰি করিয়াছে এবং তাহা অবিলবে ভল্ক করিয়াছে—আমি কোন দৰি ভল্ক করি নাই। স্বভনাং নৃতন দৰির কোন অর্থ হয় না।" তারণর একখানি দাদা কাগজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "ভোমাদের যাহা ইচ্ছা ইহাতে লিখিয়া লাও, আমি সই করিব—কিন্ত আমার কেবল একটি দাবী—তাহা এই বে দেশেব বেখানে বত ইংরেজ দৈয়া আছে তাহাদিগকে সরাইয়া নিবে।"

নবাব ব্ঝিতে পারিলেন বে শীন্তই ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিবে। স্থতরাং কলিকাতা হইতে বে করেকথানা ইংরেজের নৌকা জন্ম বোঝাই করিয়া পাটনার পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি জাটক করিলেন এবং বলিলেন, পাটনা হইতে ইংরেজ সৈম্ভ না সরাইলে তিনি ঐ নৌকাগুলি ছাড়িবেন না। কিছ যথন তিনি শুনিলেন বে এলিস পাটনা হুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তথন তিনি নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং ঐ তারিখেই (২২ জুন) গভর্ণরকে এলিসের গোপন ব্যবস্থার থবর দিয়া লিখিলেন: "আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অমুবোধ করিয়াছি, জাবারও করিতেছি—আপনি জামাকে রেহাই দিয়া অম্ভ নবাব নিযুক্ত করন।"

নবাব নৃতন দক্ষির শর্জ না মানায় অ্যামিয়ট ও হে নবাবের বাজধানী মুক্ষেব ভাগা করিলেন। ২৪ শে জুন বাত্রে এলিদ পাটনা আক্রমণ করিলেন। নবাবেব দৈল্পেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল—অতর্কিত আক্রমণে তাহারা বিপর্যন্ত হইল—এবং এলিদ পাটনা হুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাটনা নগরী অধিকার করিলেন। বহু লুঠন ও হত্যাকাও অহুন্তিত হইল। এবারে মীর কাশিমের থৈর্বের বাধ ভাঙ্গিল। তিনি পাটনা প্নবায় অধিকারের জন্ত মার্কারের অধীনে একদল দৈল্ত পাঠাইলেন। তাহাবা পাটনা নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিল এবং এলিদ ও আরও অনেকে বন্দী হইল।

নবাব এলিদের আকস্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাইলেন এবং ক্ষতি প্রণের লাবী করিলেন। আমিয়ট সাহেব মীর কাশিমের নিকট লোডাকার্বে বিফল হইরা আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মৃদ্দের হইতে কলিকাতা অভিমূখে বাত্রা করিরাছিলেন। মীর কাশিম পাটনার সংবাদ পাইয়া মৃশিদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন বে আমিয়টের নৌকা বেন আটক করা হয়। তাঁহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ ছিল না কিছ আমিয়ট নবাবের আদেশ সম্বেও নৌকা হইতে নামিতে অথবা আলুসমর্প্র করিতে রাজী হইলেন না এবং নবারের বে সমৃদ্দ্র নৌকা জীহাকে প্রিভিশোসিয়াছিল, ইংরেজ সৈম্বকে ভাহাদের উপর ওলি বর্ষণ করিতে আদেশ

নিলেন। কিছুক্দণ যুদ্ধের পর নবাব সৈপ্ত আানিয়টের নৌকাণ্ডলি দখল করিল। ইংরেজ পক্ষের একজন হাবিলদার ও তুই এক জন সিপাহী পলাইল—বাকী সকলেই হত বা বন্দী হইল। আানিয়টও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই বেটনা পৈশাচিক হত্যাকাও বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বর্ণিত হয়—কিছ্ক আামিয়টের আদেশে নবাবের নৌকাসমূহের বিরুদ্ধে গুলি ছোঁড়ার ফলেই বে এই তুর্ঘটনা হয়, কোন কোন ইংরেজ লেখকও তাহা শ্বীকার করিয়াছেন।

পার্টনায় এলিস্ ও অক্সান্ত ইংরেজদিগকে বন্দী করায় কলিকাভার কাউনসিল
মীর কালিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তারপর তরা জুলাই
আামিয়টের নিধন-সংবাদে তাঁহারা মীর কালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোষণা করিলেন
এবং মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরেজেরা ঐ
ছই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কালিমের সহিত যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।
এপ্রিল মালের মাঝামাঝি কলিকাভার কাউনসিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্ সেনানায়ক
কোন্ দিকে অগ্রসর হইবেন ভাহা নির্ণীত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের ব্যবস্থা
আরও অগ্রসর হইয়াছিল।

মীর কাশিম বে যুদ্ধের জন্ত একেবারে প্রস্তত ছিলেন না, এমন কথা বলা দায় না। ইহার সম্ভাবনায়ই তিনি একাল শৈল্য ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার দৈল্য সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর আ্যাভাম্স্ চারি হাজার সিপাহী ও সহস্রাধিক ইউরোপীয় দৈল্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন (জুলাই, ১৭৬৩)।

মীর কালিম মূর্লিদাবাদ রক্ষার জন্ম বিশ্বাসী নায়কদের অধীনে বছদংখ্যক দৈন্ত সেখানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে কালিমবান্ধারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ করার আদেশ দিলেন। কালিমবান্ধার সহজেই অধিকৃত হইল এবং বন্ধী ইংরেজগণ মূন্ধেরে প্রেরিত হইরা।তথা হইতে পাটনাতে নীত হইলেন।

নবাবী সৈত্যের সেনাপতি তকী খানের সহিত মূর্নিদাবাদের নায়েব নবাব সৈয়দ
মৃহত্মদ খানের সন্তাব।ছিল না—সৈয়দ মৃহত্মদ তকী খানকে প্রতিপদে বাধা দিতে
লাগিলেন—এবং মৃদ্ধের হইতে বে তিন দল নৈক্ত তকী খানের সহিত বোগ দিতে
আসিয়াছিল, ভাহাদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয়া তকী খানের শিবির হইতে
দ্বে ইবিলেন। অন্তর্ম নমের তীরে নবাবী সৈক্তের এই দলের সহিত একদল ইংরেজ
সৈক্তের বৃদ্ধ হইল। মবাব-সৈক্তের সহিত কামান ছিল না—ইংরেজ সৈক্তের

কামানের গোলার ভাহারা বিশ্বস্ত হইল। তথাপি নবাবনৈত্র অতুল সাহবে চারি অস্টাকাল যুদ্ধ করিল। কিন্তু অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল।

বিজন্নী ইংরেজ নৈক্ত কলিকাতা হইতে আগত মেজর আভান্দের নৈজ্ঞের দহিত যোগ দিল। ইহার ছই তিন দিন পরে ১৯শে জুলাই তকী খানের সহিত কাটোন্নার সন্নিকটে ইংরেজদের মুদ্ধ হইল। এই মুদ্ধ তকী খান আশেষ বীরদ্ধ ও সাহসের পরিচয় দেন। বছক্ষণ যুদ্ধের পর তকী খান আহত হইলেন এবং তাঁহার আন নিহত হইল। তকী খান আর একটি অবে চড়িরা তীমবেলে ইংরেজ সৈক্ত আক্রমণ করিলেন। এই সময় আর একটি অলে চড়িরা তীমবেলে ইংরেজ সৈক্ত আক্রমণ করিলেন। এই সময় আর একটি গুলি তাঁহার স্বন্ধদেশ বিদীর্ণ করিল। ক্ষত্তমানের রক্ত কাপড়ে চাকিরা অন্তচরগণের নিষেধ না গুনিয়া তকী খান পলায়নপর ইংরেজদিগকে অন্ত্সরণ করিয়া একটি নদীর খাতের কাছে পৌছিলেন। সেখানে যোপের আড়ালে কতকগুলি ইংরেজ সৈক্ত ল্কাইয়া ছিল। তাঁহাদেরই একজন তকী খাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল—তকী খানের মৃত্যু হইল। জমনি গোহার কৈন্তন ইতন্তত পলাইতে লাগিল। মুদ্ধের হইতে যে তিন দল সৈক্ত আসিয়াছিল ভাহারা যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দ্রে দাড়াইয়াছিল। ভাহারাও এবারে পলায়ন করিল। ইংরেজেরা কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাত করিলেন।

এই যুদ্ধে নবাব-দৈক্তের পরাজয় হইলেও তকী খান যে সাহস, সমরকৌশল ও প্রভৃত্তক্তি দেখাইয়াছেন তাহা ঐ বুগে সত্য সত্যই তুর্লত ছিল। মুদ্ধের হইতে আগত সেনাদলের নায়কেরা যদি তাঁহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল অক্তরপ হইত। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে তকী খানের বীরত্ব ও চরিত্র আরও উজ্জল হইয়া উঠে। ছাথের বিষয় সাহিত্য-সম্রাট বহিমচন্দ্র চন্দ্রশেধর উপক্রাসে তকী খানের একটি অতি জবল্প চিত্র আকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও অনৈতিহাসিক। এই বীরের ললাটে যে কলক কালিমা বহিমচন্দ্র লেপিয়া দিয়াছেন তাহা কথকিং দ্র করিবার জল্পই তকী খানের কাহিনী সবিত্তারে বিশ্বত হুইল।

কাটোয়ার বৃদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী ইংরেঞ্চ সৈন্ত মূর্লিদাবাদের দিকে অপ্রদর হইল। মূর্লিদাবাদ রক্ষার জন্ত বথেষ্ট সৈন্ত ছিল; কিন্ত অযোগ্য ও অপদার্থ নারেব-নরাব সৈন্ত মূহম্মদ মূলেরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিনা মূক্ষেই মূর্লিদাবাদ ইংরেজের হস্তগত হইল। মূর্লিদাবাদের অধিবাদীরা—বিশেষক্তঃ হিন্দুগন মীর কাশিবের হস্তে উৎপীজিত হইয়াছিলেন। জগৎশেঠ, মহারাজা রাজ্যজ্ঞত প্রান্থতি সম্রান্থ বিন্দুপণকে মীর কাশিম মূলেরে কারাক্স করিরা রাথিরাছিলেন, কারণ তাঁহার মনে সম্পেহ হইরাছিল বে ইহারা ইংরেজের পক্ষত্ত । স্বভরাং মূর্শিনাবাদে মীরজাকর ও ইংরেজ দৈল্প বিপুল সংবর্ধনা পাইলেন।

কাটোয়ার যুক্ত ইংরেজদের বছ লোককয় হইয়াছিল —হতরাং তাঁহারা ছই
পন্টন নৃতন সৈক্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রনর হইলেন। গিরিয়ার প্রান্তরে
ছই গলে বৃদ্ধ হইল (২রা আগষ্ঠ)। আলাছ্রা ও মীর বদফ্রনীন প্রভৃত্তি মীর
কাশিমের করেকজন দেনানায়ক অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদফ্রনীন
ইংরেজ সৈল্পের বামপার্য ভেদ করিয়া অগ্রনর হইলেন; এবং তথন ইংরেজ সৈক্ত
জলে বাঁপ দিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ নৈল্পের দক্ষিণ পার্য আক্রমণ
করিলেই জয় ফ্রনিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাহাব পূর্বেই বদক্রদীন আহত হওয়ায়
তাঁহার সৈক্তদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর আাডাম্ল্ প্রবলবেগে আক্রমণ করায় নবাব্দৈক্ত ছত্তভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। আশ্রন্থের
বিষয় এই য়ে, নবাবদৈক্তের ছই প্রধান নায়ক সমক্র ও মার্কার এ য়্লক্ষেত্রে
উপস্থিত থাকিয়াও য়্লে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে
করেন তাঁহারা নবাবের সহিত বিশাদ্যাতকতা করিয়াছেন কিন্তাএ সম্বন্ধে শ্রেষ্ট

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাবলৈক্স কিছুদ্ব উত্তরে উধুয়ানালার তুর্গে আঞ্রম্ম লইল। ইহার একধারে ভাগীরখী ও অপর পালে উধুয়া নামক নালা এবং ইহারই মধ্য দিয়া মূলিদাবাদ হইতে পাটনা ঘাইবার বাদশাহী রাজপথ। রাজপথের শার্মদেশেই গভীর জলগণ্ড এবং তাহার শাশেই ক্ষম্ম ক্ষম পর্বতমালা ক্রমল বিজ্ঞারিত হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়া নিয়াছে। এই তুর্ভেক্স নিরিময়টে একটি ক্ষ্ম তুর্গ ছিল। মীর কাশিম নৃতন তুর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তত্বপরি সায়ি লারি কামান সাজাইরাছিলেন। এই প্রাচীর এত স্বদৃট ছিল যে দীর্ঘকাল গোলাবর্বণেও তাহা ভশ্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বছ সংখ্যক নবাবী সৈল্প এই তুর্গরক্ষার জল্প পাঠান হইছাছিল।

ইংরেজরা বহু গোলাবর্বণ করিয়াও বথন তুর্গপ্রাকীর ভাজিতে পারিল না তথন নবাবনৈজ্ঞের ধারণা হইল বে-এই তুর্গ জয় করা ইংরেজের সাধ্য নহে। এইজ্ঞে তাহান্য আর পূর্বের দ্রার সতর্কভার সহিত তুর্গ পাহারা নিত না এবং মৃত্যক্ষিতে টিভ বিনোলন করিত। এই সময়ে এক বিশাস্থাতক নবাবী নৈনিক তুর্গ হইতে

গোশনে রাজিতে পলায়ন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। সে ইংরেজ লেনাগতিকে জানাইল বে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর স্থান **আছে,** বেখানে হাঁটিয়া পার হওয়া যার। সেই রাজিতেই ইংরেজ সেনা অস্ত্রপন্ত মাথার করিয়া নিঃশব্দে ঐ বল্প গভীর স্থানে জলগণ্ড পার হইয়া ভূর্যমূলে সমবেত হইল। নিজাময় প্রহারীদিগকে হত্যা করিয়া ক্লেকজন ইংরেজ দৈনিক প্রাচীর বাহিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল এবং হুর্গদার খুলিয়া দিল। অমনি বছ ইংরেজ দৈল্ল তুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল: তথন নিম্রিত নবাবী দৈল্ল অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হটরা পলায়ন করিতে লাগিল। নবাবের সেনানামুকগণ পলামনের পথরোধ করিয়া ঘোষণা করিলেন, বে পলায়ন করিবে ভাহাকেই গুলি করা হইবে। নিজ পক্ষের গুলি বৰ্ণৰে বহু নৰাৰ দৈশু নিহত হইল, তথাপি তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বুদ করিবার জন্ম অগ্রদর হইল না। আরাট্ন, মার্কাট ও গরগিন খাঁ বিনাযুদ্ধে তুর্গ সম্বর্ণ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইরপে ৪০,০০০ সৈত্ত ও শতাধিক কামান দারা রক্ষিত এই তুর্ভেন্ত তুর্গ এক হাক্ষার ইউরোপীয় ও চারি হান্ধার দিপাহী ব্দর করিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী হুই সেনানায়কের বিশাস্থাতকতার ফলেই উধুরানালায় মীর কাশিমের পরাজয় হইয়াছিল। "পরসিন খাঁ"র ভাতা খোজা পিক্র ইংরেজের বন্ধু ছিলেন—তিনি যে ইংরেজ <u>শেনানায়ক আডামনের অফুরোধে উধুয়ানালায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট</u> ইংরেজকে উপকার করিবার জন্ম চিঠি লিথিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

এইরপ পুনঃ পুনঃ পরাজ্বে ও সেনানায়কদের বিশাস্বাতকভার কাহিনী ভানিয়া মীর কাশিম উন্মন্তবং হিভাহিতজ্ঞানশৃত্য হইলেন। তিনি ১ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিধিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈত্যদের অভ্যাচারে তিন মাস যাবং বাংলা দেশ বিধবত্ত হইতেছে—যদি ভাহারা এখনও নিবুন্ত না হয় ভাহা হইলে তিনি এলিস ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তাঁহার সেনানায়কগণের বিশাস্বাতকভায় তিনি সকলের উপরেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং মূল্বের তুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবল্পত্ত, স্বরুপটার, রামনারায়ণ প্রভৃতি সন্ধান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং আরও বহু বন্দীকে গলার বালি বা পাথর ভরা বন্ধা বাধিয়া তুর্গপ্রাকার হইতে গলাবক্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্মতাবে হত্যা করিবেন। কাহারও কাহারও কাহারও কাহার দারা হয় এ

ভারণর আয়াৰ আলি খাঁ নামক একজন সেনানায়কের হান্ডে মুক্ষের তুর্গের ভার অর্পণ করিয়া পাটনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে তুইজন সৈল্প "গরাগিন খাঁকে হত্যা করে। ইংরেজ দৈল্প ১লা অক্টোবর মুক্ষের তুর্গ অবরোধ করিল এবং আরাব আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় ঐ তুর্গ অধিকার করিল। কতক নবাবী সৈল্প ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুক্ষাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। নুশংস সমরু অভিনিষ্ঠরতাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ভাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত ইংরেজ নরনারী, বালকবালিকা সকলেই নিহত হইল (৫ই অক্টোবর, ১৭৬৩)।

ইংরেজ দৈল্য ২৮শে অক্টোবর পাটনার নগরোপকওে উপনীত হইল। মীর কাশিম ইহার পূর্বেই তাঁহার হাশিক্ষিত অখারোহী দৈল্য লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পাটনার হুর্গ রক্ষার ষথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকা দত্ত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ দৈল্য এই হুর্গ অধিকার করিল। তথনও মীর কাশিমের শিবিরে তাঁহার ৩০,০০০ স্থাশিক্ষত দেনা এবং সমক্ষর দেনালাও মুখল অখারোহিগণ ছিল। কিন্তু পূন্য প্রাক্তরের ফলে ভগ্নোগ্যম হইয়া তিনি বাংলা দেশ ত্যাগ করাই শ্বির করিলেন এবং অঘোধ্যার নবাব উজীর ভঙ্গাউন্দোলার আশ্রয় ও সাহাব্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌছিয়া তিনি ভঙ্গাউন্দোলার উত্তর পাইলেন। ভঙ্গাউন্দোলা স্বহুত্তে একথানি কোরাণের আবরণ-পূঠায় মীর কাশিমকে আশ্রয় দানের প্রতিশ্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন দেখিয়া মীর কাশিম আশত্ত হইয়া বহু ধন-রত্মসহ সপরিবারে এবং স্থাশিক্ষত দেনাদল লইয়া এলাহাবাদে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময় সমাট শাহ আলমও শুজাউন্দোলার আশ্রয়ে বাদ করিতেছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাবদ্ধ না হইতে পারে তাহার জল্য মীর জাক্ষর, শাহ আলম ও শুজাউন্দোলা উভয়ের নিকটই গোপনে দৃত পাঠাইলেন।

মীর কাশিম বছ অর্থনানে উভয়ের পাত্রমিত্রকে বনীভূত করিলেন। তাঁহার। তাঁহাকে বাংলা দেশ উদ্ধারের জন্ম সাহায্য করিবেন, এই মর্মে এক সন্ধি হইল।

এদিকে ইংরেজ দেনাপতি আাডাম্দের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারস্তাক ঐ পদে
নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রসদের
অভাবে পাটনায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। পাটনার পশ্চিমন্থ সমন্ত প্রদেশ
বিনা মুদ্দেই মীর কাশিমের হন্তগত হইল এবং তিনি ও অধোধ্যার নবাব মিলিত
হইয়া পাটনায় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন। পরে বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে

বক্সারে শিবির সন্তিবেশ করিলেন। কিন্ত ইংরেজ সৈল্প তাঁহাদের পশ্চাদাবন করিল না।

বক্সার শিবিরে অবস্থানের সময় সমরু ও অক্সান্ত কুচক্রীদের বড়বত্রে ওকাউদ্দীলা
মীর কাশিমেব প্রতি খুবই থারাশ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বথেষ্ট অর্থ
না দিতে পারায়, মীর কাশিমকে ভর্ৎসনা করিলেন। অর্থাভাবে সৈন্তদের বেতন
দিতে না পারায় সমরু তাঁহার সেনাদল ও অন্তশস্ত্র লইয়া ভঙ্গাউদ্দোল্লার আশ্রয় গ্রহণ
করিল। তারপর সমন্ধ নৃতন প্রভ্র আদেশে পুরাতন প্রভ্র শিবির লুঠন করিয়া
মীর কাশিমকে বন্দী করিয়া ভঙ্গাউদ্দোল্লার শিবিরে নিয়া গেল। ভঙ্গাউদ্দোল্লা
নিক্তবেগে বক্সারে নৃতাগীত উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মেজর মনরো ক্যারন্তাকের পরিবর্তে দেনাপতি নিযুক্ত হইয়া বক্সার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরার নিকটে নবাব দৈত্য তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। ইংরেজ দেনা বক্সারের নিকট পৌছিলে ভঙ্গাউদ্দোলা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৪ গ্রীষ্টান্দেব ২২লে অক্টোবর তারিথের প্রাতে মীর কাশিমকে মুক্তি দিয়া ভঙ্গাউদ্দোলা ইংরেজদের আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হইল। শাহ আলম অমনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ভঙ্গাউদ্দোলা ও মীব কাশিম রোহিলথতে পলায়ন করিলেন। ইংরেজ দৈত্ত অযোধ্যা বিধবন্ত করিল। মীর কাশিম কিছুদিন রোহিলথতে ছিলেন—তাহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ খ্রীষ্টান্দে অতি দরিক্ত অবহার দিল্লীর এক জীণ কুটিরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইংরেজের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। পলাশীতে ক্লাইন মীর জাফব ও রায়ত্র্লভের বিশাস্থাতকতার ফলেই জিতিয়াছিলেন—এবং সেথানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয় নাই। কিন্তু মীর কাশিমের সৈক্তবল ইংরেজ সৈক্তের তিন চার গুল বেশী ছিল। তাহারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। স্থতরাং তাহাদের পুন: পুন: পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে ইংরেজরা সামরিক শক্তি ও নৈপুণো ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাছবলেই বাংলা দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

মীর কাশিমেব পতনের অনতিকাল পরে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাঁহার সহজে বাহা লিথিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই: "নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন্ অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অতি সামান্ত ও তুক্ত কারণে প্রতিদিন তাঁহার শাসনবাবস্থার পদাঘাত করিয়াছি এবং ভাঁহার কর্মচারী- দের যথেষ্ট নিপ্রত্ করিরাছি। বছ দিন পর্যন্ত নবাব অপমান ও লাছনা সহ্ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার আশা ছিল বে আমি এই সমূদ্য দ্ব করিতে পারিব। তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্ত প্রতিশোধ লন নাই।

"এই বৃদ্ধের জন্য বে আমরাই দারী—এলিসের পাটনা আক্রমণই বে এই বৃদ্ধের কারণ তাহা কেহই অধীকার করিতে পারে নাই। বে কোন নিরপেক্ষ রাজ্ঞিনীর কালিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, ভিনিই বলিবেন বে এলিসের পাটনা আক্রমণ বিশাস্থাভকতার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় 'যে আমরা বে সব সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি তাহা স্থোক্বাক্য মাত্র এবং মীর কালিমকে প্রতারিত কবিয়া তাহার সর্বনাশ সাধনের উপায় মাত্র।

"ধখন আমাদেব সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ বাধিল তখন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোন সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দৈন নাই। কিন্তু তাঁহার সৈক্তদল যে সাহস ও প্রভুক্তকি দেখাইয়াছেন হিন্দুছানে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তাঁহার রাজ্যের দ্রতম প্রদেশে তাঁহাব কোন প্রজা পাটনার যুদ্ধে পরাজ্য ও তাঁহার পলায়নের চেষ্টাব পূর্বে বিজ্ঞাহ কবে নাই বা আমাদেব সঙ্গে যোগ দের নাই। প্রজারা বে তাঁহাকে ভালবাসিত ইহা তাহারই পরিচয়।

্ "মৃঙ্গেবেব হত্যাকাণ্ডের পূর্বে মীর কাশিম কোন নিষ্ঠ্বতাব পরিচয় দেন নাই।
কিন্তু তিন বংদর পর্যান্ত তিনি যাহা দক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার কথা এবং জাঁহার গুকতব ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা অবণ করিলে এই নিষ্ঠ্ব হত্যাকাণ্ডঙ্গনিত অপরাধণ্ড তত গুকতর মনে হইবে না। ধনসম্পদশালী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দকহীন ভিখারী অবস্থায় প্রাণের জন্ম পলায়ন—এই আক্মিক ছুর্ঘটনায় মন্তিক বিকৃত হইবার ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বংসরের পৃঞ্জীভূত অপমানের প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই ছুকার্য করিয়াছিলেন, এ কথা স্থরণ করিলে আমরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধ সঠিক ধারণা করিতে পারিব।"

ভ্যান্সিটার্টের এই উক্তি মোটাম্টিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বায়। কিন্তু
মীর কাশিম যে নিষ্ঠ্ব-প্রকৃতি ছিলেন না ইহা প্রাপুরি স্বীকার করা বায় না। অর্থ
সংগ্রহের জন্ম তিনি বছ নিষ্ঠ্র কার্ব করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ বতদিন
ইংরেশের আপ্রিত ছিলেন মীর কাশিম তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।
বে কোন কারণেই হউক, ইংরেজরা বখনই রামনারায়ণকে আপ্রয় হইতে বঞ্চিত্ত

করিল তখনই মীর কাশিম তাঁহার দর্বস্ব নৃষ্ঠন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তারণর ইংরেজদের দক্ষে যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ বন্দীদিগকে নহে, রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবল্পভ প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মনভাবে হত্যা করেন। স্বতরাং তাঁহার বিক্লছে নিষ্ঠ্রতাব অভিবোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এই প্রদক্ষে সমসাময়িক মৃদলমান ঐতিহাসিক সৈয়া গোলাম হোসেনের মন্তব্য বিশেষ প্রশিধানযোগ্য। তিনি মীর কাশিমের কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের অপকীর্তি ও সংকীতি উভয়েবই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:

শ্মীর কাশিম বন্ধীয় দেনানায়ক ও দিপাহীদলের প্রভ্ভক্তিতে বিশাস করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামাক্ত কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও ইতন্তত করেন নাই। কিন্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্যে অথবা পণ্ডিত সমাজের মর্যাদা রক্ষা কার্যে তিনি যেরূপ ন্তায় বিচারেব দৃষ্টান্ত রাথিয়া গিয়াছেন ভাহাতে তাঁহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। তিনি সপ্তাহে ছই দিবস যথারীতি বিচারাদনে উপবেশন করিতেন। নিমপদস্থ বিচারকগণের বিচার কার্যের পর্যালোচনা করিতেন। স্বয়ং অর্থী, প্রত্যর্থী ও ভাহাদের সাক্ষীগণের বাদান্থবাদ অবণ করিয়া বিচার কার্য্য সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার আমলে কোন রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 'হাঁ'কে 'না' করিয়া দিতে পারিতেন না। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে ত্র্বল প্রজাদিগকে রক্ষা করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দিরাজউদ্দৌলা বহু ব্যয়ে যে ইমাম বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি ভাহার গৃহসক্ষা বিক্রয় করিয়া দরিন্তাদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

মীর কাশিম ইংরেজদের হন্তে পদে পদে যে ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইদ্বাছিলেন তাহাতে স্বতঃই তাঁহার প্রতি আমাদের দহামুভ্তি হয়। কিন্তু স্বরণ রাখিতে হইবে যে ইংরেজদের যে দকল কার্যের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফবের আমল হইতেই তাহা প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়া যে দম্দর পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুন্ধে কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকৃত হইন্নাছে। আর কোম্পানীর কর্মচারীরা মীরজাফরের আমল হইতে

এত্রণ অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে এবং নবাবের কর্মচারীরা বাধা দিলে নিজেরাই ভাঁহালের বিচার করিয়া শান্তি দিয়াছে।

মীর কাশিম যথন ইংরেজ কর্মচারীদিগকে ঘূষ দিয়া ভাহাদের অহ্পর্থাহে মীরজাফরকে সরাইয়া নিজে নবাব হইয়াছিলেন ভখন ভাঁহার বোঝা উচিভ ছিল বে আয় হউক অআয় হউক ইংরেজ ফে দব হুবোগ হুবিধা পাইয়াছে ভাহা কথনও ভাগা করিবে না। বরং নৃতন নৃতন হুবিধার দাবী করিবে। নবাবী লাভের মূল্যস্থরপ তিনিও অনেক নৃতন হুবিধা ও অধিকার ইংরেজকে দিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। ইংরেজের বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হুইলে ভাহাদের সহিভ খে সন্ধির ফলে তিনি নবাব হুইয়াছিলেন, দেই সন্ধিতেই ভাহার উল্লেখ করা উচিভ ছিল। তিনি বেশ জানিতেন ইংবেজ কখনও ভাহাতে রাজী হুইবে না। সন্ধির সময়ে এ প্রসন্থ না ভোলায় তিনি প্রকারান্তরে ইহা মানিয়াই লইয়াছিলেন। হুতরাং পরে এই বিষয় লইয়া আপত্তি করার স্বপক্ষে মৃক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু আয়ের বা আইনের দোহাই দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উৎপীড়িতের প্যায়ের ফলা যায় না।

নিজের প্রান্থ, রাজা ও খন্তরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তিনি যে শুক্তর অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন রকমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন বাংলাব স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ছারা তিনি তাঁহার অপরাধেব ক্ষালন করিয়াছেন। অবশ্র দিবাজউদ্দৌলার পরবর্তী নবাবদের দহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাঁহাব শ্রেষ্ঠত্ব অবিদংবাদিত। বহিমচক্র মীর কাশিমকে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' আখ্যা দিয়া বাঙালীর হৃদয়ে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে মীব কাশিমের নবাবী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্বর্গ করিলে বলিতে হইবে যে বহিমচক্রের প্রান্থ উপাধি কেবল আংশিকভাবে সত্য। মীর কাশিমের চার বংসর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বংসর স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মীর কাশিমকে স্বাধীন নবাব বলিয়া মনে করিবার কোন সন্থত কারণ নাই।

## ৯। মীর কাশিমের পর (১৭৬৪-৬৬)

শীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলিকাডা কাউনসিল তাঁহাকে সিংহাসনচ্যত করিয়া শীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। তদস্পারে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই শীরজাফরের সহিত ইংরেজদের এক নৃতন সদ্ধি হয়। শীরজাফর ইংরেজ দৈত্রের ব্যয় নির্বাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদিগকে দিলেন। ইংরেজদিগকে বিনা ভক্ষে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিতে (কেবল লবণের উপর আড়াই টাকা ভক্ষ থাকিবে) অমুমতি দিলেন। ১২,০০০ অখারোহী ও ১২,০০০ পদাতিকের বেশী সৈক্ত না রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। হংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মূর্ণিদাবাদে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে অমুমতি দিলেন; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ্ টাকা দিতে রাজী হইলেন। এই সমৃদয় শর্ভের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে পদ্যুত্ত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অমুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল।

- ১। মীরক্ষাফর খোকা পিজকে দৈল্ল বিভাগে এবং মহারাজা নন্দকুমাবকে দিওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।
- ২। যদি নবাবের কোন প্রজা বা কর্মচারী কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নবাব দাবী করিলে ভাহাকে (নবাবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে ইইবে।
- । নবাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ইংরেজ্বরা সরাসরি ভাহার বিচার করিতে পারিবেন না।
- ৪। নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট দৈল-সাহাষ্য চাহিলে অবিলম্বে তাহা পাঠাইতে হইবে এবং ইহার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হইবে না।

বলা বাহুল্য, এই দিভীয় বার নবাবী লাভের জন্মও মীরজাফরকে সদ্ধির শর্জ-জান্তুষায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আহও অনেক টাকা দিতে হইল।

মীরজাফর মেজর আাডম্দের সৈক্সদলের সঙ্গে : ৭৬৪ ব্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই মুর্লিদাবাদে পৌছিয়া প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। নগরে বিছু গোলযোগ, মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ভ হইল কিন্তু ধনী ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় স্বন্ধির নিঃখাস ফেলিলেন এবং যথারীতি নৃতন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিনশক জানাইলেন।

भीत कांक्य हैश्राक निरम्भत नाम भागमात्र भीकिरनम अवर स्वांनातीत नमक পাইবাব অন্ত ওলাউদৌলার দলে গোপনে কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। वानमाहरक वार्विक २७ नक धवः छेजीबरक २ नक होका मिवाद मर्स्ड जिलि व्यार्थिত वामनाही मनम व्याख रहेरामन । किन्नु हेश्रत्यक कांप्रेनिमन हेहा असूरमासन করিলেন না। ওঙ্গাউন্দৌলা ও বাদশাহের সহিত এরূপ গোপন কথাবার্ডায় সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাঁহাকে পাটনা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আদিতে বাধ্য কবিল। তারণর বক্সার যুদ্ধের পর শাহ আলম উজীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাণদীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মীরজাফর ইংরেজনের অন্তমতি লইয়া তাহার নিকট স্থবাদারীর আবেদন জানাইয়া লোক পাঠাইলেন। বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর কবিয়া স্থবাদারীর সনদ ও থিলাৎ পাঠাইলেন ( জাতুয়ারী, ১৭৬৫)। অল্পদিনের মধ্যেই মীরন্ধাফরের গুরুতর পীড়া হইল। মৃত্যু আদর জানিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মুথে নাবালক পুত্র নজমুদ্দৌল্লাকে উত্তরাধিকাবী ঘোষণা করিয়া তাহাকে মসনদে বদাইলেন এবং নন্দকুমাবকে ভাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরকাফবের মৃত্যু হইল। কথিত আছে বে মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজা নন্দকুমারের অন্থবোধে ম্শিদাবাদের নিকটবর্তী কিরীটেশরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামুত আনাইয়া পান করিয়াছিলেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পব ইংরেজ কাউনসিল নজম্দ্দৌল্লাকে এই শর্ডে নবাব করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাসনক্ষমতা একজন নাম্নেবস্থবাদারের হত্তে থাকিবে। ইংরেজের অন্থমাদন বাতীত তিনি কোন নাম্নেবস্থবাদার নিযুক্ত বা বরথান্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংরেজই
বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিল। এই শর্ডে নবাবী করিবার জন্ত নজম্দৌল্লা
ইংরেজ গভর্গর ও অক্সান্ত সদস্তগণকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ্ণ টাকা উপটোকন দিলেন।

অতঃপর গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট অমুগত বাদশাহ শাহ আলমকে অবোধ্যা প্রদেশ দান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার স্থানে ক্লাইব পুনরায় গভর্ণর হইরা কলিকাতায় আদিলেন (মে, ১৭৬৫ এটার্ফা)। তিনি এই ব্যবস্থা উন্টাইরা ভ্রমাউন্দোলার সঙ্গে সদ্ধি করিলেন। তাঁহাকে তাহার রাজ্য ফিরাইরা দেওরা হুইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদের উপর অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ আলমের সহিত সদ্ধি করিলেন। এলাহাবাদ ও চতুম্পার্থবর্তী ভূখণ্ড শাহ আলমকে দেওরা হইল। তৎপরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার দিওয়ান নিষ্ক্ত করিয়া এক ফ্বমান দিলেন। নবাবের সহিত সদ্ধির ফলে বাংলার সৈম্ভক্ত ও শাসনক্ষমতা পূর্বেই ইংরেজের হত্তগত হইয়াছিল।

দিওয়ানী পাইবার পর রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংবেজরা পাইল। স্থির হউল বে প্রতি বংসর আদায়ী রাজস্ব হইতে মূর্লিদাবাদের নাম-সর্বস্থ নবাব ৫৩ লক্ষ এবং দিল্লীর নাম-সর্বস্থ বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাকা পাইবেন। বাকী টাকা ইংরেজরা ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। নবাবের বার্ষিক বৃত্তি কমাইয়া ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ লক্ষ এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ লক্ষ করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী আমল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই শেষ হইল।

## प्रथम श्री इत्राच्छ्य

# মুসলিম যুগের উত্তরার্বের রাজ্যঞাসনব্যবস্থা

#### ক। বারো ভূঞার যুগ

জাহানীরের রাজতে এবং স্থবাদার ইসলাম থার কঠোর নীতিতে, বাংলার মুখল শাসনপ্রণালী দৃচরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকররেব হন্তে দাউদ থান কররানীর পরাজয়ের পরে প্রায় চলিশ বংসর পর্যন্ত বাংলায় কোন শৃষ্ণলাবন্ধ শাসন প্রণালী ছিল না। বারো ভূঞা নামে পবিচিত বাংলার জমিদাবগণ স্বেচ্ছামত নিজের নিজের বাজ্য শাসন কবিতেন। স্বতরাং ইহা বারো ভূঞার যুগ বলা ঘাইতে পারে। পরবর্তীকালে বাঙালীর কল্পনায় এই যুগ এক নৃতন রূপে চিত্রিত হইয়াছে। মুঘলদের সক্ষে বারো ভূঞার সংঘর্ষ বাঙালীর স্থানীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে এবং বাংলায় যে সকল জমিদার মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপূর্ব বীবত্ব ও স্থদেশপ্রেম রঙীন কল্পনায় রঞ্জিত হইয়া সাহিত্যে ও বাঙালীর মনে উজ্জেল রেখাপাত করিয়াছে।

বারো ভূঞাদেব প্রায় সকলেই এই যুগসন্ধির অরাজকতার স্থযোগ লইয়া বাংলাব নানাস্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহারা কোন প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজেব সম্পত্তি রক্ষার জন্তই যুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর কর্মনায় বাহারা বীর বলিয়া খ্যান্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার বোগ্যা নহেন। প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন যুক্তেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদার-দের বিরুদ্ধে যুদ্দে সুবল স্থবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বাহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ইম্পা থাঁ, উসমান প্রভৃতি—তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান। যে অর্থে মুহলেরা বাংলায় বিদেশী, দে অর্থে এই সব পাঠানেরাও বিদেশী। পাঠানেরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্বার্থের খাতিরে বাংলার ছিন্দুদের সহিত একত্র হইয়া সাধারণ শত্রু মুন্থলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। স্বতরাং বারো ভূঞার যুগ হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

वांडामी कांजित वितमी मूचम मक्तत जाकमन इट्रेंट त्रत्नित दांधीनजा त्रकार्थ সংগ্রামের যুগ—এরপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলরা বাংলা দেশ অধিকার না করিলে হয় বারো ভূঞার অরালকভার যুগই চলিত, নয় ভো কোন মুদলমান জমিদার বাংলায় একচ্ছত্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়া আবার পাঠান যুগের প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্দুকে যে মুদলমানেরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিত না, হিন্দু রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুত্রের ইতিহাস স্মরণ করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মূর্নিদ কুলী থার সময় হইতে বাংলার মুসলমান নবাবগৰ বাংলা দেশেই স্থায়িভাবে বসবাদ করিতেন। দিরাজউদ্দৌল্লা, মীর কাশিম প্রভৃতিকেও বাঙালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাক্ষ বিদেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইত— ভাছারাই অষ্ট্রাদশ শতাব্দীতে পাঠান জমিদারদের ন্তায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ছুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা ষাইবে বে জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভূঞার যুগের সহিত নবাৰী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বাঁহারা ইংরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। স্থতরাং হিন্দু-মুদলমানের একোর উপর প্রতিষ্ঠিত বাদালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পনা মূঘল যুগের প্রারম্ভের ক্ষেত্রেও যেরূপ, ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতি-হাসিক।

#### थ। पूचन नामनश्रानी

মুখল সাম্রাজ্য কয়েকটি স্থবায় (প্রদেশে ) বিভক্ত ছিল এবং প্রতি স্থবার শাসন প্রণালী মোটাম্টি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ বুগের বাংলা প্রদেশ অপেকা স্থবে বাংলা অধিকতর বিভ্ত ছিল। পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর জিলার কতক অংশ এবং প্রীহট্ট জিলা বাংলা স্থবার অন্তর্গত ছিল। চট্টগ্রাম জিলা প্রথমে আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৬৬৬ গ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থবে বাংলার সহিত মুক্ত হয়। প্রত্যেক প্রদেশেক একজন স্থবাদার বা প্রধান শাসন কর্তা এবং জারও কয়েকজন উচ্চপদ্স্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ রাজস্বের জন্ম দিওয়ান, সামরিক বার নির্বাহের জন্ম বধ্নী—এই ছই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারা অনেক পরিমাণে স্থবাদারের যথেচ্ছ ক্ষতা নিয়ন্ধিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন কর্মচারী প্রাদেশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ সোজাম্বজি বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন। স্থবাদার সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ এইভাবে বাদশাহের কাছে পৌছিত। এই কয়জন কর্মচারীই বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পরস্পরের কার্বে ক্ষমতার অপবাবহার অনেকটা সংঘত করিতে পারিতেন। নিয়তর কর্মচারীদের মধ্যে কতক ছিলেন বাদশাহী মনসবদার—ইহারা স্থবাদারের নিয়ুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক সম্মানের দাবী কবিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থবাদারের বিরুদ্ধে বাদসাহের নিকট অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুক্তর বিষয় উপস্থিত হইলে স্থবাদারকে বাদশাহের উপদেশ, নির্দেশ্ ও মতামত কইতে হইত। কোন স্থবাদার ইহা না করিয়া বেশী রকম স্থাধীনতা অবলম্বন করিলে বাদশাহ তাঁহার বিক্লন্ধে কঠোর পরওয়ানা জারি কবিতেন এবং কথনও কথনও স্থবাদারের কার্য তদস্ত করিবার জন্ম রাজধানী হইতে উচ্চপদ্স্থ কোন লোক পাঠাইতেন।

স্থবাদারের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাদশাহের উপর নির্জর করিত। অবশ্র স্থবাদারের নিকট হইতে প্রত্যেকের কার্য সহদ্ধে রিপোর্ট যাইত। স্থবাদারদের উপর কড়া আদেশ ছিল বে রিণোর্টে যেন থাটি সত্য কথা বলা হয় এবং ইহা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোবে হুট না হয়। কিন্ত কর্মচারীরাও অনেক সময় অন্ত লোক দিয়া বাদশাহের নিকট স্থপারিস করাইতেন এবং বাদশাহের দরবারে উপহার বা পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথান নিজের পদোর্মতির জন্ম সম্রাট জাহাজীরকে উপঢ়োকন-স্বরূপ হতী ও অন্তান্ত যে দ্রবাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য ছিল ৪২, ০০০ টাকা।

ভূমির রাজস্বই ছিল স্থবার প্রধান আয়। মোটাম্টি তিন শ্রেণীর জমি ছিল।
প্রথম, থালিদা শরিষা অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন। বিতীয়, কর্মচারীদের
ব্যন্ত নির্বাহের জন্ত — লায়নীর। তৃতীয়, প্রাচীন জমিদার অথবা দামস্ভবাজার জমি।

থালিসা জমির থাজনা কথনও কথনও সরকারী কর্মচারীরাই আদাম করিছেন কিছ বেশীর ভাগ ইজারাদারেরাই আদাম করিত। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার অদীকারে ইহারা এক একটা প্রগ্ননা ইজারা লইত। বি তীয় শ্রেণীর জমির কতকটা কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরাণ জমির মত কর্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওলা হুইত।

বারো ভূঞা বা পাঠান যুগের অক্সান্ত হে সকল স্বাধীন রাজা মুখলের বস্ততা শ্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভূতীয় শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের পূর্বতন সম্পত্তি পূরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নির্দিষ্ট থাজানা দিতেন। আভান্তরিক শাসন বিষয়ে তাঁহাদের ঘথেষ্ট ক্ষমতা ও অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শান্তিরকা, বিচার করা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল।

#### গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী

মূর্নিদ কুলী থানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি मिख्यान हरेगा यथन वार्लाय जानितन. उथन श्राय नमछ थान अभिरे कर्महादीत्तव कांग्रगीदा পরিণত হইয়াছে। क्रिमांत्रात्र মধ্যেও অনেকেই অলম, অকর্মণ্য ও বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজ্য দিত না। তিনি এই উভয় প্রকার জমিব বাজয আদারের জন্মই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জমিদাব নামে মাত্র রহিলেন, কিছ ইজারাদারদের হাতেই তাঁহাদেব রাজত্ব আদায়ের ভার পড়িল। ইজারাদারেরা ৰে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার জন্ত পূর্বেই তাঁহাদিগকে জামিন স্বরূপ মোটা-মৃটি সেই টাকার পরিমাণ কড়াবী থত দই করিয়া দিতে হইত। দংগৃহীত রাজন্মের এক অংশ তাঁধাবা পাইতেন। পূর্বেকার মুদলমান ইজারাদারেরা রাজস্ব আদার করিয়াও ল্রাষ্য টাকা জমা দিতেন না—অধিকাংশই আজুদাৎ করিতেন। এইজন্ত মূর্ণিদ কুলী থান বেশীর ভাগ হিন্দুদের সধ্য হইতেই নৃতন ইজারাদার নিষ্ক্ত করিতেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারের। প্রায় পুপ্ত হইল এবং নৃতন ইঞ্জারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া তুই জিন পুরুষের মধ্যেই রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি পাইলেন। এইরূপে বাংলা দেশে নৃতন এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ বুগে লর্ড কর্নজ্বালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে অস্তাদশ শতাব্দীর এই সব ইন্ধারাদারের বংশধরেরাই উত্তরাধিকার প্রে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হুইলেন। পরবর্তী কালের নাটোর, দীঘাপতিয়া. মুক্তাগাছা প্রভৃতি ছানের প্রবল জমিদারগণের উৎপত্তি এই ভাবেই হইরাছিল

শবশু বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, স্থান্ধ, বীরভ্য, বিষ্ণুপুর প্রাভৃতির শ্বমিদারগণ মুর্নিদ ক্লী থানের সমরের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও করন্তিয়া—এই তিনটি পুরাতন রাজ্য বাধীনতা হারাইয়া নবাবের বখাতা স্বীকার করিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল স্থাদারের আহুগত্য স্থীকার করিত। কেবলমাত্র দীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারো ভূঞাদের মতনই স্বাধীনচেতা। তাঁহার পিতা ভূষণার মুদলমান ফৌজদাবের অধীনে একজন সামান্ত রাজস্ব-আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার স্থবাদারের নিকট হইতে নলদি (বর্তমান নড়াইল) পরগনার রাজস্ব আধায়ের ভার পান (১৬৮৬ এীষ্টাব্দ )। কথা ছিল যে তিনি নিয়মিতভাবে স্থবাদারের প্রাণ্য রাজস্ব দিবেন এবং বিদ্রোহী আফগান ও দস্কার দল হইতে ঐ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাঁহার সভতা ও দক্ষতার ফলে বাংলার অ্রবাদার আরও কডকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার হাতে দেন। এইভাবে দীতারাম একদল দৈক্ত দংগ্রহ করেন। তিনি স্থবাদারকে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়া সম্ভুষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ কবেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপে আকৃষ্ট হইন্না বহু বা**ন্দানী দৈল তাঁহার সহিত** যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণা হইতে দশ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তীরে বাপজানী গ্রামে এক স্থরক্ষিত তুর্গ নির্মাণ করিয়া দেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, একজন মৃদগমান ফকীরের অন্থরোধে তিনি নৃতন রাজধানীর নাম রাথেন মহম্মণপুর। এবং অনেক মন্দির, হুরম্য হর্ম্য, প্রাদাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং वृह९ वृह९ नीचि कांगिरेम्रा हेरात्र भीत्रव छ मोन्तर्य वृद्धि करत्रन । श्रथरम स्वानात्र ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-১৬৯৭) তুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে স্থবাদার আজিমুস্পানের সহিত মুর্শিন কুলী খানের কলহের হুষোগ লইয়া তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। অবশেষে ১৭১৩ এটাবে তিনি ছগলীর ফৌজনারকে হত্যা করেন। এইবার মুশিদ কুলী খান দীতারামের শক্তি ও উত্ততা দম্বন্ধে দচেতন হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্ত ভূবণার ফৌজনারকে একদল দৈল্পদহ পাঠাইলেন। পার্ঘবর্তী ভমিদারদের সেনাদলও স্থবাদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল। এই মিলিড বাহিনীর সহিত মুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাঁহার

রাজধানী ধ্বংস করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন হইল। উপস্তাসিক বহিসচন্দ্র গীতারামকে অমর করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল জমিদার নিরমমত রাজক দিতেন মূর্শিদ কুলী থান তাঁহাদের প্রতি সদম ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাওনার দাবী করিতেন না। কিছ নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অকথ্য অভ্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। খান্ত বা পানীর কিছুই দেওয়া হইত না। এ ফন্ধ ককেই মলমূত্র ত্যাগ কবিতে হইত। অনেক সময় মাধা নীচু ও পা উপরের দিকে করিয়া ভাঁহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বিঠাপুর্ণ গর্ডে তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত, এই গর্ভের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুঠ! অনেক সময় খাজনা 'দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আদিল, জমিদার প্রভৃতিকে স্বীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুলা যে এই দব আদিল ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া থাজনা আদায় করিতেন। বাদশাহের দববারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌছিত, কিন্ত কোন প্রতিকার হইত না। ওজাউদীন নবাব হইয়া বন্দী জমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন এবং মুর্ণিদ কুগীর যে তুইজন অহুচর পূর্বোক্তরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত, তদন্ত করিয়া তাহাদের দোষ দাবান্ত হইলে পর তাহাদের সমন্ত সম্পত্তি वांत्वसाश ७ शांनम् ७ वांतम वांतम मित्नन।

ম্শিদ কুলী থান রাজন্তের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রজাদের করভার অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের ভূদশার অস্ত ছিল না। ওদিকে প্রতি বৎসর ম্শিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। শুক্ষাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজন্তের পরিমাণ পূর্বের স্থায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা ছিল। কিন্তু তিনি অতিবিক্ত কর (আবওয়াব) বাবদ ১৯,১৪,০৯৫ টাকা আদায় করিতেন।

মূর্ণিদ কুলী থানের প্রতিষ্ঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিলারদের উৎপত্তি ছাড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাদশাহী আমলে স্থবাদাব, উচ্চপদত্ব কর্মচারীরা ও মনসবদারগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিত এবং নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হইলে বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া ঘাইত। কিন্তু নবাবী আমলে বংশাস্কুক্মিক 'আজীবন স্থবাদাবেরা বাংলা দেশেরই চির্ন্থায়ী বাসিন্দ'

হইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে বোগস্থ ছির হওরার ফলে বাংলার অধিবাসীরাই সরকারী সকল পদে নিযুক্ত হইলেন। মূর্লিদ কুলী থান গুণের আদর করিছেন এবং তাঁহার আমলে বান্ধন, বৈষ্ণ, কারস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দৃগন উত্তমরূপে ফার্সা ভাষার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশনতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিছে লাগিলেন। এইভাবে মূল্লমান বৃগে সর্বপ্রথম হিন্দুদ্দের মধ্যে এক্ সন্ত্রান্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অন্থগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়া অথবা কার্বে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পাইলেন। জগৎ শেঠের জায় ধনী হিন্দুরাও ক্রমে নবাবের দরবারে প্রপ্রতিটা লাভ করিলেন। মূর্শিদ কুলী থানের পরবর্তী নবাবেরাও এই নীতি অন্থ্যরক করাম অন্তাদশ শতান্ধীর প্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রান্ধর স্থান্ট হইল।

মূর্শিদ কুলীর অধীনে ধোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি
পরগণার খাজনা তাঁহারাই আদায় করিতেন। ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদারদের হত্তে আরও প্রায় ১৬০০ পরগণার থাজনা আদায়ের ভার ছিল। ছোট
বড জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিল্পু ছিল।
আজকাল হিলুদের মধ্যে দন্তিদার, সরকার, বক্দী, কাম্নগো, চাকলাদার, ভরফদার,
লস্কর, হালদার প্রভৃতি উপাধিধারীদের পূর্বপুক্ষগণ মূর্শিদ কুলীর আমলে বা তাঁহার
পরবর্তী কালে এ সকল রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নবাব আলীবর্ণীর আমলে • হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যার।
মূর্ণিদ কুলী খানের বংশকে সরাইয়া তিনি নিজে নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন,
এই জন্ত সম্লান্ত মূসলমানেরা তাঁহার প্রতি সদয় ছিল না। স্থতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থে হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহারাও তাঁহার খুব অফুগত
ছিল এবং ইহাদের সাহায়া তাঁহার রাজ্যের স্থিতি ও শক্তিবৃদ্ধির অন্ততম কারণ।
ইহাদের মধ্যে জানকীরাম, ফুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রামনারায়ণ, কিরীট্টাদ, উমিদ
রায়, বিরুদ্ধে, রামরাম সিং ও গোকুলটাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা।
আনেক হিন্দু উচ্চ সামরিক পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাতহাজারী
মনসবদার পদে উরীত হইয়াছিলেন। আনেক হিন্দু দেনানায়ক উড়িয়ার যুদ্ধে
এবং আফগান বিজ্ঞাহ দমন করিতে আলীবর্দীকে বিশেষ সাহায়্য করিয়াছিলেন।

কিছ তথাপি হিন্দু জমিনারেরা মুগলমান নবাবীর প্রতি সন্তই ছিলেন না।
ভারতচন্দ্রের জন্দামলন প্রত্নের ক্তনার কৃষ্ণচন্দ্রের লাগুনাকারী আলীবর্দীর বিশ্লছে

শনভোব পরিক্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৫३ জীটানে লিখিত একথানি পজে কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী ভাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন বে 'হিন্ধু বাজা এবং প্রজা সকল শ্রেণীর লোকই মুসলমান শাসনে অসভ্তই এবং মনে মনে ভাহানের দাসত্ব হইতে মৃক্তি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং ইহার স্থান্য সন্ধান করে।'

वच्च এই बूरा कि हिन्सू कि मूननमान काशंत्र छ म्हानत वा नवारवत्र धार्छ কোন ভক্তি বা ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সরফরাজ নবাবীর জন্ত তাঁহার পিভার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুশিদাবাদের শেঠেরা नवांव नत्रकतात्कत विकल्प बज्यक कतिया व्यामीवर्गीत्क निःशानत वनारेश्राहित्मन, খাবার খালীবর্নীর দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী দিরাজউদ্দৌলার বিরূদ্ধে বড়যন্ত্র করিয়া মীর জাফরকে দিংহাদনে বদাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিলারই অসম্ভষ্ট ছিলেন। মীর কাশিম বহু হিন্দু জমিদারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং ব্দনেককে নির্মমরূপে হত্যা করেন। হিন্দু জমিদারেরাও তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। বহু হিন্দু জমিদার ও মুসলমান সেনানায়ক মীর কাশিমের সহিত বিশাস্ঘাতকতা कत्रिश्राहित्मन । तर्मत এই अवस्थात जम्म भागन अभागी रे व अत्नक भत्रिमाल नात्री, ভাহা অস্বীকার করা কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রপ্রীড়িত জমিদার ও প্রজাদের মনে সর্বদাই অসম্ভোষের আগুন জলিত—নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন যোগাইত। অস্থিরমতি স্বেচ্ছাচারী নবাব কথন কাহার কি সর্বনাশ করেন সেই ভয়েই দকলে অন্থির থাকিত। মূর্নিদ কুলী থান যে কোন কোন দময়ে ম্বণিত উপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিভেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিভ হইয়াছে। এ যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নবাব আশীবর্ণী উড়িয়ায় যে অত্যাচার করিয়া ছিলেন ( বিশেষত ভ্বনেশরে ), হিন্দুধর্মের উপর বে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, তাহা ভারতচন্দ্র করেকটি পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন। "এই ছুরাছ্ম। ম্বনের" দৌরাত্মা দেখিয়া নন্দী:

> "মারিতে নইলা হাতে প্রলম্বের শূল। করিব ধবন সব সমূল নিমূল।"

কিন্ত শিব বারণ করিলেন, বলিলেন মারাঠারাই এই অভ্যাচারের শান্তি দিবে। কবি লিথিয়াছেন বাংলায় মারাঠাদের অভ্যাচার নবাবের তুম্বভিরই ফল:

> শ্বিত্রিয়া ভূবনেশ্বর ববন পাতকী। সেই পাপে ডিন হ্ববা হইল নারকী।"

১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আলীবর্লীর জীবিতকালেই এই প্রস্থ রচিত হইরাছিল। স্বতরাং তিনি বে হিন্দুদিগের খ্ব প্রিয় ছিলেন না, তাহা সহজেই অসুমান করা বায়।

মৃথল সাম্রাক্তা হইতে খাতয়া ও খাধীনতা লাভ করিবার পর বাংলার বে 
সব নবাব রাজ্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মূর্নিদ কুলী ও খালীবর্দীই
বে সর্বপ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবচ তাঁহারাও প্রজাগণের প্রজা ও
বিখাস অর্জন করিতে পারেন নাই। আঁহাদের তুসনায় অন্ত তিনজন নবাব
শাসন ব্যাপারে নিতাম্ভ অবোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন।
সতরাং খার্থায়েধী অনুগৃহীত দলের হাতেই শাসনভার ক্তন্ত থাকিত। ইহার
কলে শাসন-ব্যবস্থা বিশৃথ্য হইল এবং রাজ্যে চুর্নীতির প্রোত বহিতে
লাগিল।

দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নবাবেরা প্রকাণ্ড দৈক্তদল পুবিতেন কিন্তু তাহাদের বেতন নিয়মিত তাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বেতন বাকী পড়ায় তাহারা সর্বনাই অসম্ভষ্ট থাকিত এবং কথনও কথনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোপীয় সৈন্তের ত্লনায় তাহারা প্রায় নগণ্য ছিল। পুনঃ পুনঃ স্বরূদংখ্যক ইংরেজ সৈন্তের হত্তে বিপুল নবাবী সৈক্তদলের পরাজ্য়ই তাহার প্রকৃত্ত প্রমাণ। অবশ্র বিশাস্থাতকতাও এই সমূদ্য পরাজ্যের অক্ততম কারণ। মীর কাশিম ইউরোপীয় প্রথায় তাঁহার একদল সৈক্তকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেনানায়কদের বিশাস্থাতকতাও ও কর্তব্যে অবহেলায় তাঁহার পুনঃ পুনঃ পরাজ্য় ঘটিয়াছে। দিরাজউন্দোলার যুক্ববিভায় কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে তিনি মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিতেন না। আশ্রুর্বের বিষয় এই বে, একটির পর একটি যুক্তে মীর কাশিমের ভাগ্য নির্ণয় হইতেছিল—কিন্তু তিনি ইহার কোন যুক্তেই উপস্থিত ছিলেন না।

আলীবর্ণীর মৃত্যুর পর দশ বংসরের মধ্যে যে ইংরেজ শক্তি বাংলায় হুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার প্রধান কারণ—সমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, প্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই মহয়াছের অভাব, স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনীতি-বিষরে গভীর উলাসীক্ত। অসত্য, বিশাসমাতকতা, ক্তুরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যসন ও ইজিন্নপরায়ণতা—ইহাই ছিল তৎকালে বাদানীর স্বাভাবিক প্রকৃতি। হিন্দু
ফুললমান উভয়েরই যে পুরুষদ্বের ও লং চরিজের অভাব চরমে পৌছিরাছিল,
ভাহাই বাংলার অধংশতনের ও অবনতির প্রধান কাবণ। পলাশীর মৃক্রের ভায়
কোন আকস্মিক কারণে ইহা ঘটে নাই, বছদিন হইতেই ইহার বীজ অভ্বিত
ভইতেছিল।

## এकामम भतिएएम

## অৰ্থ নৈতিক অবস্থা

ম্পলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পাল ও দেন রাজগণের আমলের রাজাদের নামান্বিত মূলা পাওয়া যায় না। দে যুগে সম্ভবত প্রাচীন কালের মূম্বারই প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব ছোটথাট ব্যাপারে কড়িই মূ্বার কাজ করিত।

মৃশলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন স্থলতানই নিজ নামে মুদ্রা অন্ধিত করিতেন।
বন্ধত ইহাই তথন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মৃশলমান
স্থলতানেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই নিজের নামে মুদ্রা বাহির করিতেন।
এই সব মুদ্রায় তারিথ থাকিত। কয়েকজন স্থলতানের অন্তিম্ব এবং অনেক স্থলে
স্থলতানদের সঠিক তারিথ কেবল মুদ্রা হইতেই জানা যায়। বাংলা দেশ দিল্লী
সরকাবেব অন্তর্গত হইলে দিল্লীব স্থলতানের মুদ্রাই চলিত। সপ্তদশ শতকের পর
ইইতে মুঘল সম্রাটগণের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রায় নাম ছিল
'টহ্ব'—ইহা হইতেই টাকা শব্দের উৎপত্তি। প্রতি টহ্বতে (চীন দেশীয়) র'র আউল
রপা থাকিত।' সাধারণ কেনা বেচায় কড়ি ব্যবস্থত হইত। অস্তাদশ
শতানীতে চারি পাঁচ হাজার (কাহাবও মতে আড়াই হাজার) কড়ি এক টাকার
সমান ছিল। হিন্দু যুগের শেষ পাঁচ শত বংসরে অনেক পরাক্রান্থ রাজা
ও সম্রাট বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাহারা কেন নিজ নামে মুদ্রা
বাহির কবেন নাই এবং মুদলমান স্থলতানগণ প্রথম হইতে শেব পর্যন্ত নিজ নামে
কেন মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন, এ রহস্তের কোন মীমাংদা আজ পর্যন্তও
হয় নাই।

খাধীন খুলতানী আমলে অর্থাৎ ছাদশ হইতে যোড়শ শতান্ধীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশ ধন-সম্পদে বিশেষ সমূদ্ধ ছিল। দেশের শশু-সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। আর একটি রাজনীতিক কারণও ছিল।

<sup>(&</sup>gt;) Visvabharati Annals. Vol. I. P. 99

<sup>( )</sup> K. K. Datta, History of Bengal Subah, p. 464 ff.

সপ্তদশ শতকের আরজেই মুখল শাসন বাংলা দেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । এই কান্তান্ধীতে বাংলা দেশ অধিকাংশ সময়ই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময় বাংলার ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিড, স্করাং বাংলা দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল।

অপর দিকে মুখল যুগে যুদ্ধ বিগ্রাহ বন্ধ হইয়া শাস্তি স্থাপন ও উৎক্রপ্ত শাসন
ব্যবস্থার ফলে কৃরি, বাণিজ্ঞা, শিল্প প্রভৃতির উন্ধতি হইয়াছিল। ইউরোপীয়
বিভিন্ন জাতি—ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দান্ধ প্রভৃতি বাংলা দেশে বাণিজ্ঞা বিস্তার
করায় বহু অর্থাগম হইত। ১৬৮০—১৬৮৪ এই চারি বংসরে কেবলমাত্র ইংরেজ
ব্যবসায়ীরা বোল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলন্দাজেরাও ইহার চেয়ে
বেশী ছাড়া কম জিনিষ কিনিত না। স্বতরাং এই ছুই কোম্পানীর নিকট হইতে
প্রতি বংসর আট লক্ষ রূপার টাকা বাংলায় আসিত। ১৯৩৮ গ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ
বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দ্রব্যের যে মূল্য ছিল সেই অন্থপাতে প্রতি
বংসর এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা এই ছুইটি ইউরোপীয় কোম্পানী দিত।
ইহা ছাড়া অক্স দেশের সহিত বাণিজ্য তো ছিলই।

কিন্ত সম্পদ যেমন বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা হইল।
মূবল শাসনের মূগে ছুই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাংসরিক
রাজস্ব হিসাব বহু টাকা দিল্লীতে যাইত। দিতীয়ত হ্বাদার হইতে আরক্ত
করিয়া বড় বড় কর্মচারিগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই
ছিলেন অবাঙালী! তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিবার সময় সং ও অসং
উপায়ে অজিত বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া বাইতেন।

বাংলাদেশ হইতে মূর্শিদ কুলী থার আমলে উদ্বুত্ত রাজস্ব গড়ে এক কোটি টাকা প্রতি বংসর বাদশাহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রতি বংসর এক কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ১২ বংসর রাজস্বকালে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৬৮ টাকা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকার স্থবাদারগণও এইরূপ রাজস্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সঞ্চিত বহু টাকা সঙ্গেলইয়া বাইতেন। শায়েন্তা থাঁ বাইশ বংসরে আট্রিশ কোটি এবং আজিমৃদ্দীন (আজিম্দদান) নয় বংসরে আট কোটি টাকা সঞ্চয় কয়িয়াছিলন এবং এই টাকাও বাংলা দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অক্তান্ত স্থবাদার ও কর্মচারীরা কত টাকা বাংলা দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিলন তাহা সঠিক জানা যায় না। এই পরিমাণ

ক্ষণার টাকা গাড়ী বোঝাই হইয়া দিরীতে চলিয়া বাইত। এইরপ শোষণের ফলে রৌপাম্ন্রার চলন অত্যন্ত কমিয়া বায় এবং দ্রবাদির মূল্য হালের ইহাই প্রধান কারণ। সাধারণ লোকে টাকা জমাইতে পারিত না; ফলে, তাহাদের মূলধনও ক্রমণ কমিতে লাগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্ম কড়ির খুব প্রচলন ছিল। অবশ্র কড়ি ইহার পূর্ব হইডেই মুম্রার্রপে ব্যবহৃত হইত।

বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকট শিল্প প্রচলিত ছিল। বস্ত্র শিল্প খুবই উন্নত ছিল এবং ইহা , যারা বহু লোক জীবিকা অর্জন করিত। বাংলার মধলিন জগিছিখাত ছিল। এই স্ক্রে শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে মদলিন বিদেশে রপ্তানি হইত। ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলাকা ও স্থানায় বাংলার কাপড় ষাইত। ইউরোপে খুব স্ক্রে মসলিন বস্ত্রের বিস্তর চাহিদা ছিল। ইহা এমন স্ক্রে হইত মে ২০ গজ মদলিন নস্তের ডিবায় ভরিয়া নেওয়া যাইত। ইহার বয়ন কৌশল ইউরোপে বিন্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়ছিল। মদলিন ছাড়া অক্রাক্র উৎরেজ ঢাকায় তৈয়াবী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর চিঠিতে ঢাকায় তৈয়ারী নিম্নলিখিত বল্পসমূহের উল্লেখ আছে—সরবতী, মলমল, আলাবালি, তক্রীব, তেরিকাম, নয়নস্বধ, শিরবান্ধানি (পাগড়ি),ভূরিয়া, জামনানী'। অতি স্ক্রে মসলিন হইতে গরীবের জক্র মোটা কাপড সবই ঢাকায় তৈরী হইত। বাংলার বছস্থানে বন্ধ্র বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল।

মির্জা নাথান মালদহে ৪,০০০ টাকা দিয়া একথণ্ড বন্ধ ক্রম করেন। সে আমলে বাংলার উৎকৃষ্ট বন্ধসমূহের মূল্য ইহা হইতে ধারণা করা যাইবে। বাংলাদেশে বহু পরিমাণ রেশম ৩ও রেশমের বন্ধ প্রশ্বত হইত। নৌকা-নির্মাণ আর একটি বড় শিল্প ছিল। ট্যান্ডার্নিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যায় যে ঢাকার নদীতীরে ছই ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানির্মাণকারী স্ত্রেধরেরা বাদ করিত। শব্ধ ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল। ইহা ছাড়া সোণারূপা ও দামী পাখরের অলকার নির্মাণেও খ্বই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

আষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী লেখকদের বিবরণে লোহ শিক্সের বহু উদ্রেখ আছে। বীরভূমে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিখিয়াছেন যে সিউড়ি হইডে ১৬ মাইল দ্রে খনি হইতে লোহপিও নিম্বাণিত করিয়া দামর। ও ময়লারাতে কারখানায় লোহ প্রস্তুত হইত। মুলারপুর প্রগণায় এবং ক্লুনগরে লোহার

<sup>) |</sup> K. K. Datta. op. cit., p. 419 ff

খনি ছিল এবং দেওচা ও মৃহত্মদ বাজারে লৌহ তৈরীর কারধানা ছিল দ কলিকাতা ও কাশিমবাজারে এ দেশী লোকেরা কামান তৈরী করিত। কামানের বারুষও এদেশেই তৈরী হইত।

শীতকালে বাংলাদেশে ক্লুত্তিম উপায়ে বরফ তৈরী হইত। গ্রম জল দারা রাত্তি মাটির নীচে গর্ত করিয়া রাখিয়া বরফ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল।

চীনা পর্বটকেরা লিখিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরী হইত। ইহার রং খুব সাদা এবং ইহা মৃগ-চর্মের মত মস্প। লাক্ষা এবং রেশম শিল্পেরও উল্লেখ আছে।

চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইব্ন্ বতুতা লিখিয়াছেন যে বাংলা দেশে প্রচুর ধান ফলিত।
সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর
দেশই সর্বাণেকা শস্তশালিনী। কিন্তু এ থ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য। এদেশে এত প্রচুর
ধান হয় যে ইহা নিকটে ও দ্রে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সম্জ্রপথে ইহা মসলিপত্তন
ও করমগুল উপক্লের অক্যান্থ বন্দরে, এমন কি লঙ্কা ও মালদ্বীপে চালান হয়।
বাংলায় চিনি এত প্রস্তুত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোলকুতা ও কর্ণাটে, এবং আরব,
পারক্ষ ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হয়। যদিও এখানে গম খ্ব বেশী পরিমাণে হয়
না; কিন্তু তাহা এ দেশেব লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত। উপরন্ধ তাহা হইতে সম্জ্রগামী
ইউরোপীয় নাবিকদের জন্ম হন্দর সন্তা বিষ্কৃট তৈরী হয়। এখানে হ্মতা ও রেশম
এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে হ্মদ্ব জাপান
এবং ইউরোপেও এখানকার বন্ধ চালান হয়। এই দেশ হইতে উৎকৃষ্ট লাক্ষা,
আাফিম, মোমবাতি, মুগনাভি, লঙ্কা এবং ঘৃত সম্ক্রপথে বন্ধ স্থানে চালান হয়।

মধাষ্গে এমন করেকটি বিদেশী কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি হয় বাহার প্রচলন পরবর্তী কালে খুবই বেশি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তামাক ও আলু আমেরিকা হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা সপ্তদশ শতকে এদেশে আনেন। বাংলার বর্তমান যুগের ছইটি বিশেষ স্থপরিচিত রপ্তানী দ্রব্য পাট ও চা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। যে নীলের চায উনবিংশ শতাকীতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল তাহাও অষ্টাদশ শতাকীর শেব দিকে আরক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাকী শেব হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের রপ্তানী আরক্ত হয়।

<sup>(3)</sup> K. K. Datta, op. cit, p. 481-3.

<sup>(</sup>R) & p. 435

অন্তান্ত কৃষিকাত ক্রব্যের মধ্যে গুড়, হুপারি, তামাক, তেল, আদা, পাঁচ, মরিচ... कन, ভাড़ि हेड्यापि ভারভের অক্তান্ত প্রবেশে ও বাহিরে চালান বাইত। বৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রতি বংলর ৫০,০০০ মণ চিনি রপ্তানী হইত। মাধনও বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি হইত। বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্ঞাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভাব ইত্যাদি বছ গুরুতর বাধা সন্ত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অক্সান্ত প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত। পূর্বোক্ত শিল্প ও কৃষিলাত দ্রব্য ছাড়াও वाःला रहेट लवन, जाला, चाकिय, नाना প्रकांत्र यज्ञा. खेवध এवः श्रीका ও ক্রীতদাস জল ও স্থল পথে ভারতের নানা স্থানে এবং সমুদ্রের পথে এশিমার नाना (तर्म विस्मयकः नदा चीन ७ उक्तातर्म वशानि रहेक। यन मननिन বাঁশের চোকায় ভরিয়া অক্যান্ত দ্রবাসহ স্বাগরেরা খোরাসান, পারস্ত, তুরস্ক ও নিকটম্ব অক্তান্ত দেশে রপ্তানি করিত। এতদাতীত ম্যানিলা, চীন ও আফ্রিকার উপকূলের সহিতও বাঙালী বাণিজ্ঞা করিত। বাঙালী সওদাগরদের সমুদ্র পথে मूत विरात्त वानिका बाबात कथा विरानिक अभवकातीता উল্লেখ कतियाहिन धवः মধাযুগের বাংলা আখ্যানে ও দাহিত্যে তাহার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপ্তপ্ত ও বংশীদাদের মনদামঙ্গদ এবং কবিকরণ চণ্ডীতে বাঙালী দওদাগরেরা বে বহুদংখ্যক অভিবৃহং বাণিজ্য তরী লইয়া বঙ্গোপদাগরের পশ্চিম কুল ধরিয়া সিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে আরবসাগরের পূর্ব কূল বাহিয়া নানা বন্দরে সংবদা করিতে করিতে পার্টনে (গুজরাট) পৌছিতেন তাহার বিশদ বিবরণ व्याट्ड ।

বাঙালী বণিকেরা বন্ধোপদাগর পার হইয়া ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনির বাইড। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইব্ন বতুতা সোণারগাঁও হইতে চল্লিদনে স্থমাঞ্জায় গিয়াছিলেন। স্থদ্র সম্ফ্র বাঞার বর্ণনায় পথিমধ্যে কয়েকটি বন্দরের নাম পাওয়া বায়—প্রী, কলিকপন্তন, চিছাচ্লি ( চিকাকোল ), বাণপ্র, সেতৃবন্ধরামেশ্বর, লছাপ্রী, বিজয়নগর। ইহা ছাড়া অনেক দ্বীপের নামও আছে।

অনেক •মক্লকাব্যেরই নায়ক একজন সওলাগর—বেমন, চাঁদ, ধনপতি ও তাহার পুত্র শ্রীমন্ত। ইহাদের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাণিজ্য-তরীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া বায়। চাঁদ সদাগরের ছিল চৌদ ভিদা আর ধনপতির ছিল সাত ভিদা। প্রত্যেক নৌকারই এক একটি নাম ছিল। এই ছুই বহরেরই

থান ভরীর নাম ছিল মধুকর—সম্ভবতঃ সদাগর নিজে ইহাতে বাইতেন। নৌকাঞ্চল জলে ছোবান থাকিউ, বাজার পূর্বে ডুবারুরা নৌকা উঠাইউ। ক্ৰিক্ষণ চণ্ডীতে ডিকা নিৰ্মাণের বৰ্ণনার বলা হইয়াছে, কোন কোন ডিকা দৈৰ্ঘে শত গব্দ ও প্রন্থে বিশ গল। এগুলির মধ্যে অত্যক্তিও আছে, কারণ বিক বংশী দানের মনসামদলে হাজার গঙ্গ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে। এই সব নৌকার সামনের দিকের গ সুই নানারণ ভীব জন্তর মুখের আকারে নির্মিত এবং বছ মূল্যবান প্রস্তর গঙ্গমন্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য ছারা থচিত হইত। কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, গাস্থারী, তমাল প্রভৃতির কাঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে বে বুহৎ বুহৎ বাণিজ্য-ভরী নির্মিড হইত, 'যুক্তি কল্পতরু' নামক একথানি সংস্কৃত প্রন্থে এবং বৈদেশিক পর্যটকগণের বিববণে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চল শতানীতে নিকলো কটি লিখিয়াছেন যে ভারতে প্রস্তুত নৌকা ইউরোপের নৌকা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং বেশী মন্তব্ৎ। সপ্তদশ শতাব্দে ঢাকা নগরীব এক বিষ্ণত অংশে নৌবহর নির্মাণকারী স্তত্ত্বধরেরা বাস করিত। " সম্ভবতঃ বর্তমান ঢাকার স্থভাপুর অঞ্চল তাহার স্থতি রক্ষা করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্তও চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী নৌবহর নির্মিত হইত। স্থতরাং বাংলা সাহিত্যে ডিন্সীর বর্ণনা অভিরঞ্জিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নৌবহরের সঙ্গে যে সকল মাঝিমালা প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাব্যে তাহাদের উল্লেখ আছে। প্রধান মাঝির নাম ছিল কাঁডারী-কাণ্ডারী শব্দের অপভ্রংশ। সাবরগণ সারিগান গাহিয়া দাঁড় টানিত। স্তরেধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে থাকিত এবং প্রয়োজনমত নৌকা মেরামত করিত। ইহা ছাড়া একদল পাইক থাকিত—সম্ভবত: জন দহ্যদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্ম এই ব্যবস্থা ছিল।

সে যুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যম্বের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। স্থতরাং পূর্ব ও তারার সাহায্যে দিঙ্জনির্গয় করা হইত। বংশীদাসের মনসামদলে আছে:

অন্ত ষায় ষথা ভাস্ক উদয় ষথা হনে।
ঘুই ভারা ভাইনে বামে রাখিল সন্ধানে ॥
ভাহার দক্ষিণ মূথে ধরিল কাঁড়ার।
সেই ভারা লক্ষ্য করি বাহিল নাওয়ার॥

<sup>)।</sup> यज मास्डा शक्तिम-२>>-२· शृः

२। कविकडन हथी-विकीत वांत्र २०० मृः

o | Tavernier's Travels in India, p. 103

এই সমূদর বর্ণনা সমূদ্রবাজার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কবিকংণ চণ্ডীতে আছে:

> ফিরিন্দির দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্তিতে বাহিয়া বায় হারমাদের ভরে॥

হারমাদ পর্তু গীজ আরমাডা' শব্দের অপস্রংশ। পর্তু গীজ বণিকেরা বে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায়বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ পর্তু গীজ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোণসাগরে এদেশীয় বাণিজ্য জাহাজের উপর জলদম্যব গ্রায় আচরণ করিত এবং তাহাব ফলেই বাংলাব জলপথের বাণিজ্য ক্রমশং প্রাস পাইতে থাকে। আরাকান হইতে মগদের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সম্ক্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। শর্তু গীজরাও তাহাদের অমুকরণে নদীপথে চুকিয়া দক্ষিণ বজে বহু অত্যাচার করিত।

ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলদস্মারা বন্দুক ব্যবহার করিত; কিন্তু বাঙালী বণিকেরা আগ্রেয়ান্ত্রের ব্যবহার জানিত না বলিয়াই তাহাদেব সঙ্গে আঁটিয়া উঠিছে পারিত না। বংশীদাস লিখিয়াছেন—

> মগ ফিরিন্ধি যত বন্দুক পলিতা হাত একেবাবে দশগুলি ছোটে ॥

বাঙালী বণিকেরা কিরুপে দ্রবা বিনিময়ে ব্যবসায় করিত; কবিক্**ছণ** চণ্ডীতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া বায়। ধনপতি স্ওদাগ্ব সিংহলের বা**জাকে** ইহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন:

यमनात्न नाना धन व्याग्राहि निःश्ता।

य मित्न य श्र जाश छन क्जृश्ता।

क्रक यमता ज्रक भाव नातित्वन यमता मधा।

वित्रक यमता नवक मित्र के दिन यमता छक (दिक १)

निष्क ( अवक १) यमता माठक भाव भावतात्र यमता छत्र।

भाहकन यमता कालक मित्र यस्तात्र यमता छत्र।

श

সিন্দুর বদলে হিস্কৃত দিবে গুঞার বদলে পলা।
পাটশন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা। ॥
লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা।
আতক (আকন্দ) বদলে মাতক (মাকন্দ) দিবে হরিতাল বদলে হীরা।
চঞের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।
গুকার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে বোড়া॥

এই স্থাৰ্থ তালিকায় অনেক কান্ধনিক উজি আছে। কিন্তু এই সমূদ্য় বাণিজ্যের কাহিনী বে কবির কল্পনা মাত্র নহে, বাস্তব সত্যের উপব প্রভিষ্ঠিত, বিদেশী অমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বোড়শ শতকের প্রথমে (আমুমানিক ১৫১৪ খ্রীষ্টান্ধ) পর্তু গীজ পর্যটক বারবোদা বাংলা দেশেব যে একটি ক্ষাক্ষেপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার দার মর্ম এই:—

"এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তব ভাগে বহু নগরী আছে। ভিতরের নগরগুলিতে হিন্দুরা বাস করে। সমুদ্র গীবেব বন্দবগুলিতে হিন্দু মুসলমান ছুইই আছে—ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বছ দেশে পাঠায়। এই দেশেব প্রধান বন্দরেব নাম 'বেপুল' (Bengal)। আবব, পারশু, আবিসিনিয়া ও ভারতবাসী বছ বণিক এই নগবে বাস কবে। এদেশের বড় বড় বণিকদেব বড় বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নানা দ্রব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমগুল উপকুল, মালাবার, ক্যান্তে, পেগু, টেনাসেবিম, স্থমাত্রা, লঙ্কা এবং মলাক্কায় বার। এদেশে বছ পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নানা রকমের স্বন্ধ বন্ধ তৈরী হয় এবং আরবে ও পারন্তে ইহারারা এত অধিক পরিমাণে টুপি তৈরী করে যে প্রতি বৎদর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের চালান দেয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের ওড়নার জন্ম 'সরবতী' কাপড় থুব চডা দামে বিক্রয় হয়। চরকায় স্থতা কাটিয়া এই সকল কাপড় বোনা হয়। এই শহরে খুব উৎক্লাই সাদা চিনি তৈরী হয় এবং অনেক জাহান্ত বোঝাই করিয়া চালান হয়। মালাবার ও ক্যান্বেডে চিনি ও भननित च्व छड़ा बार्य विकय द्य। धथान चाना, कमनारनत्, वाङावी লেবু এবং আরও অনেক ফল জল্ম। ঘোড়া, গরু, মেব ও বড় বড় মুরগী প্রচুর আছে।"

বারবোদার দমদামরিক ইতালীয় পর্যাক তার্থেয়াও ( ১৫০৫ এটাবে ) উক্ত

বন্দরের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত বাণিজ্যসম্ভার বিশেবতঃ স্তা 😎 রেশমের কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভার্থেমা বলেন যে বাংলা দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দেশে তিনি দেখেন নাই। আর একজন পর্তু গীল, জাঁয়া দে' বারোদ (১৪৯৬-১৫৭ গুরীরাব্দে), লিথিয়াছেন যে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নম মাইল দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাদ করিত এবং বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভাবের জন্তু-সর্বদাই রাস্তায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খুবই করকর ছিল। পোনার গাঁও, হগলী, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামেও বাণিজ্যেব কেন্দ্র ছিল।

ষোড়শ শতকের বিভীয়াধে সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬০ খ্রীষ্টান্দ ) সাতগাঁওকে (সপ্তথাম) খ্ব সমুদ্ধশালী বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'বেশ্বল' বন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বংদর পরে রাল্ফ্ ফিচ সাতগাঁও ও চাটগাঁও এই তুই বন্দরের বর্ণনা দিয়াছেন এবং চাটগাঁও বা চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর (Porto Grande) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও 'বেশ্বল' বন্দরের উল্লেখ কবেন নাই। হ্যামিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সাতগাঁও এর উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'চিটাগাং' বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু 'বেশ্বল' বন্দরের নাম করেন নাই। ১৫৬১ খ্রীষ্টান্দের অধিক একটি মানচিত্রে বেশ্বল ও সাতগাঁ উভয় বন্দরেরই নাম আছে।

রাল্ফ্ ফিচ আগ্রা হইতে নৌকা করিয়া যম্না ও গঙ্গা নদী বাহিয়া বাংলায় আসেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ১৮০ থানি নৌকা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান বণিকেরা এই সব নৌকায় লবণ, আফিং, নীল, সীসক, গালিচা ও অক্যান্ত প্রাবাহী করিয়া বাংলা, দেশে বিক্রয়ের জন্ত বাইতেছিল। বাংলা দেশে তিনি প্রথমে টাণ্ডায় পৌছেন। এথানে তুলা ও কাপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান হইতে তিনি কুচবিহারে যান—সেধানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাও হিন্দু অথবা বৌদ্ধ—মুসলমান নহে। ফিচ হগলীয়ও উল্লেখ করিয়াছেন—এখানে শতু সীন্দেরা বাস করিত। ইহার আর একটু দ্বে দক্ষিণে অঞ্জেল (Angeli) নামে এক বন্দর ছিল। এখানে প্রতিবংসর নেগাণ্টম, স্বমাত্রা, মালাকা এবং আরক্তানক ছান হইতে বহু বাণিজ্য-জাহাত আসিত।

मननामविक देवरमिक विवतन श्रेष्ठ कामा यात्र व छात्रखवर्रद विकित

প্রদেশের বণিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে কার্মীরী, মৃশুতানী, আফগান বা পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভূটিয়া ও সর্র্যাসীদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া বায়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাগড়ীওয়ালা হিন্দুয়ানীদের নাম এবং কলিকাতা বড়বাজারের পগেয়াপটি সম্ভবতঃ তাহাদের স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। সন্মানীরা সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, ভূর্জপত্র, রুদ্রাক্ষ ও লতাগুল্ম প্রভৃতি ভেষল দ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন যে দিল্লী ও আগ্রার পগেয়া ব্যাপারীরা প্রতি বংসর এখান হইতে দীসক, তামা, টিন, লম্বা ও বন্ধ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাকা অথবা আফিম, সোরা অথবা অম্ব বিনিময় করিত। কান্মীরী বণিকেরা আগাম টাকা দিয়া স্থলর বনে লবণ তৈরী করাইত। কান্মীরী এবং আর্মেনিয়ান বণিকেরা বাংলা হইতে নেপালে ও তিবরতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্তা, তামাক, চিনি, মালদহের সাটিন প্রভৃতি নানা রকমের বন্ধ বিক্রয় করিত।

বাঙালী সদাগরেবাও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ খ্রীষ্টান্তের রচিড জয়নারায়ণের হরিলীনা নামক বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে একজন বৈশ্র বণিক নিম্নলিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন: "হন্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কান্থোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, ত্রাবিড নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবস্তী, মধুরা, ক'ল্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ।" চক্রকান্ত নামে প্রায় সমসাময়িক আর একথানি বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে বে চন্দ্রকান্ত নামে মঙ্গভূম নিবাসী একজন গদ্ধবণিক সাত্রখানি ভরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন।

বাবদায়-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের উপজীবা। প্রাচীন একথানি পুঁথিতে আছে বে আত্মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে কৃষিই প্রশন্ত। কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং অনেক জালপ্রভারণা করিতে হয়। চাকুরীতে আত্মদমান থাকে না এবং ভিক্ষার্ত্তিতে অর্থ লাভ হয় না। নানাবিধ শস্তা, ফল, শাক-সব্জীর চাষ হইত—এবং এ বিবরে বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও বছ পরিমাণে ছিল। মূকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ হইন্নাও চাব দারা জীবিকা অর্জন করিতেন। বাংলার অত্লনীয় কৃষিসম্পন্ধের কথা সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশীর পর্যটকগণের শ্রমণ বুডাজে উদ্ধিত্তি উইনাছে। একজন চীনা পর্যটক লিথিয়াছেন বে বাংলা দেশে বছরে ভিনবার

ক্সল হয়—লোকেরা ধ্ব পরিপ্রমী; বহু সারাস সহকারে তাহারা জন্প কাটিরা ক্রি চাবের উপবোগী করিয়াছে। সরকারী রাজস্ব মাত্র উৎপন্ন শক্ষের এক পঞ্চমাংশ।

মধ্যবুগে বাংলার ঐশর্ব ও সম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইরাছিল। বাংলা সাহিত্যে ধনী নাগরিকদের বর্ণনায় বিশ্বত প্রাসাদ, মণিমুকাপচিত বদনভ্বণ, এবং শ্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্নের ছড়াছড়ি। বৈদেশিক বর্ণনায়ও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা রাজ্বত্বেরা বাংলায় আদিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোজনাস্তে চীনা রাজ্বত্বকে সোনার বাটি, পিকদানি, শ্বরাপাত্র ও কোমরবদ্ধ এবং তাঁহার সহকারীদের ঐ সকল রৌপ্যের ক্রব্য, কর্মচারীদিরকে সোনার ঘন্টা ও সৈক্যগণকে রূপার মূজ্রা উপহার দেওয়। হয়। এদেশে কৃষিজাত সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যবসাম বাণিজ্যে বহু ধনাগম হইত। পোষাকপরিচ্ছদ ও মণিমুকাপচিত অলক্ষারেই এই ঐশ্বের পরিচয় পাইয়া চীনাদূতেরা বিশ্বিত হইয়াছিলেন।

'তারিথ-ই-ফিরিশ্তা'ও 'রিয়াজ-উদ দলাতীনে' উক্ত ইইয়াছে যে প্রাচীন যুগ হইতে গৌড় ও পূর্ববঙ্গে ধনী লোকেরা সোনাব পালায় থাইত। আলাউদ্দীন হোদেন শাহ (যোড়শ শতক) গৌড়েব লুঠনকারীদের বধ করিয়া ১০০০ সোনার থালা ও বহু ধন রত্ন পাইয়াছিলেন। ফিরিশ্তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ্ণে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ যুগে বাহার বাড়ীতে বত বেশী সোনার বাসনপত্র পাকিত সে তত বেশী মর্যাদার অধিকারী হইত এবং এখন পর্যস্তম্ভ বাংলা দেশে এইরূপ গর্বের প্রচলন আছে।

এই ঐশর্যের প্রধান কারণ বন্ধদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শস্তসম্পদ এবং বাঙালীর বাণিজ্য বৃত্তি। সপ্তথামে বহু লক্ষণতি বণিকেরা বাস করিতেন। চৈতস্ত-চরিতামতে আছে:

> "হিরণ্য-গোবর্ধন নাম ছই সহোদর। সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মূজার ঈশ্বর॥"

বে মুগে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল পাওয়া ষাইত সে যুগে বার লক্ষ টাকার মূল্য কত সহজেই বুঝা ষাইবে। কবিক্ষণের সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক সিজার ক্রেডারিক সপ্তগ্রামের বাণিজ্যও ঐশ্বর্যের বিবরণ দিয়াছেন। প্রতি বৎসর এখারে ৩০।৩৫ খানা বড় ও ছোট জাহাজ আসিত এবং মাল বোঝাই করিয়া ফিরিয়া ঘাইত। মধ্যমুগে বাংলা দেশে থাক্সরব্য ও বন্ধ খুব সন্তা ছিল। চতুর্গণ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইব্ন বত্তা বন্ধদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন স্তব্যম্লোর নিম্লিখিত ডালিকা দিয়াছেন।

| <b>জব্য</b>   | পরিমাণ            | মূলা বর্তমানের ( নরা ) প্রসা |
|---------------|-------------------|------------------------------|
| চাউৰ          | বর্তমানকালের একমণ | >5                           |
| খি            | •                 | >8€                          |
| চিনি          |                   | >8¢                          |
| তিল তৈল       | **                | 99                           |
| উত্তম কাপড়   | ১৫ গ্ৰন্থ         | 200                          |
| হ্শ্ববতী গাভী | जी ८              | <b>900</b>                   |
| হাইপুট মুবগী  | <b>५</b> २ि       | ₹•                           |
| ভেড়া         | :चि               | ₹€                           |

এক বৃদ্ধ বাঙালী মুদলমান ইব্ন বতুতাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি, তাঁহাব খ্রী ও একটি ভূত্য —এই তিন জনেব খাল্পের জন্ম বংসরে এক টাকা ব্যয় হইত। ব্যথিনের হিসাবে সাত টাকা)।

ইব্ন বতুতা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টেঞ্জিয়ারেব অধিবাদী। তিনি আফ্রিকার উত্তব উপক্ল ও এশিয়ায় আরব দেশ হইতে ভাবতবর্ধ ও ইন্দোনেশিয়া হইয়া চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ কবিয়াছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন বে সারা পৃথিবীতে বাংলা দেশের মত কোথাও জিনিষপত্তের দাম এত সন্তা নহে।

সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে সাধারণ বাঙালীর খাত্য—চাউল, দ্বত ও তিনচাবি প্রকাব শাকসজ্ঞী—নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যাইত। এক টাকায় কুড়িটা বা তাহার বেশী ভাল মূর্গী পাওয়া যাইত। হাঁসও এইরপ সন্তা ছিল। ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া যাইত। শৃক্রের মাংস এত সন্তা ছিল যে এলেশবাসী পতুর্গীজরা কেবল তাহা থাইয়াই জীবন ধারণ করিত। নানারকম মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

ষোড়শ শতাখীতে রচিত কবিকমণ চণ্ডীতে 'ছুর্বলার বেদাতি' বর্ণনাও দ্রব্যের মূল্য এইরূপ সন্তা দেখা যায়। রাজধানী মূর্শিদাবাদে ১৭২৯ গ্রীষ্টাব্দে খাছদ্রব্যের শূল্য এইরূপ ছিল।'

<sup>1</sup> K. K. Datta, op. cit. 463-64

| প্ৰতি টাকায় | থুব ভাল    | া চাউল ( বাঁপফুল | ) প্ৰথম শ্ৰেণী | > | व्य ५०     | শের |
|--------------|------------|------------------|----------------|---|------------|-----|
| A            | À          |                  | বিতীয় "       | > | ষ্ব ২৩     | সের |
| A            | \$         |                  | ভূতীয় "       | > | यन ७८      | বের |
| S            | যোটা (     | দেশনা ও প্রবী    | ) চাউল         | 8 | মণ ২৫      | দেব |
| <b>3</b>     | মোটা (     | (মৃশসারা)        |                | e | মণ ২৫      | শের |
| A            | মোটা (     | কুরাশালী)        |                | 1 | ম্ব ২০     | শের |
| <b>_a</b>    | উৎকৃষ্ট    | গম প্রথম শ্রেণী  |                | ٠ | ম্প        |     |
| <b>A</b>     | •          | দিভীয় শ্ৰেণী    |                | o | म्ब ७०     | শের |
| \$           | তেল        | প্রথম শ্রেণী     |                |   | <b>3</b> 5 | দের |
| ঐ            | <b>A</b>   | দিতীয় শ্ৰেণী    |                |   | <b></b>    | সের |
| ক্র          | <b>মৃত</b> | প্রথম শ্রেণী     |                |   | > 110      | সের |
| ঐ            |            | ্ষিতীয় শ্ৰেণী   |                |   | >>4        | সের |
|              |            |                  |                |   |            |     |

কাপাদ ( তুলা ) প্ৰতি মণ ২ কি ২॥০ টাকা।

মধ্য যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতান্ধীতে সরকারী কাগঙ্কপত্তে বাংলাদেশকে বলা হইত ভারতের স্বর্গ। ঐশ্বর্য ও সমুদ্ধি, প্রাক্ততিক শোভা, ক্লবি ও শিল্পজাত দ্রুব্যসম্ভার, জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতা প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির সার্থকতা সহজেই বুঝা যায়।

দেশে ঐশ্বৰ্ণালী ধনীর পাশাপাশি দারিদ্রের চিত্রও সমসামন্ত্রিক বাংলা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ দ্রবাদির মূল্য খ্ব সন্তা হইলেও সাধারণ কৃষক ও প্রজাগণের তৃঃধ ও তুর্দশার অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। তাহাদের মধ্যে অগুতম রাজকর্মচারীদের অথথা অত্যাচার ও উৎগীড়ন। কবিকছণ চণ্ডীর গ্রন্থকার মূকুন্দরাম চক্রবর্তী দামিগ্রায় ছয় সাত পুরুষ যাবৎ বাস করিছে-ছিলেন—ক্ষবিষারা জীবন যাপন করিতেন। ডিহিলার মামুদের অত্যাচারে যথন তিনি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অগুত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তথন তিন দিন ভিক্ষান্ত্রে থারণের পর এমন অবস্থা হইল যে—

**"তৈল বিনা কৈল স্থান** করিলুঁ উদক পান

শিশু কাঁদে ওদনের ভরে"

ক্ষোনন্দ কেতকদাদেরও এইরপ ত্রবদ্বা হইয়াছিল। কবিকছণ-চঙীতে সভীনের কোপে থ্রনার কট্ট ও ফ্রবার বার মাসের ছাথ বর্ণনার এই দারিস্তা- ক্ষাৰ আজিপানিত চ্ট্যাছে। বিৰ ছবিবানের চণ্ডীকাব্যেও পুরনার জ্ঞান বৰিত এইবাছে। শাসনকর্তার অভ্যাতারে অক্তন গৃহত্তের কিন্তুপ ভ্রবছা চ্ট্ড

"ভাটি হইতে আইল বাদাল লহা লহা দাড়ি।
লেই বাদাল আসিয়া মূল্কং কৈয় কড়ি ॥
আছিল দেড় বুড়ি খাজনা, লইল পনর গণ্ডা।
লাদল বেচার জোরাল বেচার, আরো বেচার ফাল।
খাজনার ভাপতে বেচার ত্থের ছাওয়াল।
বাড়ী কাদাল ত্থীর বড় জ্থে হইল।
খানে খানে ভালুক সব ছন হৈয়া গেল॥"

কিছ স্থশাসনে প্রজাবা চাষবাস ক্রবিয়াও, কিরূপ স্থথে স্বছন্দে জীবন যাপন করিত তাহারও উচ্ছন স্বতিরঞ্জিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে স্বাছে:—

> "সেই যে রাজার রাইঅত প্রজা ত্যপু নাহি পাএ। কারও মাকলি (পথ) দিয়া কেহ নাহি যায়। কারও পুন্ধরিণীব জুল কেহ নাহি থাএ। <sup>২</sup> আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকাষ॥ সোনার ভেটা দিয়া রাইঅতের ছাওযাল থেলায়।"

বিদেশী পর্যটক মানরিক লিখিয়াছেন বে খাজনার টাকা না দিতে পারিলে হিন্দুদেব খ্রী ও সস্তানদের নিলামে বিক্রের করা হইত। কর্মচারীরা ক্লবকদের নারী ধর্বণ করিত এবং পিয়াদাবা নানা প্রকার উৎপীড়ন করিত। ইহার কোন প্রতিকার ছিল না। অথচ ইহারাই ছিল শতকরা নক্ষই জন।

লোকেদের ত্র্ণণাব আব একটি কাবণ ছিল যুদ্ধের সময় সৈক্তদলের লুঠপাট। ছই পক্ষের সৈত্ত্বোই লুঠপাট, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত অভ্যন্ত ছিল যে, সৈন্দ্রের আগমনবার্তা ভনিলেই রাস্তাব তৃই পার্ষের গ্রাম ছাড়িয়া লোকে দ্রে পলাইয়া যাইত। যুদ্ধেব বিরতিব পবেও বিজয়া সৈক্তেরা লুঠপাট করিত।

<sup>)।</sup> कविकार हाथी, दाधम कात्र २८१ शृः

২। ২-৪ পংক্তির অর্থ এহ যে প্রভাবেরছ বিজের নিজের পথ ঘটে পুকুর আছে —রুগ্যধান জ্বব্য বেথানে সেথানে ফেলিয়া রাথে—চোরের ভন্ন নাই। বন্ধ সাহিত্য পরিচর পৃঃ ৬০৫

প্রভাগানিভার আখান্যপূর্ণের পর বিশ্বরী মুখ্য প্রেনানায়ক একটিব উদ্যাদিতাকে বিনিলেন "নীর্জা নতা ভোনাহের মের্পু নৃট ফরিডেছে আর ভোনার আহাকে থকে ভাতি সোনা দিতেছ। আমি চুগ করিয়া আছি ব্লিয়া আমাকে একটা আম কাঠানও পাঠাও না। আছে। কান ইহার পোধ নিব।" সেনানায়কের আজার রাজি বিপ্রহারে লগ ও খনের নৈজ ঘোড়ার চড়িয়া রাজধানী দুপোহর বাজা করিল এবং এমন ভাবে বুঠগাট করিল বে পূর্বের কোন অভিযাদে আর দেরগ হয় নাই। উক্ত সেনানায়ক নিজেই ইহা লিশিবছ করিয়াছেন।

মগ ও পর্তৃ গীজ জনদন্তার অত্যাচারে দক্ষিণ বলের সমুদ্র উপকুলের অধিবাদীরা সর্বনা সম্ভ্রন্থ থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ প্র্ঠণাট করিত ও আঞ্চন লাগাইরাণ ধ্বংস করিত, খ্রীলোকদের উপব অত্যাচাব করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বহু নগ্ননাবীকে হরণ পূর্বক পশুর মত নৌকার খোলে বোঝাই করিয়া লইয়া দাসমূপে বিক্রের করিত। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ খ্রীপ্রাম্বের মধ্যে পর্তৃ গীজেবা ৪২,০০০ মাস বাংলার নানা স্থান হইতে ধরিয়া চট্টপ্রামে আনিয়াছিল। অনেক দাস পর্তৃ গীজেরা গৃহকার্থে নিযুক্ত করিত।

স্থলপথে অভিযানের সময়ও সৈল্পেরা গ্রাম পুঠণাট করিয়া বছ নর-নারীকে বন্দী করিয়া লাদরণে বিদ্রুয় কবিত। শান্তিব সময়েও সাধারণ লোককে কর্মচারী- নের ছকুমে বেগার (অর্থাং বিনা পারিশ্রমিকে) থাটিতে হইত। মোটের উপর মধ্যমুগে সাধারণ লোকেব অবস্থা থুব ভাল ছিল এরণ মনে কবিবার কারণ নাই। তবে ভাতকাপডেব তুংখ হয়ত বর্তমান যুগেব অপেকা কম ছিল।

### वापम भतिएकप

# ধর্ম ও সমাজ

## ১। হিন্দু ও মুসলমান

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্ষৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও मुनठः हेशात्रा अकहे धर्म हहैएक छेन्छ्क अवः हेशानत माधा अरखन कमनः অনেকটা ঘূচিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধর্মের পৃথক সন্তা ছিল ना वनितनहे इस । देवन धर्मत প্রভাবও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুদলমানেরা বথন এদেশে আদিয়া বদবাদ করিদ তপন 'হিন্দু' এই একটি সাধারণ নামেই এদেরেশ তাহার। তথনকার ধর্ম ও সমান্তকে অভিহিত করিল। মুসল-মানের ধর্ম ও সমাজ সমস্ত মৌলিক বিষয়েই ইহা হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে ভাহারা কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া ঘাইতে পারে নাই। মুসলমানদের পূবে গ্রীক, শক, পহলা, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি বহু বিদেশী জাতি ভারতের অল্প বা অনেক আংশ জায় করিয়া দেখানেই স্থায়িভাবে বদবাদ করিয়াছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে আজ তাহাদের পূথক সন্তার চিহ্ন-মাত্র বিভামান নাই। কিন্তু মুদলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত স্থল বিশেৰে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎদৰ হিন্দুৰ সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বেব মতই স্বতন্ত্র আছে। ইহার কারণ এই যে, এই চুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাঙ্গ-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দিরে দেবতার মৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা উপচারে তাহার পূজা করা হিন্দুদিগের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান ধর্মণান্ত্রে দেবমৃত্তি পূজা যে কেবল অবৈধ তাহা নহে মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংস করা অভ্যন্ত পুণ্যের কার্য বলিয়া গণ্য হয়। আবার হিন্দুশান্ত্রমতে মুসলমানেরা মেচ্ছ ও অপবিত্র, তাহাদের দহিত বিবাহ, একতে পানভোজন প্রভৃতি দামাজিক দয়দ্ধ ভো দু:রর কথা তাহাদের স্পর্ণ ও দৃষিত বলিয়া গণ্য করা হয়—তাহাদের স্পষ্ট অরজন গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্মে পতিত ও জাতিচ্যুত হয়। গোমাংস ভক্ষণ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি যে সমৃদয় আচার ব্যবহার হিন্দুর দৃষ্টিতে অভিশন্ন পর্হিত,

মুদ্দমান সমাজে তাহা দৰ্বজন স্বীকৃত। এইরূপ অপন বদন ভোজন ও জীবনবাপন ल्यानी मण्नुर्व छित्र। हिन्तुरा वाःना माहित्जात त्थातमा नाम नःइड हहेत्छ, মুদলমানের। পার আরবী ফারদী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাধিকারের আইন हिन् ७ मृननमानत्त्र मत्था मण्युर्ग विश्वित । এই मम्बग्न अल्डिन नका कतित्राहे মূদলমান পণ্ডিত আল্বিব্লণী (১০৩০ খ্রীন্টান্দ) বলিয়াছিলেন বে 'হিন্দুরা বাহা বিশাস করে আমরা তাহা করি না—আমরা বাহা বিশাস করি হিন্দুরা তাহা করে না।' নয় শত বংদর পরে যে মৃদলমানেরা পাকিস্থানের দাবী করিয়াছিল তাহারাও এই কথাই বলিয়াছিল। তাহারা পূর্বোক্ত ও অক্তান্ত প্রভেদের বিষয় স্বিস্তারে উল্লেখ করিয়া তাহাদের উক্তির সমর্থন করিত। অষ্ট্রম শতাব্যের আবিস্তে মৃদলমানেরা যথন দিরুদেশ জয় কবিয়া ভাবতে প্রথম বসতি স্থাপন কবে তথনও চিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল সহস্ত্র বংসর পবেও এক ভাষার পার্থকা ছাড়া আর সমন্তই ঠিক সেইরপই ছিল। হিন্দর সর্বপ্রকাব রাজনীতিক অধিকাব লোপ এবং এই ধর্ম ও সমাজগত প্রভেদ ও পার্থকাই মধাযুগের বাংলাব ইতিহাদের সর্বপ্রধান ছুইটি ঘটনা। রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল মুদলমান রাজাদের সহস্কেই আলোচনা করা হইয়াছে কারণ मूननमात्नतारे हिन ताक्रभावत अधिकांवी — हिन्द्वा हिन छात्रात्वत नान माख। কোন হিন্দুৰ পক্ষে রাজ্ঞপদ অধিকার করা যে কত অদন্তব ছিল রাজা গণেশের কাহিনীই তাহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু গুক্তর প্রভেদ দত্তেও হিন্দু ও মুদলমান উভয়েরই বিধিবন্ধ ধর্ম ও সমাজ ছিল—স্বতরাং পৃথকভাবে এই ছুইয়ের আলোচনা করিতে হইবে।

## ২। মুসল্মান ধর্ম ও সমাজ

মৃদলমানের ধর্ম ইদলাম নামে পরিচিত এবং ইহার মৃদনীতিগুলি কোরাণ প্রভৃতি কয়েকথানি ধর্মশাঙ্গের অনুশাদন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। স্মতরাং পৃথিবীর দর্বত্রই মৃদলমানদের ধর্মবিশ্বাদে ও ধর্মাচরণে দাধারণভাবে একটি মৃদগ্র এক্য দেখা বায়। বাংলা দেশেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই।

বে সকল তুর্কী দৈক্ত প্রথমে বাংলা দেশ জন্ম করিয়া এখানে বদবাদ করিতে আরম্ভ করে তাহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ধুব নিমন্তঃররই ছিল। অনেক

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াল ছিল। হিন্দু সমাজে নিয়শ্রেণীর লোকেরা নানা অস্থবিধা ও অপমান সহ করিড। কিছ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অহুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বথ তিয়ার খিলজীর একজন মেচজাতীয় অমূচর গৌড়ের সমাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টাস্থে উৎসাহিত হইয়া বে দলে দলে নিয়শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্বর্ষ বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অত্যাচার ছইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইত, উচ্চপদে নিয়োগের কোন আশা **তাহাদের ছিল না এবং রাজনৈ**ত্তিক সকল অধিকার হইতেই তাহারা বঞ্চিত হিল। এই সব কারণে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন খুবই বেশী ছিল। বোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভে পর্তু গীজ পর্যটক হুয়ার্ডে বারবোদা বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ষে রাজ-অন্ত্রত পাইবার জন্ত প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতদারে মুদলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমন কি নিবিদ্ধ ভোজ্যেব গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুব জাতিচ্যতি হইত। মুসলমান কোন হিন্দু নারীর অঞ্চ স্পর্শ করিলে দে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয়ম্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত। এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিনুকে মুসলমান করা হইত—আবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফকীর ও দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ২ম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় भूमनমানদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। সেন রাজারা বাদ্ধণা ধর্মের প্রাধান্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার ফলে অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ সমাজের নিমন্তরে পতিত হয়। তাহারা মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়াই মনেকরিত। তাহাদের বিশাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্তই দেবতারা মুসলমানের মৃতিতে ভূতলে আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধ "ধর্মপূজা বিধান" নামক গ্রন্থখনি বিশেষ প্রাণিধানবোগ্য। ধর্মপূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্বৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য মতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এখনও পশ্চিমবঙ্গে নিয়ঞ্জীর মধ্যে প্রচলিত আছে। উল্লিখিক গ্রন্থে নিয়ঞ্জনের রুসনা'

নামে একটি কবিতা আছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মচাক্রের ভক্তদের দহিত কিরুপ ত্র্ব্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহারা লাপ দেয়—সন্ধর্মীদের বিনাশ করে—ব্রাহ্মণদের ভয়ে সকলেই কম্পামান ইত্যাদি। ইহাতে বিচলিত হইয়া ভক্তেরা ধর্মচাক্রের নিকট প্রার্থনা করিল:—

"মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বলে রাথ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিজ্ঞান।
এইরূপে ছিজগন করে স্পষ্ট সংহরন
এ বড় হইল অবিচার ॥"
ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়া বৈকুঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলিল:—
"বৈকুঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল থনকার।
ধর্ম হইলা যবনরূপী নিরে নিল কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
যতেক দেবতাগন সবে হয়ে একমন
আনন্দতে পরিল ইজার।

বিষ্ণু হৈল পায়গম্বর ব্রহ্মা হৈল পাকাম্ব ( হজরৎ মহম্মদ )
আদন্ত হইলা শূলপাণি।

এইরপে গণেশ হইলেন গাজী, কাতিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী হায়া বিবি, ও পদাবতী বিবি ন্র হইলেন। এইভাবে দেবগণ মৃদলমানের রূপ ধারণ করিয়া জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাছিয়া অনর্থ সৃষ্টি করিল।

এই কবিভাটি কোন্ সময়েব রচনা তাহা জানা নাই। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নিম্প্রেণীভূক প্রাক্তন বৌদ্ধগণ ম্সলমানদিগকেই হিন্দুর উপাস্ত দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতায় তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

প্রথম র্গের 'তুকাঁ দেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্প্রেণীর হিন্দুদিগকে লইরাই বাংলার ম্নলমান সমাজ সর্বাত্তা গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে উচ্চ শ্রেণীর ম্নলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাদ করে। ক্রমেদশ শতাস্বীতে মোল্লরাজ চেন্দিন থা। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুকাঁ ম্নলমানবের রাজ্য এবং বোধারা, সমর্থন্দ প্রভৃতি ইনলাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান ক্রেশ্রগুলি

ধাংস করেন। ইহার ফলে এই অঞ্চল হইতে গৃহহীন পলাতকেরা দলে দলে ভারতে তুকী মুসলমানদের রাজ্যে আশ্রম গ্রহণ করে। পরে ভাহাদের অনেকে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করিল এবং বাংলার মুসলমান স্থলভানগণ জ্ঞানী-গুণী মুসলমানদিগকে অর্থ ও সম্মান দিয়া নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবর্তী-কালে দিয়ীতে বিভিন্ন তুকী রাজবংশের উথান ও পতনের ফলে বিভাড়িত অনেক তুকী সম্রাপ্ত লোক বাংলায় আশ্রম লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্রাপ্ত মুসলমান রাজকর্মচারীরূপেও বাংলায় আসিতেন, ফলে বাংলার বাহিরের ইসলাম সভ্যভার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কালক্ষমে বহু পতিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসিলেন এবং সংখ্যায় অম হইলেও ইংবারা বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করিলেন। আরবী ও ফাসী সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইসলাম ধর্মেরও ক্রত

এই প্রসঙ্গে স্থানী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রাদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টায়ই বাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বুদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। স্থানীগণ মধ্য, ও পশ্চিম এশিয়া হইতে উত্তর ভারতবর্ধের মধ্য দিয়া বাংলায় আগমন করেন। খ্রীষ্টিয় পঞ্চাশ শভানীতে বাংলার সর্বত্ত—শহরে ও গ্রামে—স্থানীর দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারা ইসলামীয় ধর্মশাজে স্থপতিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানীর বছ শিষ্য ছিল। ইহারা তাহাদিগকে ইসলামী শাজে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। এই শিষ্যেরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃত্তন নৃত্তন শিষ্যকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। রাজ্য প্রজা সকলেই স্থানিগকে সন্মান ও প্রশ্বা করিতেন। স্থানীর দর্গা ও করর পবিত্ত বলিয়া গণ্য হইতে। এই সব দর্গায় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতীত দরিজের অরদান ও চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা মুসলমান শাস্ত্রমতে পুণা কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্থফীগণ এই বিষয়ে অতিশয় তংপর ছিলেন। স্থফীদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অমুসরণ করিয়া জীবনবাদন করিতেন। তাঁহাদের উপদেশে ও দুষ্টাস্তে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত্ত পূর্বে বাংলাফ্ন তান্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশাস করিত বে তান্ত্রিক সাধু বা গুলর বছবিধ অলৌকিক ক্রমতা আছে। স্নতরাং তাঁহাদিগকে অত্যম্ভ ভক্তি শ্রহা করিত এবং তাঁহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত। মুসলমানেরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক স্বফী দরবেশ ও পীর এই সব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দর্গা প্রতিষ্ঠা করিতেন। ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া থাতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত পীরেরা ইচ্ছা করিলেই লোকের ছার্থ হর্দ্দণা মোচন করিতে পারেন, মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন আবার জীবস্ত মামুষকেও জাছবলে মারিতে পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিশ্বৎ বলিয়া দিতে পারেন। ফলে তান্ত্রিক সাধুর শিশ্বেরাও অনেকে স্থান মাহাজ্যে এবং এই সব অলৌকিক ক্ষমতাব খ্যাভিতে আকৃষ্ট হইয়া পীরের দর্গায়্ব আদিত ও ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত।

আবার পীর ও দরবেশ হফীরা অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জয় য়ৄয়ও করিতেন। মৃদলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক হফী দরবেশ তাঁহার পীর অর্থাং ওকর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০০ শিল্পসহ বছ যুদ্ধ করিয়া অনেক ক্রুদ্ধ হিন্দুরাজ্য জয় করেন এবং সেখানে ইদলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিশেষে শ্রীহট্টের রাজাকে পরাজিত ও ঐ দেশ অধিকার করিয়া অহ্বচরগণসহ সেখানে বসবাস করেন। সম্ভবতঃ বাংলার হুলতানের সৈম্বাদের সহায়তায়ই তিনি এই যুদ্ধ জয়লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন পীর হুলতান কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মৃদলমান সেনাপতি হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও দম্মান লাভ করিয়াছেন এরুপ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও আছে। হুত্রাং পীরেরা শস্ত্র ও শাস্ত হইটিতেই সমান দক্ষ ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও শস্ত্রচালনা এই তুই উপায়েই বাংলায় মৃদলমান রাজ্য ও ইদলাম ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা সহায়তা করিতেন।

বে সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দ্রা ইদলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ভাহারা আরবী জানিত না এবং যদিও কেহ কেহ সামাক্ত ফার্দি জানিত, তথাপি মুদলমান ধর্মশাস্ত্র সহত্তে ভাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞানও ছিল না। বোড়ণ শভারী পর্যন্ত হে এই অবস্থা ছিল ছুইজন মুদলমান লেখকের রচনা হুইতে ভাহা জানা যায়। একজন লিথিয়াছেন বে বালালী মুসলমানেরা না বোঝে আরবি, না বোঝে নিজের ধর্মশঙ্ক কাহিনী প্রভৃতি লইয়াই ভাহারা মন্ত থাকে। আর একজন মহাভারতের
বাংলা জমুবাদ-সংক্ষে লিথিয়াছেন:

হিন্দু মোছলমান ভাহা খরে খরে পড়ে। খোদা রস্থলের কথা কেহ না সোঙ্গে ॥ '

তবে ইনলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল তথা বা তত্ত্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি—
ইমান (ঈশরে ও পয়গদরে বিশাদ), নমাজ, রোজা ও হজ (মজা প্রভৃত্তি তীর্থ
দর্শন) বাঙালী মূনলমানেরাও যথারীতি পালন করিত। পঞ্চম—জকাৎ অর্থাৎ
নিজের আয়ের এক নিটিষ্ট অংশ গরীব ত্বংখীকে নিয়মিত দান—কতদ্র
প্রতিপালিত হইত তাহা বলা যায় না।

খাঁটি ইস্লামের অতিরিক্ত এবং অন্তুমোদিত কতকগুলি সংস্থার ও প্রথা বাংলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা বহু সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিলেও তাহাদের কোন কোন বিশ্বাস ও সংস্থার ছাড়িতে পারে নাই। স্করাং তাহা ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজে প্রবেশ কবিয়াছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টাস্ক দিতেছি।

হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রন্ধা ও ভক্তি মুসলমান পীরেব প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা পঞ্চপীর—সভ্যপীর, মানিকপীর, ঘোড়াপীর, কুন্তীরপীর, মদারী (মৎশ্র ও কচ্ছপ) পীব—প্রভৃতির পূজায় পর্যবসিত হইল। বদ্ধ্যার পূত্র লাভের জন্ম নানা অন্তর্হান, কুন্তীরের রূপায় সন্তান লাভ হইলে প্রথম সন্তানটি কুন্তীরকে দান, মদাবীকে ভোজ্য দান, বৃক্ষে পৃত্র বন্ধন ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কুনংস্কার ভাহাদেব সঙ্গে মুসলমান সমাজেও প্রবেশ করিল।

মোলা নামে আর একটি নৃতন যাজকশ্রেণীর আবির্ভাবও উল্লেখযোগ্য। ইহারা হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মাস্থলান এবং বিবাহাদি ক্রিয়া অম্বাইত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া ভাষাকে ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত এবং সঙ্গে সংক্ষ কসাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মূরগী, বকরী ইত্যাদি জবাই করিত। এই সম্দয় হইতে বে অর্থলাভ হইত ভাহাই ছিল ভাহাদের উপজীবা।

<sup>&</sup>gt; | % व क क द के ।

বোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিকশ্বণ চণ্ডীতে মোলার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ব্দাছে:

> মোলা পড়ায়া নিকা দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া।

করে ধরি ধর ছুরি

কুকুরা জবাই করি

দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।

পীরের স্থায় মোলাও ইদলামের অনক্মোদিত ধর্মধাঞ্চক এবং হিন্দু দ্যাজের শুরু পুরোহিতের অনুকরণ।

প্রাচীন মুদলমান সাধুদস্তদের ও পীরদের সমাধির প্রতি দন্মান প্রদর্শন এবং 
তাঁহাদের রূপায় ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ হইতে পারে এইরূপ বিশাসও
প্রচলিত ছিল। এরূপ বিশাস ইদলাম ধর্মের অনুস্মোদিত। অতএব ইহা সম্ভবতঃ
হিন্দু দমাজের প্রভাব স্চিত্ করে। এইরূপ আরও অনেক কুসংস্কার মুদলমান
দমাকে প্রচলিত ছিল।

হিন্দু সমাজে ভাতিভেদের কিছু প্রভাবও মুসলমান সমাজে দেখা বায়। কারণ বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সৈয়দ (অর্থাৎ হাঁহারা হজরৎ মুহন্মদেব বংশধব বলিয়া দাবি করেন), আলিম (পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেণীভুক্ত এবং বিশেষ শ্রন্ধা ও সন্মানের পাত্র। কাজীও উচ্চপদন্ত কর্মচারী এবং মোলারাও জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চন্তরের ছিল। ইহা ছাড়া তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিছু এই শ্রেণী-বিভাগ হিন্দুদের জাতিভেদের স্থায় কঠোর ছিল না—ইহাদের মধ্যে পান ভোজনের বা স্পর্শদোষের বালাই ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদিও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

নিম্নশ্রেণীর মুদলমানের মধ্যেও বংশাক্ষক্রমিক বৃত্তি অমুদারে অনেক শ্রেণী বিভাগ ছিল। কবিকঙ্গ চণ্ডীতে ইহাদের একটি স্থদীর্ঘ তালিকা আছে। যথা গোলা, জোলা, মুকেরি', পিঠারি, কাবাড়ি', দানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী°, দরজি, বেনটা°, রংরেজ',হালান ও কদাই।

<sup>&</sup>gt;। বাহারা বলদে করিয়া বিজের জিনিব নের। ২। সংস্ত বিজেতা অথবা কসাই । বে বাগজ তৈরী করে। । বে বরুন করে। ৫। বে রং লাগার।

কৰিকৰণ চতীতে নৃতন নগরপত্তনের বে বিভ্ত বিবরণ আছে তাহা হইতে অস্থান করা যায় যে বড় বড় নগরে মুগলমানেরা একটি শুভন্ত পাড়ায় বাস করিত। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে যোড়ণ শতান্ধীতে মুসলমান সমাজের একটি মনোরম চিত্র পাওয়া হায়:--

> "कक्द्र' मगर्य देत्रि বিছায়ে লোহিত পাটী পাঁচ বেরি<sup>২</sup> করয়ে নমাজ।

ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পগন্ধরে

পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।

দশ বিশ বেরাদরে

বসিয়া বিচার করে

অহদিন কেতাব কোরাণ।

কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে

সাঁঝে বাজে দগড়", নিশান ॥

বড়ই দানিসবন্দ "

না জানে কণ্ট ছম্প

প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাডি।

যার দেখে খালি মাথা

তার সনে নাহি কথা

সারিয়া চেলার মারে বাভি॥

ধরুয়ে কম্বোজ বেশ

মাথাতে না রাখে কেশ

বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

না ছাড়ে আপন পথে

দশ রেখা টুপি মাথে

ইজার পরয়ে দুঢ় দড়ি (করি १)॥

আপন টোপর নিয়া

বসিলা গাঁয়ের মিয়া

ভূঞ্জিয়া' কাপড়ে মোছে হাত।"

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে পর্তু গীজ বারবোদা বাংলা দেশের প্রধান একটি বন্দরের সন্ত্রাস্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে লিপিয়াছেন, মুসলমানেরা পায়ের গোড়ালি পরস্তু লম্বা সাদা জোকা পরে—ইহার তলে লুদ্দির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হইতে রৌপ্যথচিত তরবারি ঝুলান থাকে। হাতে মণিমাণিকাথচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাথায় ক্ষম তুলার কাপড়ের টুপি। তাহারা খুব বিলাদী –মেয়ে পুরুষ উভয়ই উৎক্ট খাছ ও মছপানে

১। প্রাত:কাল। ২। পাঁচবার। ৩। বাষামা ৪। পণ্ডিত, থার্মিক। ৫। আহার করিরা।

অভাত। প্রত্যেকের এ৪ বা ততোধিক খ্রী। তাহাদের পরণে মূল্যবান বন্ধ ও অলকার কিন্তু তাহারা পর্দানদীন। নৃত্য গীত তাহাদের খ্ব প্রিয়। প্রত্যেকেরই অনেক ভূত্য। সাধারণ লোকেরা থাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই জুতা ব্যবহার করে। ধনীদের জুতার রেশম ও সোনার স্থতার কাজ।

মৃদলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফার্সী ভাষার সাহায়েই হইত।
অনেকে আরবী ভাষারও চর্চা করিতেন। বিচ্চাশিক্ষার জন্ম মক্তব ও মান্ত্রাসা
ছিল। অনেক ফলতান এইরূপ বিচ্চালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। স্থকীদের
দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হইত। সাধারণতঃ
বিদেশী ও স্বর্নসংখ্যক অভিজাত মৃদলমান উর্ফু বাবহার করিতেন ভাছাড়া
সকলেই বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিত। মৃদলমান সমাজে অবস্থাপর লোকের
ছেলেমেরেদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া হইত। মসজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা
ছিল। সকলেই কোরাণ শরীক পড়িত এবং জন্ম এক বা একাধিক বিষয়
শিথিত।

অনেক সময় অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের সংক্ষ স্থির হইত কিন্তু
বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না। বর ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাষাত্রা করিয়া
কনের বাড়ীতে ঘাইত—সেথানে কাজীর সামনে মোলা বিবাহ দিতেন। ধনীর
বাড়ীতে ভোক্স নৃত্যগীতাদি একাধিক দিন চলিত। বিবাহ সংক্ষে হিন্দুর অনেক
লৌকিক আচার অফুষ্ঠান মুদলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল।

ধনী পুরুষেরা বছ বিবাহ করিত এবং বিবাহবদ্ধন ছেদও খুবই ছইত।
ধনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাসদাসী আসিত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল
এবং বড়লোকের হারেমে থোজা প্রহরী নিযুক্ত হইত। নর্ভকীর নৃত্য ও সঙ্গীত
মুসলমান সমাজে খুবই আদৃত হইত।

## ৩। স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজ

হিন্দু সংস্কৃতির দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত: ইহা ধর্মকেন্দ্রিক—জ র্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভীয়তঃ প্রাচীন মুগের সহিত বোগস্ত্র রক্ষা। জ্বর্থাৎ জ্বতীতে যাহা ছিল তাহা সহসা বা সরাসরি জ্বীকার না করিয়া ম্বাসন্তব তাহার সহিত জ্বতঃ বাহ্যিক

একটি সামঞ্জ রক্ষার চেষ্টা। অরবিভর পরিবর্তন প্রতি সমাজেই যুগে যুগে ঘটে — উহা সমর্থনের জন্ত শান্তবচন অগ্রাহ্ম না করিয়া তাহার টীকা টিপ্পনী—অনেক শময় অসমত ব্যাখ্যামারা তাহার এক্লপ অর্থ করা হইত যাহাতে পরিবর্ভিত লোক-মডের বা লৌকিক আচরণের সহিত সন্থতি রক্ষা হইতে পারে। এই জন্মই গুরুতর পরিবর্তন ঘটলেও হিন্দুরা প্রাচীন স্বতির মর্যাদা রক্ষা করিরা চলিয়াছে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন টীকা রচনা করিয়া কালের অবশ্রস্তাবী পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাচীন শান্তের প্রতি বিশাদের অভাব ঘটিতে দেয় নাই। স্বতরাং মধ্যযুগে মন্ত্র, যাজ্ঞবদ্ধা প্রভৃতি প্রামাণিক শ্বতিগ্রন্থের নৃতন নৃতন টীকা হইয়াছে এবং শার্ড পণ্ডিতগণ নৃতন নৃতন নিবন্ধ লিখিয়া প্রতি অঞ্চলে যে সব নৃতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহার সহিত শান্তের দম্বতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একই শ্বতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা অথবা বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্বতির নিবন্ধ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাংলা দেশেও মধ্যযুগে, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্থতরাং বাংলার ধর্ম ও সমাজ মধাযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হইত এই সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভাছা জানিতে পারা যায়। তু:থের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত নিবন্ধকারের জীবনকাল অত্যাপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি অধিকাংশ পণ্ডিভের মতে ১২০০ খৃষ্টান্দ এবং উহার কিঞ্চিথ পূর্ব বা পর হুইতে যে সকল শ্বুতি ও অক্সান্ত শাস্ত্রপ্তর রচিত হইয়াছিল, ঐগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সাহায্যে মধ্যযুগে বঙ্গদেশের আদর্শ রক্ষণশীল সমাজের চিত্র অন্ধন করিতেছি। শ্বতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বন্ধদেশে রচিত বলিয়া অমুমিত বৃহধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ', ক্রফানন্দের তন্ত্রসার; প্রভৃতি গ্রন্থেও কিছু সামাজিক তথ্য আছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশুক। শ্বৃতি নিবদ্ধানিতে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনিমাত্ত এবং কতটুকু তদানীস্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহা নির্ণয় করা ত্রহ এবং প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্থতরাং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে হিন্দুধর্ম ও সমাঞ্চের যে বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হইরাছে তাহা পূথকভাবে পরে আলোচিত হইবে।

वारण। (मध्यत के किशाम-कथम कार्य- वह मश्यत्व, ३१० गुढ़ी सहेवा

### (ক) ধর্মচর্যা

শ্বতিনিবদ্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বার মাসেই পূজা পার্বণ লাগিয়া থাকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক যাগষজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সমাজে ব্রতাষ্ট্রানের খুবই প্রচলন ছিল; এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ স্নানদানাদির মধ্যে প্রাণের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বজীয় শ্বতিনিবদ্ধসমূহে, বিশেষতঃ শ্লপাণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থগুলিতে, তত্ত্বের প্রগাত প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মগুল, মৃত্রা, মৃত্র প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্র। জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার অপরিহার্যভাও এই দেশে শ্বীকৃত হইয়াছিল।

সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলা দেশে সৌর, গাণপত্যা, পাগুপতা, পাঞ্চন্তাত্ত্ব, কাপালিক, কৌলক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় বিজ্ঞমান ছিল। কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বিগণেরও উল্লেখ আছে। চিরঞ্জীবের (১৭শ—১৮শ শতক) 'বিদ্বন্মোদতরক্ষিণী' নামক চম্পুকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রোস্থ তর্ক বিতর্ক হইত। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং স্বকীয় পূজাপার্বন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শাক্তর্গণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পূজা প্রধান বলিয়া গণ্য হইত। 'দেবীপুরাণে' শক্তিপূজার বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন এই পুরাণের প্রামাণিকত্ব স্থীকার করিয়াছেন। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'মহাভাগবত পুরাণ' প্রভৃতিতে শাক্তর্গণের ধর্মচর্বা। সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত কালীপুলার প্রবর্ত্তক ছিলেন 'তন্ত্রদার'-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীল। এই দেশে প্রচলিত কালীমূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ। উক্ত 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' কালীর স্থতিচ্ছলে (৩)১৬।৩৭-৪৫) তাঁহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। দেবীভাগবতে ও ১।১৮৩ প্রভৃতিও (২।৪৭।১-৩৭) দেবীর এক রূপহিসাবে মঙ্গলচণ্ডীর প্রশন্তি ও পূজার উল্লেখ আছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলচণ্ডী অবলম্বনে বহু আখ্যান উপাধ্যান রচিত হইয়াছিল এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা অভাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সম্ভবতঃ এই দেশে রচিত 'পদ্মপুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বৈঞ্চবগণের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। গোড়ীয় বৈঞ্চবগণের নিকট রাধাক্তফের পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের প্রধান উপজীব্য 'ভাগবতপুরাণে' রাধার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' রাধাকে ক্লফের বিলাসকলার কেন্দ্রগত রসস্বর্মপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূজাপার্বণের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা বা তুর্গাপূজা সর্বাপেকা প্রাথান্ত লাভ করিয়াছিল। এই তুর্গাপূজার পছতি 'বৃহরন্দিকেশ্বর' ও 'নন্দিকেশ্বরপুরাণ' ঘারা প্রভাবিত। স্থ-গৃহ, জীর্ণস্থান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 'দীপন্থিতিবিবজিত' স্থান প্রভৃতিতে তুর্গাপূজা নিষিদ্ধ; 'স্বগৃহ' শব্দের অর্থ বোধ হয় নিজের বাসের ঘর। শূলপাণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে মৃত্তিকাবেদির উপরে তুর্গাপূজা হইতে পারে।

তুর্গার মৃতি হইবে দশভূজা এবং সিংহোপরি স্থাপিতা। মৃতি সাধারণতঃ মুয়য়ী হইত। কিন্তু অন্য উপাদানের দারাও উহা নির্মিত হইত বলিয়া মনে হয়; কারণ শ্লপাণি বলিয়াছেন যে, মৃগ্রমী প্রতিমাপক্ষে দেবীর স্থান দর্পণে বিধেয় এবং মৃতি স্থানধোগ্য হইলে স্থান প্রতিমাতেই করণীয়। সান্তিকী, রাজসী ও তামদী—এই ত্রিবিধ পূজাই বঙ্গীয় শ্বতিকারগণের অন্থমোদিত বলিয়া মনে হয়। সান্তিকী পূজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ প্জোপকরণ। রাজদী পূজাতে পশুবলি হইবে এবং পূজোপকরণ হইবে আমিষ। তামদী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্ত ; এইরপ পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং পূজোপকরণ মন্ত মাংস প্রভৃতি।

'কালিকাপুরাণের' প্রমাণবলে শূলপাণি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত চুর্গাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এই ব্যবস্থান্থলারে মাত্র পঞ্চোপকরণের দারা দেবীপূজা হইতে পারে, ষথা—পূজা, চন্দন, ধৃপ, দীপ ও নৈবেছ। প্রতিক্ল আর্থিক অবস্থাদি হেতৃ যে বছ দ্রব্যাদি দারা পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে কেবল ফুল জল অথবা শুধু জলের দারা পূজার বিধান আছে।

বাংলা দেশে প্রচলিত তুর্গাপুজা সংক্রাম্ভ আচার অম্চানের মধ্যে শক্রবলি এবং শবরোৎদব কৌতৃহলোদীপক। 'দেবীপুরাণ', কালিকাপুরাণ' প্রভৃতিতে শক্রবলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মানকচুর গাতার ঢাকা একটি পুতৃগকে বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশাস এই যে, ইহা দারা একবংসর পর্যম্ভ

শত্ৰুভন্ন হইতে মুক্ত থাকা বায়। 'তুৰ্গোৎনববিবেক', 'তুৰ্গাপ্জাভন্ব' প্ৰভৃতি নিবন্ধগুলিতে শত্রুবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের বিদ্যাভ্যণ ভট্টাচার্য নামক জনৈক অপ্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি কৰ্তৃক বচিত 'কুৰ্গাপূজাপদ্ধতি'তে এই প্ৰথাব উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথা বাংলা দেশে কথনও বিলুপ্ত হয় নাই। শৃলপানি, রঘ্নন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ সম্ভবতঃ এই অফুষ্ঠানটিতে বিশেষ গুরুত আরোপ করেন নাই।

বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধসমূহে বিবিধ দশমীক্লত্যেব মধ্যে শবরোৎসবের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থামূদাবে পরস্পর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিবে। ষে এইরপ গালাগালি অপরকে করিবেনা এবং যাহাকে অপরে গালাগালি করিবেনা, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাগভাজন হইবে। 'শব্রোৎসব' শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রদক্ষে জীমৃতবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের স্থার সমন্ত শরীর পত্তাদি দাবা আনুত ও কর্দমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাদ্য করিতে হয়।

বঙ্গীয় শ্বতিশাপ্রকারগণের মতে, বিভিন্ন মাদে নিম্নলিখিত ধর্মাফুষ্ঠান ও আচাব প্রধান:

বৈশাগ — প্রাতঃস্থান, ত্রাহ্মণকে জলঘটনান, মস্বসহ নিম্বপত্ত ভক্ষণ, বিষ্ণুকে শীতলজলে স্থান ক্বান।

टिकार्थ-वाद्रगायकी, मानिजीविक ও नमह्ता।

আবাঢ-চাতুর্যাস্ত বত।

আবণ-মনসাপুজা।

ভাদ-জনাইমীত্রত ও অনুষ্ঠত ।

আখিন — তুর্গাপুঞা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।

কাৰ্ত্তিক – প্ৰাত্তম্বান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাস ও পাৰ্বণশ্ৰাদ্ধ, সন্ধ্যায় পিতৃপুৰুষের উদ্দেশ্যে উন্ধাদান প্ৰভৃতি; দাতপ্ৰতিপদ, প্ৰাতৃদিতীয়া।

অগ্রহায়ণ-নবারপ্রান্ধ।

পৌষ—এই মাদে উল্লেখবোগ্য কোন অন্তর্গানের বিধান নাই।

মাঘ— রটস্টীচতুর্দনী, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতঃস্পান ও স্যোপাদনা, বিধান দপ্তমীব্রত, আরোগ্যদপ্তমীব্রত, ভীমাইমীতে ভীমপুৰা।

ফান্ধন — শিবরাত্তিত্রত।

চৈত্র—শীতলাপূজা, বারুণীম্বান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীব্রত, মদনত্রগোদী ও মদনচতূর্দণী তিথিতে পূত্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য কামনার এবং সমস্ত বিপদ হইতে ত্রাণলাভের আকাজ্জার মদনদেবের পূজা কর্তব্য। রঘুনন্দনের মতে এই পূজার মদনদেবের প্রীত্যর্থে জন্ত্রীল ভাষার প্রয়োগ বিধের।

বর্তমান প্রদক্ষ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তান্ত্রিক অমুষ্ঠানের কথা বলা আবশুক। 'তন্ত্রপারে' শত্রুর অনিষ্টকরে বিদেষণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি কতক অমুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল অমুষ্ঠানে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্বাদ্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মান্ত্র্চান। প্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এই সম্বন্ধে বাঙালী স্মৃতিকারগণ প্রাচীন স্মৃতির বচনাদি আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্যে ক্রেটি প্রদর্শন করিয়া নিজম্ব সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। শূলপাণির মতে, সম্বোধন পদের বারা আহুত উপস্থিত পিতৃ শুক্ষগণের উদ্দেশ্তে হবিত্যাগের নাম প্রাদ্ধ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার উদ্দেশ্তে প্রদ্ধাপৃর্বক অয়াদি দানের নাম প্রাদ্ধ। প্রাদ্ধের উপযুক্ত স্থান ও সময়, প্রাদ্ধকর্তার পক্ষে কোন্ কোন্ কর্ম বর্জনীয়, প্রাদ্ধে কাহাকে এবং কত জনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কোন্ থাতন্ত্রব্য দেয় অথবা বর্জনীয়, প্রাদ্ধের অধিকারী ক্রে—ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী স্মৃতিশান্ধে বিস্কৃত্রবে লিখিত আছে।

#### (খ) নীতিবোধ

বন্ধীয় শ্বতিকারণণ বিবিধ বাসনকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। অবৈধ বৌনসম্বন্ধের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরণ সম্বন্ধের মধ্যে গুর্বস্থনাগমন স্বাপেক্ষা নিন্দিত। 'গুর্বস্থনা' শব্দের অর্থ, বাংলাদেশের শ্বতিকারণণের মতে, মাতা। মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্যক্ষা, আচার্যানী এবং স্বীয় ক্ষা প্রভৃতির স্থিতি যৌনসংসর্গও গুর্বস্থনাগমনের তুগ্য। যে কোন লোকের পক্ষে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির স্থা, নিয়তরবর্ণের স্থালোক, রক্ষকপত্নী, রক্ষশ্বলা নারী ও গুর্বস্তী নারীর সহিত সহবাদ এবং ব্রন্ধচারীর পক্ষে যে কোন নারীর সহিত

সহবাস প্রায়শ্চিত্তার্ছ; কিন্ত গুর্বলনাগমনক্ষনিত পাণের তুলনায় ইহাদের মক্ষে বৌনসম্পর্কের পাপ সম্ভর। গোপ্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত বোনি-সম্পর্কও পাণক্ষনক বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আধুনিক দৃষ্টিভকীতে ধাহা নীতিবিগহিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের মতিকারগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দাসী ও অবিবাহিতা নারীর সহিত বৌনসংযোগ অস্ততঃ শৃদ্রের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না বলিয়া মনে হয়; কারণ, দায়ভাগে (১।২১) জীমৃতবাহন শৃল্পের ঔরসেও দাসীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্ম শিতার অহুমতিক্রেমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্মতরাং দেখা যায় এরপ জারজ পুত্র সমাজে স্বীকৃত হইত।

প্রাচীন শ্বতির অম্পরণে বন্ধীয় শ্বতিতেও বিবাহ-বন্ধন অত্যন্ত মৃদৃ ব্লিয়া বিবেচিত হইয়াছে। একমাত্র স্ত্রীর অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি তাঁহাকে সম্পূর্ণব্রপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক অপরাধে তিনি পতির সহাবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিছ গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইতেন না।

ছুর্গাপুজা প্রসঙ্গে শববোৎসবের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। অপ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এই উৎসবের অঙ্গ। মনে হয়, ইহা অনার্য প্রভাবের একটি নিদর্শন।

জ্যেষ্ঠ প্রতিকার পূর্বে কনিষ্ঠ প্রতার বিবাহ বাঙালী শ্বতিকারগণ শুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইরুপ বিবাহ এত পাপঙ্গনক যে, ইহার সঙ্গে সংযুক্ত দকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যন্ত, পতিত হইবেন। জ্যেষ্ঠ প্রতাহদি পতিত বা বেখাদক্ত, ছন্চিকিংখ্য ব্যাধিযুক্ত এবং বোবা, অন্ধ, বধির প্রভৃতি না হন, তাহা হইলে তাঁহার অহমতিকানে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ প্রতা অপরাধী হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দ্রের কথা। একজনের উদ্দেখ্যে বাগ্দত্তা ক্যাও অপরের বিবাহের অযোগ্যা।

#### (গ) পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

পাপ তুই প্রকার—বিহিত কর্ম না করা এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাপের ফলও তুই প্রকার—মৃত্যুর পর নরকে বাস অথবা জীবিত কালে পান, ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপারে সমাজে অচল হইরা থাকা। ইচ্ছাকত বা অনিচ্ছাকত এই উভয়বিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফল সম্বন্ধে 'বাজ্ঞবদ্ধান্ধতি'র একটি বচন ( ৩৫।২২৬ ) বিতর্কের স্পন্ত করিয়াছে। বচনটি এই :

> প্রায়শ্চিত্তৈরশৈত্যেনো ষদজ্ঞানক্বতং ভবেং। কামতো ব্যবহার্যস্ত বচনাদিহ জায়তে॥

দিতীয় পংক্তিতে 'ব্যবহার্য' পদের ছলে 'অব্যবহার্য' পাঠ ধরিয়া শ্লপাণি লোকটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানক্ষত পাপ প্রায়শ্চিত্তেব দারা দ্রীভৃত হয়; কিছ জ্ঞানাক্ষত পাপ ইহা দারা অপগত হইলেও পাপকর্মকারী সমাজে অব্যবহার্য থাকিবে।

প্রায়ণ্ডিত শক্টি শ্লপাণিব মতে, 'প্রায়' ও 'চিত্ত' এই তুইটি পদের দ্বারা গঠিত; 'প্রায়' অর্থাং তপ ও 'চিত্ত' বলিতে ব্যায় নিশ্চয়। অতএব প্রায়ণ্ডিত্ত শব্দে ব্যায় এমন তপশ্চর্যা যাহাদ্বাবা পাপক্ষালন হইবে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা যায়। প্রাচীন শান্তীয় প্রমাণমূলে রঘুনন্দন মনোজ্ঞ উপমার সাহায্যে প্রায়ণ্ডিত্তর ফল ব্যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রকালনের ফলে ষেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাণমুক্ত হয়।

পাশকাবীর বয়দ, বর্ণ, সে পুরুষ বা স্থী—এই দকল বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্তেব তারতমা হয়।

বন্ধহত্যা, স্থরাপান, ন্তেয়, গুর্বন্ধনাগমন এবং এই চত্রিধ পাপাচরণকাবীর সহিত সংসর্গ —এই পাঁচটি মহাপাতক বা গুক্তম পাপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞাবর্গেন কোন বাজি সজ্ঞানে স্থরাপান করিলে মৃত্যুই তাঁহার প্রায়শ্চিত ; বিক্ল বাবছাহ্দাবে চত্রিংশতিবার্ষিক ব্রত অহুঠেয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে স্থরাপানের প্রায়শ্চিত্ত ঘাদশবার্ষিক ব্রত; তাহা সম্ভব্পর না হইলে ১৮০টি তুশ্ববতী গাভী দান।

নরহত্যা প্রণঙ্গে বলা হইয়াছে বে, ভগু হত্যাকারীই দোষী নহে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও অপরাধী:—

(১) অমুমস্তা—'ক) যে হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশাস দেয় যে, অপর যে ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হঁইবে না তাহাকে সে বাধা দিবে।
(ধ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেট্টা করে না।

- (२) षर्थाहक-(क) त्व वधा वाक्तिक ष्रम्यमन करत् ।
  - (খ) বধাব্যক্তির সাহাঘ্যার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে বে বাধা দের।
- (৩) নিমিত্তী —(ক) বংকর্তৃক ক্রোধোৎপাদন হেতৃ কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণনাশে রুতসঙ্কা হয়।
- (৪) প্রযোজক—(ক) যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃত্ত করে।
  - (থ) হত্যার প্রবন্ত ব্যক্তিকে বে উৎসাহ দেয়।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক সত্মদেশ্রে ক্ষতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে ঐ ব্যক্তি
নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় না; অর্থাৎ হত্যা মাত্রই গুরুতর অপরাধ নহে,
যদি তাহাতে হত্যার অভিসন্ধি না থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত প্রদক্ষে বন্ধীয় শ্বতিশাল্পে তন্ত্রতা ও প্রদন্ধ নামক চুইটি নীতি শীকৃত হইয়াছে। একই প্রকার পাপাচরণ পুন: পুন: কবিয়া একবার মাজ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপম্ক ইওয়া যায়—এই নীতির নাম তন্ত্রতা। এক ব্যক্তি শুক্তরর পাপ করিয়া গুক্তর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হইতেও মৃক্ত হইবে—এই নীতির নাম প্রদন্ধ।

পূর্বে বলা হইয়াছে বে মহাপাতকীর দংদর্গেও মহাপাতক জন্মায়। নিম্নলিবিত রূপ সংসর্গ পাপজনক:—

এক শ্যায় শন্ধন, একাদনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভাগু বা পক্কান্ত্রের মিশ্রণ, পাতকীব জন্ম যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, বৈবাহিক বা যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহযান ইন্ড্যাদি।

পাতকীর জন্ম যজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, পাতকীর উপনয়ন ও পাতকীর সহভোজন—এইরূপ সংসর্গ দল্ম পাতিত্য-জনক। নিম্নলিখিতরূপ সংসর্গ একবংসর কালের জন্ম হইলে পাতিত্যজনক হয়:

পাতকীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, একাদনে উপবেশন, এক শ্যায় শয়ন ও সহযান।

প্রাচীন স্বৃতির প্রমাণাস্নারে বনীয় স্বৃতিতে অতিক্বচ্ছু, চাস্রায়ণ, তপ্তকচ্ছু, পরাক, প্রান্ধাপত্য, সান্তপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। নানা কারণে এইরূপ ব্রতান্থগান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া ধেমুদ্রশন

বা ব্রতের পরিবর্তে ত্রাহ্মণকে ধেছদানের ব্যবস্থা আছে; ব্রতভেদে দেয় ধেছক সংখ্যা বিভিন্নর ।

## (ঘ) বৰ্ণাশ্ৰম-ব্যবস্থা

হিন্দুসমান্ত বান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শুদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
এই চারিবর্ণের জন্তই বলীয় স্বৃতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবন্ধ আছে। এই
প্রসন্তে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বান্ধণবর্ণের
প্রাধান্ত স্থাপনের প্রয়াস স্বৃতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। বান্ধণ
উচ্চতম বর্ণ। কিন্ত অপর তুইটি বিজবর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের, তুলনায়ও
শৃদ্রের স্থান সমাজে অতিশর হেয়।

শ্দ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্থারের মধ্যে এক বিবাহ ভিন্ন অন্ত কোন সংস্থারে শৃদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র আছে, কিন্ত শৃদ্রের নিজস্ব কোন গোত্র নাই। উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি কতক প্রকার হেয় কার্য করিলে শ্রেবং পরিগণিত হইবেন। যেমন, ঋতুমতী কল্পাকে বিবাহ করিলে তাহার পতি শ্রুত্ল্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তাঁহার সহিত কথোপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তুত্ত খাছ্যর্যা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিবিদ্ধ। বিনা জলে শৃদ্রপক দ্রব্য এবং শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। রঘুনন্দনের মতে, শৃদ্র কর্তৃক প্রস্তুত দ্রধি ও শক্তর ব্রাহ্মণের ভোজ্য।

আইন কামুনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণগণের স্বর্গ-পক্ষপাতিত্ব এবং শৃদ্রের প্রতি অবজ্ঞা পরিস্টুট। রাজা বিচার কার্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, 'ফু:শীল' হইলেও দিন্ধ এইরূপ'প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শুদ্র 'বিজিতেক্সিয়' হইলেও এই কার্যের অযোগ্য।

বিচারে যখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তথন সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের ব্যবস্থা শুদ্রের জন্ম এবং বিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ্ঞসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য।

পূরাণ ও তদ্ধের প্রভাবে বন্ধীয় শ্বতিকারগণ ধর্মাচরণে স্ত্রীলোক এবং শৃক্তকে কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তান্ত্রিক দীকালাভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শৃক্ত উভয়েবই আছে। 'দেবীপুরানে' চণ্ডাৰ, পুৰুদ প্রভৃতি অন্তাঙ্গ লাভিকে দেবীপুঞ্চার অধিকার দেওয়া হইরাছে। 'দেবীপুরানে'র মডে, দেবীপূজার উক্ততর নিশুৰ ব্যক্তি অপেকা গুলবান শৃত্রও প্রেয়। বন্ধীয় স্বৃতিকারগণ হুর্গাপুজার শৃত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রদক্তে উল্লেখবোগ্য এই বে, বর্ণাপ্রম বহিত্ত্ ক্রেছগণ হিন্দুর অপর কোন পূজাপার্বণের অধিকারী না হইলেও ছুর্গাপ্রায় ভাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

চারিটি প্রধান বর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বছ সম্বর বর্ণের বাস ছিল। **এটার** ফ্রেমদশ শতকের শেবভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাংলা দেশে রচিত বলিয়া বিবেচিত 'বৃহদ্ধর্যপুরাণে' (৩।১৩) ছত্রিশটি সম্বর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে।

বৃদ্ধান করিব বিশ্ব বিশ

### (ঙ) নারীর স্থান

বৈদিক যুগে শাস্তাদির চর্চা এবং ধর্মাষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদে বছ ব্রন্ধবাদিনী স্ত্রী-ঋষিষ্ঠ নাম ও তাঁহাদের নামান্ধিত স্কোদি পাওয়া বার। উপনিবদেও বিভূষী মহিলাপ্ত

১। বাংলা বেশের ইভিহাস ১ব বঞ্চ ( ভূতীর সং ) ১৭৬ পৃঠা।

পুরুষগণের সন্দে শান্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখা যায়। পরবর্তী কালে কিছু এই দকল ব্যাপারে জীলোকের অধিকার সম্বন্ধ বৈষমমূলক ব্যবস্থা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বৃতিশান্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মহুসংহিতা'তেই বলা হইয়াছে বে, নারীর পৃথক্তাবে করণীয় কোন যাগ যজ্ঞ এত উপবাসাদি কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহার যেন কোন সত্তাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ এতাহুষ্ঠানে জীলোকেরই অধিকার ঘোষণা করা হইয়াছে; ইহার যথেষ্ট ঐতিহাদিক কারণও বিভ্যমান।

অস্তাম্ভ প্রদেশের শ্বতিনিবন্ধগুলির স্থায় বন্ধীয় শ্বতিগ্রন্থস্থতেও একাদকে বেমন আছে প্রানির প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে প্রাণের প্রভাব। স্থতরাং ব্রতাদি ব্যতীত অস্তপ্রকার ধর্মাস্টানে শ্বতিনিবন্ধকার স্থীলোককে অধিকার দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রতাদিতে পতির অস্মতিক্রমে নারীর অধিকার বন্ধীয় শ্বতিশাল্রে শীকৃত হইয়াছে।

তান্ত্রিক দীক্ষায় কিন্ধ বাঙালী শান্ত্রকার স্ত্রীলোকের অধিকার স্থীকার করিয়াছেন। বাংলা দেশে কুমারীপূজার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইহা তান্ত্রিক প্রথা। 'তল্পনারে' রুফানন্দ প্রমাণবলে বলিয়াছেন বে, কুমারীপূজা ব্যতিরেকে হোমাদির সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। এক বৎসর হইতে বোড়শবর্ষ পর্যন্ত বয়স্কা কুমারী পূজিতা হইতে পারে। মহাপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা নবমী তিথিতে, কুমারীপূজা অবশু কর্তব্য। 'দেবীপূরাণে'র মতে, কুমারী কন্তাস্থয়ং দেবীর মৃত্ত প্রতীক; স্মতরাং, দেবীপূজায় কুমারীপূজা অবশু কর্ণীয়। এই পূবাদে নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রহার পাত্র।

নারীর প্রতি সমাজের যে চিরস্তন শ্রদ্ধা ও অমুকম্পা, বন্ধীয় শ্বতিশাস্ত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখা বায় না। একই অপরাধের জন্ম পুরুষ অপেক্ষা নারীর লঘুতর দত্তের বিধান দেখা যায়। পাপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্তও স্ত্রালোকের পক্ষে লঘুতর।

বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধে রজোদর্শনের পূর্বেই কন্তার বিবাহ অবশ্রকরণীয় বলিয়া নির্দেশ আছে; রজোদর্শনের পরে কন্তার পিত্রালয়ে বাস অভিশয় পাপজনক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু, ইহাও বলা হইয়াছে যে অপাত্রে বিবাহ অপেক্ষা কন্তার আমরণ পিত্রালয়ে বাসও শ্রেয়। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠা কন্তার পূর্বে কনিষ্ঠা কন্তার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরুপভাদির হেতু জ্যেষ্ঠা কন্তার বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে কোন দোব নাই। প্রাচীন স্থতির প্রমাণ অফুসরণে জীমৃতবাহন 'আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার স্থীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্নী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্নীকে যে অর্থাদি অবস্থা দান করিবেন উহার নাম 'আধিবেদনিক'। জীমৃতবাহনের পরবর্তী কোন বাঙালী স্থাতিনিবন্ধকার এই শ্রেণীর স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ বাঙালী নিবন্ধকার বল্লালসেনের (গ্রীষ্টায় ১২শ শতক) পরবর্তী। বল্লাল-প্রবৃত্তিত কৌলীক্সপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার জক্ম একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন। বহু বিবাহ এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধহয় 'আধিবেদনিক'-এর প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহার বিধান করেন নাই।

প্রাচীন শ্বভিব ক্যায় বন্ধীয় শ্বভিশাস্থেও অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্নীর পৃথক সত্তা শীকৃত হয় নাই। পতির পহিত বিবাহ-জনিত সমন্ধ বাতিরেকে স্থাবর সম্পত্তিতে স্থানোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারস্ত্রে পতির সম্পত্তিতে স্থার যথন অধিকার জন্মে, তথনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকারিণী; ঐ সম্পত্তিতে তাঁথার লান বিক্রেয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কত্তক প্রকার স্থাধনে স্থালোকের সম্পূর্ণ শ্বত্ম শীকৃত হইয়াছে।

কোন কন্সা যদি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার আতার। এইরূপ কেত্রে, প্রাচীন স্মৃতি অন্থপারে, আতা বা আতৃগণ 'তৃরীয়ক অংশ' দান করিয়া বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। যাজ্ঞবন্ধ্যের টীকাকার বিজ্ঞানেশরের মতে 'তৃরীয়ক' শন্দেব অর্থ কন্সা পুত্র হইলে পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করিতেন তাহার চতুর্থাংশ। 'তৃরীয়ক' পদের আভিধানিক অর্থণ এক চতুর্থাংশ। জীম্তবাহন ও রঘুন্দন 'তৃরীয়ক' পদের অর্থ করিয়াছেন বিবাহোচিত দ্রব্যাদি। ইহা হইতে মনে হয়, বান্ধালী স্মার্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্সার কোন প্রকার অংশের কল্পনা করিতেও কৃষ্ঠিত।

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্ অবস্থান, ঘ্রিয়া বেড়ান, অসময়ে নিস্তা, অপরের গৃহে বাস প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অভিশয় নিন্দনীয়। পতি বিদেশে থাকিলে নারী তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন এবং অভিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন করিবেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অসজ্জ্বিতা থাকিবেন না, কারণ ঐরপ অবস্থায় থাকিলে তাঁহাকে বিধবার স্তায় মনে হইবে।

ল্লীলোকের স্বাভন্তা নাই—মহুর এই নির্দেশ অন্থপারে স্বভিকারগণ যে শুধু

ইহলোকে নারীর পতি হইতে স্বাভদ্র্য অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে, পরলোকেও পতি-পত্নীর আত্মার স্বভদ্র দত্তা স্বীকার করিতে তাঁহারা কৃষ্ঠিত। প্রমাণবলে বদীর ত্মার্তগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন বে, স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিথি ভিন্ন অস্ত্র সময়ে তদীয় আত্মার উদ্দেশ্তে পৃথক্ পিগুলান বিধের নহে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন অস্ত্র সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেশ্তে প্রদত্ত পিগু হইতেই তাঁহারা স্বীয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে রঘুনন্দনপূর্ব-মুগের শ্বলগাণি ও শ্রীনাথ 'প্রাত্মতী' কন্তাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য এই যে, কন্তা প্রাত্মতী হইলে তাহার পুত্রিকাপুত্র হইবার আশস্কা থাকে না। 'পুত্রিকাপুত্র' শব্দির অর্থ দিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিকা সেই পুত্র; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি কন্তাকেই স্বীয় পুত্ররূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি সকল্ল করিতে পারেন যে, কন্তার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মিবে সে-ই তাঁহার পুত্রস্বরূপ হইবে। মনে হয়, শ্বপাণি শ্রীনাথের যুগেও বাংলাদেশে পুত্রিকাপুত্রের প্রচলন ছিল। ইহাদের মতে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশক্ষা না থাকিলে প্রাত্হীনা কন্তা বিবাহযোগ্যা।

প্রাচীন শ্বৃতির অমুসরণক্রমে বন্ধীয় স্মার্তিগণ পৌনর্ভবা কল্পাকে বিবাহে বর্জনীয়া বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত সাত প্রকার কল্পা পৌনর্ভবা বলিয়া অভিহিত—(১) বাগ্দেন্তা, (২) মনোদন্তা, (৬) ক্রতকৌতুকমন্দ্রলা, (৪) উদকস্পর্শিতা, (৫) পানিগৃহীতী, (৬) অগ্নিপরিগতা, (৭) পুনর্ভূপ্রভবা। এই বিধান হইতে দেখা যায়, বিধবা ত দুরের কথা, একজনের উদ্দেশ্যে বাগ্দেশ্র কল্পাও অপরের পক্ষে বিবাহের অযোগ্যা।

বন্দীয় শ্বতিকারগণের মতে, স্ত্রীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাড়া তাঁহার সঙ্গে স্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। সগোত্রা কস্তার বিবাহ তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্রা কস্তাকে বিবাহ করিলে তাহার উপর স্বামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সজ্ঞানে এইরপ বিবাহের জন্ত পত্নীর বর্জন ও চাক্রায়ণ প্রায়শ্চত বিধেয়। কিছ এই সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভরণপোবণ স্বামীর অবশ্র কর্তব্য; স্থতরাং বিবাহবন্ধন 'সম্পূর্ণরূপে ছির হয় না। নিয়তর বর্ণের ব্যক্তির সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, স্ত্রীর অক্তবিধ হীন ব্যসনে আসক্তি বা তৎকর্তৃক ধননাশ

এই করেকটি ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনের সম্পূর্ণ ছেদন বন্ধীয় শ্বার্ভগণের অন্থ্যেদিত বলিয়া মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্ম ত্রী পরিত্যক্ত্যা এমন কি বধ্যাও। উক্তরণ সহবাসাদির ফলে ত্রী বতক্ষণ গর্ভবতী না হইবেন, ততক্ষণ তিনি প্রায়ন্তিত হারা দোহমুক্ত হইতে পারেন। ব্যাভিচারিণী পত্নীর ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা দেখা হায় না। ইহা হইতে মনে হয় ত্রীর ব্যভিচারই একষাত্র অপরাধ হাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর।

#### (চ) খাছা ও পানীয়

বন্ধদেশের যে সকল শ্বতিনিবন্ধ প্রায়ন্চিত্তবিষয়ক, উহাদের মধ্যে নিবিদ্ধ খাছ ও পানীয় সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে শ্লপাণি নিষিদ্ধ খাছ স্তব্যগুলিকে নিম্নলিখিত প্রেণীভূক্ত করিয়াছেন:—

- (১) জাতিত্ই স্বভাবত: অপকারী ; যথা—রহুন, পেঁরাজ প্রভৃতি।
- (২) ক্রিয়াছয়্ট পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কোন কারণে দৃষিত।
- (৩) কালদৃষিত—পর্যুষিত।
- (৪) আশ্রেয়দ্বিত—ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহা মন্দ আশ্রেয় বা পাত্রে রক্ষণ হেতু দৃষিত বস্তুকে বুঝায়।
- (e) সংসর্গত্ন স্থরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংসর্গে দৃষিত।
- (b) শহলেথ—বিষ্ঠাতুলা; যে পদার্থের দর্শনে মনে ম্বার উদ্রেক হয়।

'বৃহদ্ধর্য পুরাণে' (৩)৫।৪৪-৪৬) অমাবস্তা, পূর্ণিমা, চতুর্দর্শী, অষ্ট্রমী, দ্বাদশী তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রান্তি ভিন্ন অক্যান্ত দিনে মংস্তভক্ষণের বিধান আছে। এই পুরাণের মতে, রোহিত, শক্ল, শফরাদি মংস্ত এবং ভক্লবর্ণ সশঙ্ক মংস্ত ব্রাহ্মণের ভক্ষা।

সিদ্ধ চাউল, মৃষ্টির ডাল ও মংস্থ ভক্ষণ অন্থান্ত প্রদেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে
নিষিদ্ধ হইলেও স্মার্ত রঘুনন্দন ইহা অসুমোদন করিয়াছেন। হিন্দু বুগে ভবদেশ
ভট্টও ব্রাহ্মণদের মাছ মাংস খাওয়া সমর্থন করিয়াছেন। স্তরাং বাংলা দেশে
আমিষ ভক্ষণ বরাবরই প্রচলিত ছিল।

বাংলা দেশের শ্বতিশাল্তে স্থরাপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ হট্য়াছে। ইহা পঞ্চবিধ ১। বাংলা দেশের ইভিহাস প্রথম বঙ ( ভূঙীর সং ) ১৯৪ গুঃ। মহাণাতকের অক্সতম। গৈষী, গৌড়ী ও মাধনী—এই ত্রিবিধ মন্ত হবা নামে অভিহিত। এই তিন প্রকার হ্বরা যথাক্রমে, অর, গুড় এবং মধু হইতে জাত। হ্বরা শব্দের ম্থার্থ গৈষ্টা হ্বরা; ইহা পান করিলে ছিজগণের মহাপাতক হয়। অপর ছিবিধ হ্বরা শুধু আন্ধণের পক্ষে নিষিদ্ধ, অপর ছই ছিজবর্ণের পক্ষে নহে। হ্বরাপান সংক্রান্ত ব্যবহা হইতে মনে হয়, সমাজে ইহা বছল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 'পান' শব্দের অর্থ, শূলপাণির মতে, 'কণ্ঠদেশাদধোনয়ম্' অর্থাৎ গলাধাকরণ; হুতরাং হ্বরার স্পর্যে, এমন কি মুখে লইসা গিলিয়ানা ফেলা পর্যান্ত, কোন পাতকের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

## (ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান

প্রাচীন শ্বতিতে বহুদংখ্যক সংস্থারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক ক্মাট সংস্থার সমাজে প্রচালত ছিল, তাহা বলা কঠিন। হলাযুধের 'আহ্মণসবঁস্ব' নামক গ্রন্থে একটি তালেকায় নিয়ালাখত দশার্ট সংস্থারের উল্লেখ আছে:—

গভাধান, পুংসবন, পানস্তোলয়ন, জাতকম, নামকরণ, নিজ্ঞান, অলপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এহ ত্যালকায় রঘুনন্দন যোগ করিয়াছেন সামস্তোলয়েন এবং উপনয়নেব পরে সমাবতন। হলাযুধও এই ত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত ত্যালকার অন্তর্ভুক্ত করেন নাহ। হহা হহতে মনে হয়, এই তুহাট সংস্কারকে তেমন প্রাধান্ত দেওয়া হহত না।

বিবাহ সথক্ষে ক্ষেকাট বিধান্যেধ এইরূপ। সাধারণতঃ অশৌচ ধর্মান্থলীনেব প্রতিবন্ধক। কিন্তু, বিবাহ আরক্ষ হহবার পরে অশৌচ কোন বাধা স্থান্ত কারতে পারে না। মলমানে ধর্মকাথ নোবদ্ধ। কেন্তু, বিবাহারভ্যের পরে মলমান বিবাহের অন্তরায় হইতে পারে না। রঘুনন্দন বালয়াছেন, বিবাহারভ্যের পরে কল্পার রক্ষোদর্শন হইলে বিবাহ পশু হয় না। নান্দীমূখ বা বৃদ্ধিপ্রাদ্ধের ঘারা বিবাহার্ম্ভানের স্কুচনা হয়।

ক্ষৃত বা হাঁচি সাধারণতঃ অশুভস্চক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিবাহে ইহা শুভস্চক। বিবাহে ষম্বস্থীত ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠদঙ্গীত এবং উল্ধ্বনি শুভাবহ।

বিবাহস্থলে একটি গাভী বাঁধা থাকিবে। অর্হণান্তে বর পূর্বনিষ্কু একজন নাপিতের অমুরোধে উহাকে মুক্ত করিবেন। ষদিও দানমাত্রেই দাতা বসিবেন পূর্বমুখ হইয়া এবং গ্রহীতা হইবেন উত্তরমুখ, তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শব্দের অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন এই যে, দাতা হইবেন উত্তরমুখ এবং গ্রহীতা পূর্বমুখ। রঘুনন্দনের মতে, দাতা পশ্চিমমুখ হইবেন।

বিবাহাহ্ছানের অক্সরপ রঘুনন্দন জম্বানালিকা বা মুখচন্দিকার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে জম্বামালিকা শব্দে ব্রায় সেই প্রথা যাহাতে বর ও কক্তাকে পরম্পারের সম্থীন করিয়া তাহাদিগকে পুশানাল্যে ভূবিত করা হয়। ইহা হইতে মনে হয়, জম্বামালিকা শব্দি প্রথমে মালা ব্রাইলেও পরে যাহাতে ঐ মালা ব্যবহৃত হইত সেই অফুটানকেই ব্রাইত।

বিবাহ সংক্রান্ত সকল অমুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষার ও লবণবজিত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন।

বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে শশুরালয়ে পৌছিয়া কন্সা দেইদিন দেখানে অন্নগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কন্সার পুত্র না হওয়া পর্যন্ত কন্সার পিতা কন্সাগৃহে আহার করিবেন না।

বন্ধীয় শ্বতিশাস্ত্রে বহু ব্রতের বিধান আছে। ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে

গিয়া শূলপানি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সহল্প এবং যাহা 'দীর্ঘকালামুপালনীয়' তাহা ব্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক

হইলেও ব্রত আরন্ধ হইলে উহা কোন বাধা স্পষ্ট করিতে পারে না; সহল্পই

ব্রতের আরম্ভ। উপবাস ব্রতের অপরিহার্য অল হইলেও অশক্তপক্ষে নিম্নলিখিও

দ্রবাভক্ষণে কোন দোষ হয় না:

জল, ফল, মূল, দ্বত, ত্থা, আচার্ষের অহুমতিক্রমে যে কোন খাছদ্রব্য এবং ঔষধ।

উপবাদে অক্ষম ব্যক্তির রাত্তিতে ভোজনে কোন পাপ হয় না। ঋতুমতী, অস্তঃসন্থা বা অক্সপ্রকারে অশুদ্ধা নারী স্বীয় ব্রতের জক্ষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন এবং উপবাসাদি কায়িকক্ষত্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ব্রতদিনে নিয়নিথিত কর্ম বর্জনীয়:

পতিত ও নান্তিক ব্যক্তির সহিত আলাপ, অস্তান্ত, পতিতা ও রক্তংখলা

নারীর দর্শন, স্পর্শন ও উহাদের সহিত কথোপকথন, গাত্রাভ্যস্থ, ভাষ্কভন্ধ, দক্তথাবন, দিবানিজ্ঞা, অক্ষকীড়া ও স্ত্রীসভোগ।

যদিও মহার মতে (৫।১৫৫) ব্রতে ও উপবাসে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, তথাপি বাংলা দেশের স্থৃতিকারগণ পতির অহুমতিক্রমে এই দকল কার্বে পত্নীর অধিকার স্থীকার করিয়াছেন।

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহস্থের ও বিধবার উপবাস করণীয়।
প্রবান্ গৃহী কঞ্পক্ষে এই উপবাস করিবেন না। হাহার পুত্র বৈঞ্চব তিনি
কক্ষপক্ষে একাদশীর উপবাস করিতে পারেন। অষ্টম বর্ষের উপের্ব ও অশীতিতম
বর্ষের নিয়ে হাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্র করণীয়। একাদশীতে
নিরম্ব উপবাসই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিয়লিখিত যে কোন দ্রব্য
ভক্ষণ করা যায়:

হবিয়ার. ফল, তিল, তৃগ্ধ, জল, স্বত, পঞ্চাব্য। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব দ্রব্য অপেক্ষা পর পর দ্রব্য প্রশন্ততর।

#### ৪। বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি

মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন যুগের পোরাণিক ধর্মেরই স্বাভাবিক বিবর্তন। সাধাবণতঃ উপাস্ত দেবতা অফুসারে হিন্দুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়—বৈঞ্চব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। যদিও অনেকেই পৃথকভাবে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, ক্র্য ও গণপতিকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করিতেন তথাপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় সকলেই স্মৃতিশাল্লের নিয়ম অফুযায়ী একত্রে ঐ পঞ্চ দেবতারই পূজা করিতেন। স্মৃতরাং বৈঞ্চব, শৈব ও শাক্ত এই তিনটি প্রধান এবং সৌর ও গাণপত্য এই তুইটি অপ্রধান সম্প্রদায় থাকিলেও সাধারণতঃ হিন্দুদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই স্মার্ত পঞ্চোপাসক বলাই যুক্তিসক্ত। নিত্য ও নৈমিন্তিক ধর্মকার্যে 'পঞ্চদেবতান্তো নমঃ' (পঞ্চদেবতাকে প্রণাম) মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অর্য, প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চদেবতার পূজা করিতেন। সাধারণতঃ ইইদেবতার মূর্তি বা প্রতীক কেন্দ্রন্থলে এবং জন্ম চারি দেবতার স্থিতি ও প্রতীক চারি কোনে রাধিয়া পূজা করা হইত। এখনও যে

গৃহত্ত্বের বাড়ীতে প্রত্যাহ নারায়ণ-শিলা ও মৃৎ-শিবলিক্ষের পূজা হয় ইহা পঞ্চোপাসনারই চিহ্ন।

এই ধর্মান্থপ্ঠানের পদ্ধতি সাধারণভাবে দকল হিন্দুদের সম্বন্ধেই প্রবোজ্য। তবে মধ্যযুগে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মহাপ্রভু প্রীচৈতক্সনেবের আবির্ভাবের কলে বোড়শ শতকে বাংলায় এক অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। গোপীগণের কিশোর রুষ্ণের সহিত ও রাধার লাস্য ও মাধুর্যভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবস্তুক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের বিকাশ—ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্ত্যের পূর্বেও যে এই বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের "দীতগোবিন্দ" ও চত্তীলাসের 'পদাবলী' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চৈতন্ত্যের জন্মের অল্প কিছুকাল পূর্বে প্রী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উনিশ জন শিয়ের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, প্রিরঙ্গপুরী, কেশবভারতী ও অবৈত আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্ত্যের সাক্ষাং হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্ময়াছিল। কিন্ধ তথাপি কৃষ্ণভক্তিমূলক বৈষ্ণবধ্ব চৈতন্ত্যের পূর্বে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। 'চৈতন্ত্য ভাগবতে' ও সম্বন্ধে চৈতন্ত্যের অব্যাহিত পূর্বেকার নবদ্বীপের অবস্থা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—

"কৃষ্ণনাম ভক্তি শৃক্ত দকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
'ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঞ্চলতত্তীর গীতে করে জাগরণে॥
দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥"'
ভট্টাচার্ম, চক্রবর্তী, মিশ্র সকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্তু,
"না বাধানে যুগ-ধর্ম কুফ্রের কীর্ডন॥

ষেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী। ভা সবার মুখেতেও নাছি হরিধানি। গীতা ভাগবত যে যেন্দনে বা পড়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিলায়॥

সকল সংসার মন্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণু-ভক্তি কারো নাহি বাসে।
বাস্তলী পূজ্যে কেহো নানা উপছারে।
মন্তমাংস দিয়া কেহো ফক্ষ পূজা করে॥

তবে হবিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবদীপে ছিলেন-তাঁহাদের অগ্রণী অদৈতাচার্য ক্রফের ভক্তিবিহীন নগরবাসীদের দেখিরা নিতান্ত ত্রংথ পাইতেন। হৈতক্তদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ) জাঁহার ত্বংথ দূব করিলেন। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বংগর বয়দে ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর রুফ্যান্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং ইহার ছুই বৎসর পরে কেশব ভারতীব নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১৫১• এ: )। তাঁহাব গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশ্বস্তব। দীক্ষাকালে নাম হইল শ্রীক্বফটেতক্স, সংক্ষেপে চৈতক্স। সন্ন্যাদ গ্রহণেব পব তিনি অধিকাংশ সমন্ন পুরীতেই থাকিতেন; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষের লীলাভূমি বুন্দাবন তথন প্রায় জনশৃত্ত হইয়া কোনক্রমে টি কিয়াছিল— তিনি আবার ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পরেই নিত্যানন্দ, অবৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্বদর্গণ চৈত্যাকে ঈশবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবগণেব মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পদে আত্মদমর্পণ ( প্রপত্তি ) ইহাই মোক্ষলাভের একমাত্র পদ্বা। কিন্তু এই নিকাম ভক্তি শান্ত, দাক্ত, সথ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক ক্রফের প্রতি গোপীদের ও রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্তের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই প্রেমের উচ্ছাদে তিনি সত্য সতাই সময় সময় উন্মাদ ও সংজ্ঞাশৃক্ত হইয়া পড়িতেন এবং এই প্রেম-রস আম্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় ম্বরূপ হরিকৃষ্ণ নাম লম্বীর্ডনের প্রচলন করিয়াছিলেন। সপরিকর চৈতক্ত বহু লোকজন সমভিব্যাহারে খোল করতালের বাভা সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং অনেক সমন্ন ভাবাবেগে মৃছিত হইয়া পড়িতেন। ক্লফের প্রতি রাধিকার প্রেম

তিনি নিজের জীবনে আস্থানন করিতেন। কিন্তু এ প্রেম দিব্য ও দেহাতীত।
ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈফব ধর্মের মৃদক্ষা। ঐতিচতন্ত নিজে কোন
তত্ত্বমৃদক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বৃন্ধাবনবাদী ছয়জন
গোস্বামী শাস্তগ্রন্থ রচনা করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির
উপর স্থাপিত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোস্থামীর
নাম – রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট।

এই ছয় গোস্থামী ও অক্টাক্ত বৈষ্ণবগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ লিপিবন্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের মূলকথা 'গৌরপারম্যবাদ' অর্থাৎ চৈতক্তই চরম সন্তা ও পরম উপেয়; চৈতক্ত একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা। এই দেশে 'গৌরনাগরভাব'ও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগান্থগা ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ চৈতক্তকে নাগর এবং নিজেকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া উপাদনায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মতে, গোপীগণ 'কৃষ্ণবধ্', কৃষ্ণের স্বকীয়া নারী; স্বভবাং গোপীগণের সহিত পরকীয়াবাদ বিলাস নহে। গোপগণের সহিত গোপীগণের বিবাহ ও যৌনসম্বন্ধকালে গোপীগণ কৃষ্ণের মায়াশক্তিবত্তে প্রচ্ছের ভিন্তেন এবং তাঁহাদের পবিবর্তে ভদ্মুকারী ক্যায়ক্রম গোপগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

গৌডীয় বৈষ্ণবৰ্গণ ভক্লিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্তি হইতে পারে—
শুদ্ধা. জ্ঞানমিশ্রা, বোগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা; শুদ্ধা ভক্তি দর্বশ্রেষ্ঠ। অকৈতবা
ভক্তির তুইটি অবস্থা—বৈধী ও রাগাহুগা। শাস্থোক্ত বিধিবাবা প্রবর্তিত হয়
বলিয়া বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে। রাগ বা সহজ চিত্তবৃত্তির অহুগমন
করে বলিয়া বিতীয় অবস্থার নাম রাগাহুগা; ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন
প্রয়োজন নাই।

জীবকর্ত্বক ভগবানের সাক্ষাংকার বা ভগবং প্রাপ্তিই মৃক্তি। একমাত্র প্রীতির ঘারাই এই সাক্ষাংকার সম্ভবপর; স্বতরাং, ভগবংপ্রীতিই চরম কামা। শাস্ত, দাশু, মৈত্রা, বাংসলা ও মাধুর্য—এই পাঁচটি ভগবংপ্রীতির মৃনীভৃত ভাব; ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেয়।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাংলা দেশের বৈষ্ণবগণের ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামৃটি ধারণা করা যায়। তাঁহাদের আচার, আচরণ ও ধর্মামুষ্ঠান সম্বন্ধে বস্তু তথ্য লিপিবন্ধ আছে 'হরিভক্তিবিলাস' ও 'সংক্রিয়াসারদীপিকা" নামক তৃইখানি গ্রাছে। এই ছুই গ্রন্থে পুরাণ ও তন্ত্রের গভীর প্রভাব বিশ্বমান; কিন্তু প্রচলিত विजारिक्षत ज्ञान्तव हेरादित प्राप्ता नाहे। 'हतिज्ञक्तिवादन' अन, भिक्र, वीका, দৈনন্দিন ধর্মাফুঠান, বিফুভক্তির স্বরূপ, ভক্তিতত্ত্ব, পুরন্তরণ, মৃতিনির্মাণ, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; ইহাতে শ্বতিশান্তেব সংস্কারগুলির কোন উল্লেখ নাই। 'নৎক্রিয়াসারদীপিকা'য় গ্রন্থকার বলিয়াছেন বে, বৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধান বৈফবগণের পক্ষে প্রবোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থে প্রাচীনতর কতক শ্বতিগন্থের, বিশেষতঃ বাঙালী শ্বতিকার ভবদেব ভট্ট ও অনিকল্প ভট্টের শ্বতি-নিবন্ধের অমুসরণ লক্ষণীয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপাবে গৌডীয় বৈষ্ণবৰ্গণ সনাতন স্বৃতিশাল্পকে সম্পূৰ্ণরূপে বর্জন করেন নাই। উক্ত উভয এছে পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রান্তপ্রসন্ধ বজিত হইয়াছে। 'হরিভজিবিলাদে' সংস্কারের উল্লেখ না থাকিলেও অপর প্রন্থে সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে, তবে সংস্কারগুলির অমুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত স্মার্ড মত অমুষায়ী নহে। 'সংক্রিয়া-সারদীপিকা'য় ভগবদ্ধর্মের আচরণ অক্তাক্ত দেবদেবীর উপাদনা, পূর্বপুরুষের পূজা, এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অমুষ্ঠানাদি অপেক্ষা শ্রেয়। কৃষ্ণপূজা সকল পূজা অপেকা শ্রেষ্ঠ। বিবাহপ্রদক্ষে গ্রন্থকাব বলিয়াছেন যে, বর শ্বতিশাস্ত্রোক্ত পকোপাদনা অর্থাৎ গণেশ, শিব, তুর্গা, সূর্য ও বিষ্ণুব পূজা দয়তে পরিহার কবিবেন। নৰগ্ৰহ, লোকপাল এবং ষোডশমাতৃকার পূজাও তাহাব পক্ষে বর্জনীয়। ইহাদের পবিবর্তে বিষক্ষেন, সনক প্রাভৃতি পঞ্চ মহাভাগবত তাঁহাব পুষ্য। এতদাতীত কবি, হবি, অন্তরীষ্ঠ প্রভৃতি বোগীর, ক্রনা, শুকদেব প্রভৃতি ভাগবত, পৌর্ণমানী, লক্ষী প্রভৃতি বৈষ্ণবীও তৎকত্ত্ক পৃঙ্গনীয। তিনি यদি বাধা, ক্লফ বা বিষ্ণুব কোন অবতাবের উপাসক হন তাহা হইলে আহুবন্ধিক দেৰতাগণের পূজাও তাঁহার পক্ষে বিধেয।

কিন্ত এই সম্দয় শান্ত রচনার প্রেই চৈতক্তের সান্ত্রিক ভাবযুক্ত দিবা প্রেমোঝাদনাপূর্ণ রাধাক্ষকের আদর্শাহ্যযায়ী ভগবদ্ভক্তির ও প্রেমের তরক্ষ সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনার স্বষ্ট করিল—রাধাক্ষকের দীলা ও হবিনাম কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তিব বক্তায় যেন ভ্বিয়া গেল। ইহাতে আহ্নচানিক হিন্দুধর্মের আচার বিচারেব এবং জাতিভেদেব বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না। জীলোক, শ্রু এবং আচগুল সকলকেই প্রেমেব ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ভাহাদের মনে ভগবংপ্রেম ও সাবিকভাব জাগাইয়া ভোলাই ছিল চৈতক্তের আদর্শ ও লক্ষা।

রাধাক্ষের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্তের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল 🕨 কিন্তু তাহা বছল পরিমাণে দান্তিক ভাব শৃক্ত হইয়। নরনারীর দৈহিক দল্ভোগের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সমগ্র ভারতে সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু শাধারণ নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের যে বাস্তব চিত্র বর্তমান যুগে দাহিত্যে ও দমাজে হেয় ও অঙ্গীল বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার নপ্লরূপও জয়দেব অন্ধিত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দ্বাদশ দর্গে রাধাক্বফের কামকেলির বে বর্ণনা আছে বর্তমান কালে কোন গ্রন্থে তাহা থাকিলে গ্রন্থকার তুর্নীতি প্রচারের অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হইতেন। চণ্ডীদা:দর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে একজন বৈষ্ণবদাহিত্যের মহারথী লিখিয়াছেন যে "আদিরদের ছডাছডি থাকায় কাব্যখানি প্রায় Pornography পর্যায়ে পড়িয়াছে।" ওধু তাহাই নহে। এই কাব্যে বণিত কুফের চরিত্র বিশ্লেষণ করিষা তিনি লিথিয়াছেন —কবির ক্লফ কামুক, কপট, মিথ্যাবাদী, অভিশয় দান্তিক এবং প্রতিহিংদা পরায়ণ। …রাধাকুফের প্রণয় কাহিনীর ইহা অত্যন্ত বিকৃত রপ। এমন কি কৃষ্ণকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারংবার রাধাকে বলিয়াছেন যে তাহার দেহদন্তোগের জন্মই তিনি ( কৃষ্ণ ) পৃথিবীতে ব্দবভার হইয়া জন্মিয়াছেন ( ব্দবভার কৈশ আহেন ভোর রতি আদে )। ব্যানক পণ্ডিতের মতে এই কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্তের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত। স্থতরাং জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনশত বংদর যাবং রাধাক্তফের প্রেমের ছন্ম আবরণে কামের নগ্নরূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্মা বৈষ্ণব ধর্মকে কলুষিত করিয়াছিল। অবশ্র চণ্ডীদাদের পদাবলীতে ও অক্সত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমেব আদর্শও চিত্তিত হইয়াছে। তবে উচ্চাঙ্গ ভ ক্রিরসেবও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূল পুত্র এই যে যদি খাঁটি ও মেকী টাকা একত্ত বাজারে চলে তবে ক্রমে ক্রমে খাঁটি টাকা লোপ পায়। চণ্ডীৰাস গাহিয়াছেন "রম্বকিনী প্রেম নিক্ষিত হেম কামগন্ধ নাহি তাহে।" কিন্তু সাধারণ মাত্র্য 'রজ্ঞকিনী প্রেম' এই ছুটি কথার উপর যতটা জোর দিয়াছে, 'কামগন্ধহীন প্রেমের' উপর ততটা নহে। চণ্ডীদাদের পদাবলী ও প্রীক্লফ-কীর্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও ( এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ करत्रन ) कृष्ककीर्ज्यनत्र तांशाकृष्कहे अनिश्चन्न इहेरवन हेहा मण्यून श्वास्त्राविक।

এই কল্যতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন খ্রীচৈতন্ত । চৈতল্তের বলিষ্ঠ পৌরুষ

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—বোড়শ শতান্দীর পদাবলী সাহিত্য, ২৮৪ পুঃ

२। अ २७१-६ गृः

বিশ্বদ্ধ পান্ধিক ভাব ও অনক্ষদাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধা-ক্রফের প্রেমমূলক বৈশ্বন ধর্মকে এক অতি উচ্চ ন্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্ত অহুভৃতি, প্রাণোদ্ধাদকারী কীর্তন এবং বাধাক্রফের প্রেমেব বে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহাব প্রবাহ সমন্ত কল্মতা ধূইয়া ফেলিল। বৈশ্ববর্ধে তথন নৃত্তন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসঙ্গে হৈতন্তাদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে শ্বর্মীয়। তাহাব আজ্ঞাম বৈশ্বন ভক্তগণের নাবীর সহিত কথাবার্তা নিবিদ্ধ ছইল। তাহার প্রিয় শিশ্ব হরিদাদ তাহাবই ভোজনের জন্ত একজন বর্ষীয়নী ভক্তিমতী মহিলার নিকট ইইতে উৎক্লাই চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিষমভঙ্গেব শ্বণাধে তিনি হবিদাসকে ত্যাগ করিলেন।

"হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ।

হেরিতে না পারি মুই তাহাব বদন ॥"

অক্সান্ত ভক্তগণের অন্তবোধ উপবোধেও তিনি বিন্দুমান্ত টলিলেন না। বলিলেন, "ৰাহ্যবের ইন্দ্রিয় তুর্বাব, কাঠের নাবীমূর্তি দেখিলেও মূনিব মন চঞ্চল হয়। আশংশত-চিত্ত জীব মর্কট বৈবাগ্য করিয়া স্ত্রী-সম্ভাধণের ফলে ইন্দ্রিয় চবিতার্থ করিয়া বেজাইতেতে।" মনেব তুঃথে হরিদাদ প্রস্নাগে ত্রিবেণীতে ভূবিযা আত্মহত্যা কবিল।

এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং চৈতত্তের আদর্শ ও দৃষ্টাস্থে বালাণী হিন্দু ষেন এক নবীন জীবন লাভ কবিল। পবিত্র প্রেমেব সাধক যে চৈতত্ত কৃষ্ণ নাম করিয়া ধুনার গড়াগড়ি দিতেন তিনিই বাঙালীর সম্মুপ্ত যে পৌক্ষেব আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন মধ্যমুগে তাহাব তুলনা মিলে না। নবদ্বীপেব মুসলমান কান্ধির হুকুমে যথন চৈতত্তের প্রবৃত্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হুইল এবং কীর্তনীযাদেব উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ হুইল, তথন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইয়া নবদ্বীপ ছাড়িয়া অত্যত্ত্ব খাইবার প্রস্তাব কবিলেন। অবৈষ্ণব নবদ্বীপবাসী কেহ কেহ খুসি হুইয়া বলিলেন এইবার নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হুইবে—রেদেব আজ্ঞা লন্থন করিলে এইরূপই শান্ধি হয়।" কিন্তু চৈতত্ত্ব দৃচস্বরে ঘোষণা করিলেন, কান্ধীব আদেশ অমাত্ত করিয়া এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব।

"ভাদিব কাজীর ঘর কাজীর ত্থাবে। কীর্ডন করিব দেখি কোন্ কর্ম করে॥ ভিলার্থেকো ভন্ন কেহ না করিও মনে। তিন শত বংসরের মধ্যে বাজালী ধর্মকার্থে মৃদলমানের অন্ত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই—নন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাস্থনা ও অকথ্য অপমান নীরবে সম্থ করিয়াছে। চৈতক্তেব নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল। চৈতক্ত কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু বিশাল জনসমূদ্র মার মার কাট কাট শব্বে ভাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া কাজী পলাইল এবং সংকীর্তন নিরেধের আজ্ঞা প্রত্যাহত হইল।

চৈতন্ত্রেব আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অমুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত বৈদ্য চক্রশেখরেব বাড়ীতে যে দেবমূর্তি ছিল তাহা স্বর্ণ নিমিত মনে করিয়া যবন সৈম্ম তাহা কাড়িয়া নিতে আসিল।

> "বক্ষে বাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল। চন্দ্রশেথবের মুগু মোগলে কাটিল॥"

কিন্তু চৈতন্তের এই পৌক্ষবের আদর্শ বাঙালীব চিন্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাবণ বৈষণৰ সম্প্রনায় দাস্ত ও মাধুর্য ভাবেই বিভোব ছিলেন—পৌক্ষকে মর্যাদা দেন নাই। এই বৈষ্ণবদের হাতে চৈতন্তের আদর্শের কিন্ধপ বিক্কৃতি ঘটিয়াছিল কাজীর সহিত বিরোধেব বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। উপবে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা সমসাময়িক চৈতন্তঃ-চরিতকার বন্দাবনদাসের চৈতন্তঃভাগবত গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লিথিত আছে। চৈতন্তের আদেশে তাঁহার অম্ক্রেরা যে কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেথ আছে। কিন্ধু বৈষ্ণবদের দাসবৃত্তিম্বলত মনোভাবের সহিত চৈতন্তের এই 'উন্ধত' ও 'হিংসাত্মক' আচরণ স্বস্পৃত হয় না—সম্ভবত কতকটা এই কারণে ৯এবং কতকটা মৃসলমান রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্তের জীবনের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে প্রাথান্ত দেন নাই এবং বিক্বত করিয়াছেন। সমসাময়িক বৃন্দাবন দাস ছিলেন গৃহত্যাগী সন্মাসী—কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি সব লিধিয়াছেন। কিন্ধু ম্বারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি স্বল্যতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্তের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে চিতন্তের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে। স্বতরাং যদিও বৃন্ধাবন দাস লিধিয়াছেন

১। হৈতক ভাগৰত ( মধ্য ৰঙ ) ২৩ অধ্যার।

বে কাজীর ঘর ভাজার ব্যাপারে মুরারি শুপ্ত একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি মুরারি শুপ্ত এই ঘটনাব বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী
চৈতক্ত-চরিতকাব কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনও তাঁহার পদান্ধ অন্থসরণ করিয়াছেন।
চৈতক্তের সমসাময়িক জ্বয়ানন্দ মাত্র ছই ছত্রে কাজীর ঘর ভাজা ও পলায়নের উল্লেখ
করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পবে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বুন্দাবনে
বিসায় তাঁহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ 'চৈতক্তচবিতামৃত' রচনা করেন। তথন আকবরের রাজ্য কেবল শেষ হইয়াছে। স্কতরাং স্থান ও কালের দিক দিয়া মুসলমান
সরকারের ভীতি অনেকটা কম থাকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা,
তাহার ঘর, বাগান ধ্বংসের কথা সবিস্তারে বর্ণনা কবিয়াছেন। কিন্তু তথন বৈষ্ণবদের মধ্যে দীন দাস্থ ভাবেব মহিমা পৌক্ষেব স্থান অধিকাব কবিয়াছে। অতএব
তিনি লিথিয়াছেন যে, এই হিংসাত্মক ব্যাপাবে চৈতক্তের কোন হাত ছিল না,
ইহা কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকেব কাজ। চৈতক্ত কাজীকে ডাকাইয়া
আনিলেন।

ষিনম্র বচনে "প্রভু কহে—এক দান মাগি হে তোমায়। সংকীর্তন বাদ থৈছে না হয় নদীয়ায়॥" কুফাদাস কবিরাজ কাজীর ঘটনা সংক্ষেপে বলিয়া তাবপর লিথিয়াছেন:— "রুন্দাবন দাস ইহা চৈতন্ত মঙ্গলে। বিস্তাবি বলিয়াছেন প্রভু কুপাবলে॥"

অথচ তাঁহার মতে চৈতন্ত কাজীব ঘব ও বাগান ধ্বংস কবার আদেশ দেন নাই। কিন্তু চৈতন্ত ভাগবতে স্পষ্ট আছে:—

"ক্রোধে বলে প্রাভূ 'আবে কাজি বেটা কোথা। বাট আন ধবিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥ প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার। ঘব ভাঙ্গ ভাঙ্গ' প্রাভূ বলে বার বার॥" এই কথা শুনিয়া "ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর।

প্রভূ বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মক্ষক সব গণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেটি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥

১। হৈতন্ত্ৰ-চল্লিডামূত, আদি, ১৭ অধ্যার।

চৈতন্তের সহিত কাজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অমুমতি ভিক্কা, স্থান্দর্শনে কাজীর ভর ও ভজ্জা কীর্তনেব নিষেধাক্তা প্রত্যাহার, কাজীর বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তি প্রভৃতি কৃষ্ণনাদের অস্বাভাবিক ও অসন্ধৃতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈত্যা-ভাগবতে নাই। সমসাময়িক বৃন্দাবনদাসও প্রায় শতবর্ষ পবে বৃন্দাবনের গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণনাস কবিরাজ রচিত চৈতন্তেব জীবনীতে যে সম্পূর্ণ পবস্পাব বিক্লছ্ছ ছুইটি চিত্র অন্ধিত হইয়াছে তাহা হইতে বৃঝা যায় শ্রীচৈতন্ত সম্বন্ধে বাঙালীব ধারণা কিরূপ পবিবর্তিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্ত যাহা ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই চৈতন্ত যাহা ছইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বৎসব বাংলার বৈষ্ণবগণ চৈতন্তের কেবল একটি মৃতিই ধ্যান ও ধাবণা করিয়াছেন—কৃষ্ণ নাম জাপতে জাপতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন ভূলুন্তিত ধূলিধুসবিত দেহ। কিন্তু তাহাব যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পূত চরিত্র ভক্তের সামান্ত নীতিপ্রস্তুতাও ক্ষমা কবে নাই এবং খিনি ত্বাচারী ব্বনকে শান্তি দিবাব জন্ত সদলবলে অগ্রস্ব হইয়া বলিয়াছিলেন "নির্যতন কবেন আজি সকল ভ্বন"—বাঙালী তাহা মনে বাগে নাই। বাংলাব প্রাক্রান্ত হ্বলঙান হোসেন শাহেব বাজ্যে মুসলমান অত্যাচাবেব বিক্লছে মাখা তুলিয়া দাভাইয়া তিনি যে সাহস ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঙালী ভাহা অচিবেই ভূলিয়া গিয়াছিল।

বস্তুত চৈতন্তের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।
তিনি সংবল্প কবিয়াছিলেন যে, ত্রী, শৃদ্র, মূর্য আদি আচণ্ডালে প্রেম ভক্তি দান
কবিয়া তাহাদের জীবন উন্নত কবিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবধৃত নিত্যানন্দকে
পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। বলিলেন "তুমি যদি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন কর,
তবে মূর্য, নীচ, দরিদ্রে, পতিতকে আর কে উদ্ধাব কবিবে।" ইহার ফলে জাতিভেদের কঠোব নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমাজেব নিম্নন্তরেব যে সম্দয়
শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন কবিতেছিল তাহাদের এক বড়
অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীব হিন্দুরা দলে
দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিতেছিল। নিত্যানন্দ এবং তাঁহার সহচব ও অম্বর্তীদের
প্রচারের ফলে তাহা সম্ভবত অম্ভত আংশিক পবিমাণে বহিত হইয়াছিল।

চৈতক্ত যে আফুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়া স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি নির্বিশেষে সকলকে কেবল প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের স্চনা দেখা দিল। বছ শুদ্র এবং খুব অব্ব সংখ্যক হইলেও মুসলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। কাভিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের ঘবন সংসর্গ থাকা সত্ত্বেও

ক্ষৈতে আচার্য তাঁহাকে প্রাদ্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাক্ষণ, বৈশ্ব,

কারস্থ ও অক্যান্ত কাভির সক্ষেও কীর্তনে 'ঘবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম'।

বান্ধণেতর কাভির সাধকেরা নিংসকোচে প্রান্ধণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল।

রখুনাথ দাস কারস্থ হইয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান

পাইলেন। কালিদাস নামে রখুনাথ দাসের জ্ঞাভি খুড়া শুদ্র ও অক্যান্ত নীচ জাতীয়

বৈষ্ণবের উচ্ছিট্ট ভক্ষণ করিলেন। অসংখ্য প্রান্ধণ কারস্থ নরোভম ঠাকুরের শিক্ত

হইলেন। শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ

ক্রান্ধণেরা ভাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা লইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্ধৃতি দেখা দিল। বলরাম দাসের পদে আছে, "সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" অর্থাৎ কুলবধ্রাও প্রকাশ্যে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশর মোদকের মাতার দৃষ্টাস্ত হইতে মনে হয় বহু নারী প্রতি বৎসর রথমাঞার সময় প্রীচৈতক্সকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। নিত্যানন্দের পত্নী আহ্বী দেবী থেতৃড়ি মহোৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিক্সকে মন্ত্রদানও করিয়াছিলেন। অবৈত-পত্নী সীতা দেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবৃত্তিত করেন তাহা তাঁহার শিক্সা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জানা যায়। প্রীনিবাস আচার্যের কল্পা হেমলতা ঠাকুরাণীও বহু শিক্সকে মন্ত্র দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সম্দরের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাজ সংস্থারের একটি মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশা তাহা স্থায়ী হয় নাই। বরং নৃতন ভাবে নানাবিধ কলুয়তার আবির্ভাব হইল।

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে এগুলির প্রভাব অনেকটা কমিয়াছিল কিন্তু শীদ্রই বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। ইহাবা প্রচলিত ধর্মমত এবং সামাজিক রীতিনীতি ও অষ্টানের ধার ধারিত না। বিভিন্ন পথে মৃক্তিলাভের সন্ধান করিত। ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অক ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ বর্তমান মুগের ভাষায় পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার। বর্তমান কালের ফটিক্ল অমর্বাদা না করিয়া ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই কে

<sup>)।</sup> ७: विमानविशासी मञ्जूषात- नवावनी मास्टिं नृ: ७) ०-७

এই পরকীয়া প্রেম যে স্বকীয়া প্রেম অর্থাং পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা আধ্যায়িক হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ — ইহা বাংলার বৈশ্বন সমাজেও গৃহীত হইয়ছিল। ১৭৩১ গ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের মহারাজা এই মত খণ্ডন করিবার জন্ম কয়েকজন বৈক্ষর পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা দেশে স্বকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠন্থ প্রাতিশঙ্ক করিয়া অবশেষে বাংলা দেশে আদিলেন। ছয়মাস বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈক্ষবপ্রধ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠন্থ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজা প্রভৃতি বহু সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিশোরী ভজন প্রভৃতি এমন নানাপ্রকার অফ্রান বাংলায় প্রচলিত ছিল, ক্ষ্মিচ লজ্বন না করিয়া তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্মদেব যে বিশুক্ত সান্তিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈশ্বন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কালক্রমে তাহার এই পরিণতি হইয়াছিল। তবে ইহা কেবল সহজিয়া ও বৈশ্বন ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদ্রিক ধর্মেও বীভংসতা চরমে উঠিয়াছিল। আহুগানিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও ইহার প্রভাব দেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে বে মানসদেহের অঙ্গান্তক অঞ্লীল কথা তুর্গা পূজার উচ্চারণ করিবে, কারণ তুর্গা ইহা উপভোগ করেন। কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোৎসবে অঞ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে। তুর্গাপূজার বর্ণনা প্রসঙ্গে নরনারীর যে পব ক্রীড়াও বাক্য কালবিবেকে লিখিত আছে তাহা বর্তমান যুগে ভল্ত সমাজে উচ্চারণ করা যায় না কিন্ত ইহা না করিলে বা না বলিলে নাকি ভগবতী ক্রুদ্ধা হইবেন। রাধা-ক্রমের লীলা বর্ণনায় গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থে যে নরনারীর দেহ সজ্যোগের নয়চিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরবর্তী অনেক পদাবলীতেও ইহার অন্তক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে যে শ্রেণীর অঞ্লীলতা আক্রকাল তব্য সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনে দণ্ডনীয়—মধ্যযুগে ধর্মের স্ক্রেজাবনে তাহা ভক্ত ও শিক্ষিত সমাজে দোষাবহ বলিয়া মনে হইত না।

কিন্ত কেবল এই এক বিষয়েই চৈতক্সদেবের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। জাতি-ভেদের কঠোরতা দ্র করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোস্থামীর অক্ততম গোপাল ভট্টের মতে কেবল বাব্যপেরাই বাব্যপ জাতিকে দীকা দিতে পারেন। নীচ জাতীয় লোক উচ্চ জাতিকে দীকা দিতে পারেন না। মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে রামানশ্ব, কবীর, নানক প্রভৃতি বে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিল্লোহ করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িকভাবে কেবলমাত্র এক ভগবানে বিশ্বাস ও ভজির উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিভেছিলেন। বাংলাদেশে ইহাদের পূর্বেই চর্যাপদে তাহার স্বষ্ঠ ইন্ধিত দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্রুদেবও এই প্রকার সার্বজনীন ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন—তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন ধর্ম ও আচারের সহিত্ত যোগস্ত্রে একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতন্তের পরবতী কালে এবং কতকটা পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈক্ষব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার উপাসকেরা শাল্যোক্ত ধর্মতে ও আচার অমুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমাত্র গুরুব নির্দেশে অথবা স্বীয় অস্তরের অমুভৃতিজাত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আখ্যাত্মিক প্রগতির পথ নির্বিয় করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি এবং নির্বিচারে তাঁহার আদেশ পালন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞ। অহুসারে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অঙ্গীলতা, দুর্নীতি ও ব্যভিচার ছিল এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে তাহা অনেক সময় উৎকটন্ধপে দেখা দিত দে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের মতামত ও সাধন প্রণালী অনেকটা গুলু রহতে আরুত থাকিলেও ইহাদের বাঞ্চিক ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু বিববণ পাওয়া যায় তাহা হইভেই ইহা প্রাতীয়মান হইবে। কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলাব সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একটা বিশিপ্ত স্থান আছে এবং অনেকগুলির একটা ভাল দিকও আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এজন্ম ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেতি।

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বহু প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মসাধনার ধারা। পরবতী কালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈশ্বব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবযুক্ত এক বা একাধিক ছোটখাট দল গডিয়া উঠিয়াছে। স্বতরাং সাধারণত তান্ত্রিক সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও তান্ত্রিক, শৈব, বৈশ্বব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। তত্রশান্ত্রের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইন্নাছে। এই শাল্তে তান্ত্রিকদিগকে বেদাচারী, বৈশুবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচাবী, বামাচারী, দিদ্ধান্তাচারী এবং কৌলাচারী প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হইন্নাছে। স্বতরাং ইহাদের মধ্যে কৌলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেই এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে

ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের নিকট দীকা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ অফুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে গুরু ও শিক্ত আটজন বামাচারী তান্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক ( নর্ভকী ও ভাঁতির কক্সা, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্বী বা কন্সা, ব্রাহ্মণী, একজন ভৃস্বামীর কল্লা ও গোয়ালিনী ) সহ একটি অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের পাশে একটি স্থীলোক বদে। গুরু তথন শিশুকে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 'আজি হইতে লজ্জা-দ্বণা, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। মছা, মাংসা, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি দারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্ট-দেবতা শিবকে শারণ কবিবে এবং মন্থ মাংস প্রভৃতি ব্রহ্মপদে লীন হইবার উপাদান স্বরূপ মনে করিবে। ইহার পর নানা প্রক্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মত পান ও মাংস ভক্ষণ করে—গোমাংসও বাদ যায় না। মত্ত পান করিতে করিতে চেলা সম্পূর্ণ বেছ স হইয়া পড়ে তথন সে অবধৃত সংজ্ঞা পায় এবং তাহার নৃতন নাম-করণ হয়। তারপব শুরুও অন্যান্ত সকলে চলিয়া যায় কেবলমাত্র চেলা ও একটি স্নীলোক থাকে। তান্তিকেরা অনেক বীভংস আচরণ করে যেমন মাছযের মৃতদেহের উপর বসিয়া মড়াব মাধাব খুলিতে উলঙ্গ ন্ত্রী-পুরুষের একত্ত স্থরাপান रेजामि।

তান্ত্রিকেরা তাহাদেব এই সম্দন্ত্র আচাবের সমর্থনকল্পে যে দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করে তাহার মর্ম এই: কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যসন মামুষকে পাপের পথে চালিত করে। এই সম্দন্ত দ্ব না করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় না। শাস্ত্রকারেরা এই জন্ম কঠোর তপস্থা ও ইন্দ্রিয় সংযমের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা থুবই কষ্টকর—প্রায় অসাধ্য বলিলেই হয়। তান্ত্রিক বামাচাবীরা এইজন্ম প্রলোভন পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও যথেছ ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থ হারা মান্থ্যের মনকে ইহা হইতে বিমৃথ করেন। অর্থাৎ পুন: পুন: অভ্যাসের ফলে এই সম্দরের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না এবং এই ভাবে ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাচারীরা বলে যে সাধারণ সন্ন্যাদীরা কঠোরতা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সংসার হইতে দ্বে থাকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্তু বামাচারীরা প্রলোভন সম্মুথে থাকিলেও ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিবোধ করিতে সমর্থ হন। বৈষ্ণ্য সহজ্বিয়ারা এই ভান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা

করে। প্রেমের বারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। স্থভরাং প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিরাই এই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। নিক্সের স্ত্রী অপেক্ষা অন্য নারীর প্রতি আগক্তিই বেশী প্রবল হয় স্থভরাং ইহাই এই প্রেমের প্রথম দোপান এবং প্রথমে স্থুল দেহজাত ও নিরুষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও ক্রমে ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবাব ইহাব লক্ষে আর একটু বোগ করে। মান্থবেব মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহা চরিতার্থ হইলেই মন শাস্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহাকে ভগবানের ধ্যানে সমাহিত করা যায়। কেহ কেহ মানবদেহের শিবা উপশিরার উপর ইহার প্রভাব অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তির জাগরণ প্রভৃতি নানা ব্যাখ্যা করেন।

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত-যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেডা, नरिषया প্রভৃতি। ইহা ছাড়া কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, স্থীভাবক, কিশোরী ভজনী, রামবল্লভি, জগল্মোহিনী, গোডবাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি, গোবরাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ও অনেকে সহজিয়া শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাধাব महिक्कार्तित धर्ममाज, मामाजिक अथा ७ माधन अभानीत मर्था यर्थहे अस्टिन থাকিলেও গুরুবাদ, স্ত্রী গুরুবের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করে। ইহাদেব উৎসবে স্ত্রীলোকেব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বছ স্থীলোক ইহাতে যোগ দেয়। ঘোষপাড়া, বামকেলি, নদীয়া, শান্তিপুর, খডদহ, কেন্দুলি, এবং বীবভূম, বাঁকুডা ও মেদিনীপুর জিলায় সহজিয়াদের বহু কেন্দ্র আছে। সহজিয়াদেব শান্ত্র পৰই প্রায় হাতে লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায় – কিন্তু ইহার ভাষা সাদ্ব্যভাষা-- সাংকেতিক ও তুর্বোধ্য। অষ্টাদশ শতাঝীর প্রথমভাগে সহজ্ঞ বাংলা ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পুঁথি আছে। এই দকল শান্ত্রে পরকীয়া প্রেমের সমর্থনে কেবল তন্ত্রশাস্ত্র নহে, অথর্ব-সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৌদ কথাবভুর উল্লেখ করা হইয়াছে। অথর্বের উক্তি এম্বলে প্রযোজ্য নহে – কারণ ইহাতে স্ত্রীলোকের সহিত এবাধিক ভূতপূর্ব স্বামীর মিলনের কথা আছে। ইহাতে দ্বীলোকেব বহু বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়া প্রেম দমর্থিত হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে দিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশ খণ্ডের 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' এই বচনে পরস্ত্রী সংগ্রমের অফ্মোদন আছে। শঙ্করাচার্বের ভাষ্টে ইহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে তিনি লিখিয়াছেন "পরস্ত্রীগমনের নিবেধ বিধায়িকা শ্বতি এই বামদেন্য সামোপদনা ভিন্ন অন্ত স্থানেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা পুৰ

শ্রবল বৃক্তি নহে—কারণ একথানি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক উপনিষদ যদি কোন উপাসনার পরস্ত্রীগমন অস্থুমোদন করে তবে তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা সেই দৃষ্টান্ত বারা নিজেদের সমর্থন করিতে পারে।

বৌদ্ধগ্রন্থ কথাবন্ত,তে 'একাধিপ্পয়ো' নামক একটি প্রথাব উল্লেখ আছে। যে কোন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আক্বন্ত হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে।

এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ধে পরকীয়া-প্রেমের ভিন্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনা হয়ত একটি প্রাচীন সাধনাব ধারার অমুকরণ বা উত্বৰ্জন মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান মূগে আমরা ইহাকে বে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন মূগের দৃষ্টিভঙ্গি তাহা হইতে অক্সর্জপ ছিল। এই প্রদক্ষে অরণ রাখা কর্তব্য যে মধ্যযুগের কম্নেকজন প্রধান আর্ত পণ্ডিতও তন্ত্রোক্ত সাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন মূগের শেষ পর্যন্ত শান্ত্রকারেরা ইহাকে ধর্মামূলান বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত স্থপরিচিত ছিল। কয়েকটি এখনও আছে। তু একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কবিতেছি। কর্জাভজা সম্প্রদায় আউলটাদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খুটান্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নদীয়া জ্বিলার নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। ১৭৬৯ খুষ্টান্সে তাঁহার মৃত্যু হইলে নৈহাটির নিকট ঘোষপাড়া নিবাদী সদগোপ জাতীয় রামশরণ পাল ইহার কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুসলমান উভয়ই তাঁহার শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বা কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিত এবং তাহাকেই ইষ্টদেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় ও ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। এই দলের মধ্যে নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীরা কৃষ্ণকে বেমন ভাবে কায়মনপ্রাণে ভন্সন করিত ইহারাও দেইরূপ করিত। ঘোষণাড়ার মেনার লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত, ইহার মধ্যে স্থীলোকের সংখ্যাই ছিল অত্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামগুলাল পালের অধ্যক্ষতায় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু ঐ যুগের নীতির আদর্শ অফুদারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিশ্দনীয় বলিয়া পবিগণিত হইত। ইহার ফলেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

"ম্পষ্টদায়ক" সম্প্রদায় ছিল কর্ডাভজার ঠিক বিণরীত। এই সম্প্রদায়েক

লোকেরা শুক্তকে ভগবানের অবতার মনে করিত না এবং তাঁহার কর্তৃত্বও ধ্ব শীমাবদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈদাবাদনিবাদী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর শিশু রূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তাভক্ষা দলের স্থায় ইহারও বহু দংখ্যক গৃহস্থ শিশু ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাদী ও সন্ন্যাদিনীর হাতে। ইহারা এক সঙ্গে এক মঠে প্রাতা ভগিনীর স্থায় বাদ করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও চৈতন্তের স্থাতিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। সন্ন্যাদিনীরা ভদ্রঘরের মেয়েদের আধ্যাত্মিক উপদেশ দিত। এই সকল মেয়েরাও মঠে আদিত। কলিকাতাই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

পথীভাবক শম্মনায়ের পুরুষ ভক্তেরা দ্রীলোকের গোবাক পরিত, স্ত্রীলোকেব নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় কৃষ্ণ ও চৈতন্তের নামে নৃত্য গীত করিত। নিয়ন্ত্রেণীর লোকেরা ইহাদের শিশ্বত্ব গ্রহণ করিত। মালদহ জিলার জঙ্গলিটোলা ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাশীতেও এই সম্প্রণায়ের কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই দকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তিজনক ও অঙ্গীল বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্ণীয়।
মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসন্তেরা যেমন প্রাচীন হিন্দু শান্তের বিধি ও
হিন্দুর প্রচলিত ধর্মাহ্নষ্ঠান ও সামাজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ম করিয়া এক উদার
বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র
ভগবান ও ভক্তেব মধ্যে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও
সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ
সহজিয়া মতের গ্রন্থ। এই সমূদ্য গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার অনভিপূর্বে রচিত
হইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়া সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে
প্রবাহিত হইয়াছিল ভাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্কভরাং বাংলার
এই সাধনা যে মধ্যযুগে ভারতের অক্যান্ত হানের অক্তর্নপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং
কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত বা ইসলামীয় স্বন্ধী প্রভাবের ফল নহে ভাহা সহজেই
অনুমান করা ষায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ সরোক্ষহপাদের ( অর্থাৎ সরহ-পাদের )
'দোহাকোষ' নামক গ্রন্থের সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি।

"ধর্মের স্থন্ধ উপদেশ গুরুর মৃথ হইতে শুনিতে হইবে, শাস্ত্র পড়িয়া কিছু জ্ঞান লাভ হইবে না। গুরু যাহা বলিবেন, নিবিচারে তাহা পালন করিবে।" বড়দর্শন খণ্ডন করিয়া সরোক্ষহ জাতিভেদের তীত্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ত্রাহ্মণ ত্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, তখন
হইয়াছিল, এখন ত অন্তেও বেরুপে হয় ত্রাহ্মণও দেরুপে হয়, তবে আর ত্রাহ্মণত্ব
রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কাবে ত্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে
ত্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ত্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক"। "হোফ
করিলে মৃক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষেব পীড়া হয় এই মাত্র।"

বেদ সম্বন্ধে উক্তি:--

"বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।"

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে উক্তি:—

'ঈশ্বরপরারণেবা গায়ে ছাই মাথে; মাথার জটা ধবে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বসিয়া ঘট। চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষ্ মিটমিট করে. কানে খুস্ খুস্ করে ও লোককে ধাঁধাঁ দেয়।'

'ক্ষণণকেবা ( জৈন দাধু ) আপনাব শরীবকে কপ্ত দেয়, নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনাব কেশোৎপাটন কবে। যদি নগ্ন হইলে মৃক্তি হয় ভাষা হইলে শৃগালকুক্রেব মৃক্তি আগে হইবে, যদি লোমোৎপাটনে মৃক্তি হয় ভবে... ('তা জুবই
নিত্যমহ' ইতি ), ময্বপুচ্চ গ্রহণ কবিলে যদি মৃক্তি হয় ভবে ময্ব ও মৃগের মৃক্তি
হওয়া উচিত, তুণ আহাব করিলে যদি মৃক্তি হয় তাহা হইলে হাতী-ঘোড়ার আগে
মৃক্তি হওয়া উচিত।'

'যে বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবিধ আছেন, কাছাবও দশ শিশু, কাছারও কোটি শিশু সকলেই গেরুয়া কাপড পরে, সন্মাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়।'

'সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পদ্ধা গুরুর মূথে গুনিতে হয়। যে যে উপায়েই মৃ্জ্বির চেষ্টা করুক না কেন, শেষে সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে।'

এই সমৃদয় উজির ঐতিহাসিক মৃল্য খুবই গুরুতব। প্রচলিত সংস্থার,
আচার ও ধর্মাস্থানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ
শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনেসাঁলের (Renaissance) কথা শরণ করাইয়া দেয়।
আর এই দাধনের ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈক্ষব
সহজিয়াদের অস্করণ ধর্মমত তাহা প্রতিপর করে। এই সহজিয়াদের একটি
প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বাউল সম্প্রদায়। ইহা এখনও একেবারে বিল্প্ত হয় নাই এবং
ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা সহজিয়া মতের প্রতিধানি ভনিতে পাই।

ধর্ম সম্প্রদায়ে সাধারণত যেরূপ প্রধাবদ্ধতা, গতামুগতিকতা, এবং রীজিপ্রবণতা দেখা যায়, বাউলের। তাহা হইতে অনেকটা মৃক্ত ।

ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ বাক্তিগত অছ্ভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ আচার অহুষ্ঠান পূজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—বরং এগুলি তাহাদের মধ্যে বাবধানের স্থাপ্ত করে মাত্র এবং মাহুষ যে অহুষ্ঠানের ও ধর্মমতের অপেক্ষা অনেক বড এই গানগুলির মধ্য দিয়া তাহা অতি স্থলার ও সহজ্ঞতাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:

'বাউলেরা জাতি, পঙ্কি, তীর্থপ্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেধ-আচরণ মানেন না।
মানবতত্ত্ব তাঁদের সার। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাচব, সেথানেই সাধনা।
তাঁদের সাধনাব মূল তত্ত্ব হল প্রেম। কাজেই ভগবানেব সঙ্গে সমান হতে হবে।
ভগবানও ঐশব্যময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধরা দিতেই ব্যাকুল।
তাই বাউল, বলেন—

'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিধারী।'
এই বাউলেরা শান্তবিধি মানেন না। তাব পাগল তো কোন নিয়মের ধার ধারে
না। তাই তাঁরা দেওয়ানা বা পাগল। বাউল বা বাতুল কথাব অধিও পাগল।
বাউলেরা তাই গান করেন —

'ভাই তো বাউল হৈছ ভাই। এখন বেদেব ভেদ বিভেদেব আর ভো দাবি দাওয়া নাই।'

লোক চলাচলেব পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাসটুকুও জন্মাতে পারে না। —

'গতাগতের বাংঝা পথে

আঞ্চায় না ঘাদ কোনমতে।

এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলেরা অগ্রসব হতে নারাজ। তাই তাঁরা লোক প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবান্তব তত্ত্বও বোঝেন না। তাঁরা চান মাহ্ন্ব, কিন্তু দে মাহ্ন্ব আন্ত মাহ্ন্ব, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ মাহ্ন্বই ব্যক্তি, ইংরেজীতে বাকে বলে পার্মনালিটি। তার মধ্যেই যে সব—

'আন্ত অন্ত এই মাহুষে, বাইরে কোণাও নাই'।

১। কিভিনোহন সেন, বাংলার সাধনা ৭০--৮৪ পুঃ :

২। চতীদাসের উদ্ধি শারণীর—"ধণার উপরে সামুব সভ্য ভাহার উপরে নাই।"

লোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তো ভগবানের দিকে ধাবার প্রেমপথের সব বাধা—

'.ভামার পথাঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।

তোমার ডাক শুনি গাঁই, চলতে না পাই

কথে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে॥'

এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে ? তার খবর মেলে জীবন্ত মাছ্যের কাছে। তাঁরাই গুরু। শাস্ত্রভারগ্রন্ত গুরু হলে চলবে না, চাই প্রেমে-প্রাণে-রঙ্গে ভরপুর গুরু। তিনি যে বিশেষ একটি মাল্লম্ব তা নয়। নিধিল চরাচরের সৰ্কিছুই গুরু হয়ে আমার অন্তরে দিনের পর দিন অনস্তকাল ধরে দেই দীক্ষা দিক্তেন। তাই বাউলদের—

'অধিক গুক, পথিক গুরু, গুরু অর্গণন। গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?'

'আমাদেব জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি। সেই জেলখানার নামই ঠাকুর ঘর। সেখানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা বা মোলাকাত করে আসি। এইটুকু মোলাকাতেই মন ভৃগু ছবে! ঘদি তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বব, তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেডে দিতে ছবে না ?—

> 'ও তোর কিসেব ঠাকুব ঘর ? (যারে) ফাটকে ভূই রাখলি আটক ভাবে আগে খালাদ কর।'

সহজিয়া বৈষ্ণবদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমেব মধ্য দিয়া পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। বাউলদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই পরমাত্মা আছেন তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিলেই পরমাত্মা বা জগবানের উপলব্ধি হয়। এই 'মনের মাত্ম্বই' বাউলের জগবান এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং এই সম্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন বে বাউলদের উপর স্থানী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে। কিন্তু স্থানিতেব উপর যে উপনিব্দ ও সহজ্বিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং স্থানির চিন্তা ও সাধনার ধারা যে ভারতবাদীদের নিকট কোন নৃতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও জনেকেই স্থাকার করিয়াছেন।

जातजनत्वत मधायुर्ग त्य निशिष्ठ धर्म मच्छानात्र नितरणक, युक्तिम्नक, जाठाद-**অমুষ্ঠানবজিত, জাতিভেদ ও দৰ্বপ্ৰকার শ্রেণীভেদরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও** বিশুদ্ধ অন্তর্নিহিত প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উদার সার্বঙ্গনীন ধর্মমত ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া কবীর, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতি বছ সাধুসম্ভ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই যুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে ইসলামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার উৎপাত্তর অক্সতম কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে भूमनभाग मःस्मार्य व्यामियात वह भूवं श्रेराज्ये এरे भाषनात बातात महिज भविष्ठिज ছিল তাহা অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। স্বতরাং ইহা বাংলার সংস্কৃতির নিজ্ঞ বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিদঙ্গত। কবীর বা নানকের উপর ইদলাম কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা অপ্রাদন্দিক। কিন্তু হৈতক্তের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহাতে ইসলামের কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। চৈতন্ত্রের সহিত ক্বীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয়। চৈতন্ত কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মৃতি দেখিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইয়াছিল। তিনি বুন্দাবন প্রভৃতি তাঁর্থের মাহাত্ম্য স্বাকার করিতেন। জাতিভেন না মানিলেও তিনি ইহা किংব। প্রাচীন হিন্দুপ্রথা ও অফুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। কিছুকাল পরেই তাঁহার সম্প্রনায় জাতিভেন ও বান্দাণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া लहेशां ছिल्लन । এই नमूनशहे करीत, नानक छ हेमलाभी स धर्मभट्ड मण्यूर्न विद्राधी । চৈতত্ত্বের ধর্মতের সাইত ইহাদের ধে সাদৃত্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার প্রজ্ঞাবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর মৃক্তিদঙ্গত। অর্থাৎ চৈতত্ত ও বৈষ্ণৰ সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধনা স্বারাই অন্ধ বা বেশী পরিমাণে প্রভাবাধিত হইয়াছিলেন। অন্ত কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপকে কোন যুক্তি বা প্রমাণও নাই। নাথ সম্প্রদায়ও অনেকটা সহজিয়াদের মতন—কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ বা হিন্দুধর্ম হইতে নাথ পম্ব গ্রহণ করেন। /

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে থুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কার-সাধন, হঠযোগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানান্ধপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং মৃত্যুর হাত হইতে

পরিত্রাণ লাভ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এবং শিক্ষা রাণী ময়নামতী ও তাঁহার পুত্র গোপীচান্দের কাহিনী বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা যোগী নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এখনও ইহারা বহুসংখ্যায় বিশ্বমান। সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্জাবী, মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষায় রচিত ধর্মশাল্প এককালে এই সম্প্রদায়ের বিস্কৃতি ও প্রাধান্তের সাক্ষ্য দিতেছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।
শৃত্যপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধান নামে এই সম্প্রদারের তুইখানি বাংলা ভাবায় রচিজ
ধর্মশাস্ত্রে এই লুপ্পপ্রার সম্প্রদারের পরিচয় ও পূজার অফুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে।
বর্তমানে হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিম্নপ্রেণীর মধ্যেই ইহা প্রচলিত। কিন্তু
ধর্মমন্ত্রল নামক এক প্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহার পূর্বপ্রস্তাব ও অনেক কাহিনী জানা
যায়। এক অমিতবলশালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ধবিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই
সমূলয় কাহিনী রচিত হইয়াছে। ইহাদের মতে লাউসেন পালরাজগণের সমসাময়িক
ছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং লাউসেন কাল্লনিক ব্যক্তিব
বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাকুরের পূজাকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন
বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্মের স্পন্ত উল্লেখ থাকিলেও ধর্মঠাকুরের পূজায়
হিন্দুদের দেবী, তান্ত্রিক ধর্মমত এবং অনার্য আদিম জাতির ধর্মবিশাসেরও বঙ্গেই
নিদর্শন পাওয়া যায়। উচ্চপ্রেণীর হিন্দুদের বিক্রছে এই সম্প্রদারের আক্রোশ এবং
বিজ্ঞান মূলমানদের প্রতি সহাস্কৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ কবা হইয়াছে।
\*

এইরূপ আরও অনেক ধর্মত প্রচলিত ছিল যাহা বালাণ্য-ধর্মের অন্তর্বতী নহে এবং শ্বতিশাস্ত্র অন্থমোদিত আচার ব্যবহারেরও বিরোধী। বাদশ শতাকী হইতেই বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক কমিয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বাড়িয়াছিল। এমন কি, এই দকল মতের সমর্থনে প্রাণের অন্তর্করণে তাক্ষ্য, বান্ধান, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে কৃত্রিম প্রাণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তারপর ম্ললমান আক্রমণের ফলে ক্রেয়াদশ শতাকীতে হিন্দুসমাক্ষে অনেক,বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত অনেক লৌকিক ধর্ম প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং অনেক অনাচার সমাক্ষে প্রবেশ করে। সমাক্ষের

<sup>)।</sup> २०२-२०६ शृंधी अहेरा।

নায়ক স্মার্ড পণ্ডিতগণের উপর ইহাব প্রতিক্রিয়া তুই বিপরীত বক্ষের হয়। এক লল এই নৃতন ভাবধারা ও আচাব ব্যবহার কতক পবিমাণে স্বীকাব কবিয়া প্রাচীনের সহিত নতনের সামঞ্জ সাধন কবিতে চাহেন। অপব দল ইহাদিগকে "আধুনিক" এই আখ্যা দিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রেপ কবেন। প্রথম শ্রেণীভূক্ত তুইজন প্রধান স্মার্ত ছিলেন শ্রুপানি ও শ্রীনাথ আচার্য চূডামনি। শূরুপানি তান্ত্রিক ধর্ম এবং ইহাব শান্স অপ্রামানিক বলিয়া একেবাবে ত্যাগ কবেন নাই ববং পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতিব অন্থমোদন না থাকিলেও দোল, বাসলীলা প্রভৃতি বিধিসঙ্গত হিন্দু আচবণ বলিয়া গ্রহণ কবেন। শ্রীনাথ আচার্য আবও অনেক দূব অগ্রসব হইলেন। তিনি বলিলেন যে শান্ত্র বহিভ্ ত হইলেও দেশপ্রসিদ্ধ আচাব ব্যবহাবও প্রামানিক বলিয়া স্বীকাব কবিতে হইবে। তিনি এই সূত্র অন্থ্যায়ী মৎস্যভক্ষণ প্রভৃতি অন্থ্যোদন কবিলেন।

তার্শ্বিক ধর্ম ও আচাব প্রাপুবি সমর্থন না কবিলেও তিনি তান্ত্রিকগ্রন্থ — গারুড তার্ম, ক্ষম্ম-বামল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত কবিষাছেন। বল্লালন্দেন তাঁহাব দানসাগরে তান্ত্রিক ও এই শ্রেণীব অর্বাচীন গ্রন্থগুলিকে ভণ্ড প্রতাবকেব লেখা বলিয়া একেবাবে বর্জন কবিষাছিলেন। স্মৃতবাং দেখা যায় যে মধ্যমুগের প্রথম ভাগেই গোঁডা হিন্দুদেব ভিতবেও পবিবর্তনেব স্ক্রেণাত হইযাছিল। কিন্তু ইহা বেশীদ্ব অগ্রন্থব হয় নাই, কাবণ প্রাচীনপদ্ধী স্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নৃতন পদ্ধার তীত্র প্রতিবাদ কবেন। এমন কি শ্রীনিবাদ আচার্বেব শিশু বঘুনন্দন ভট্টাচার্যও গুরুব অনেক মত খণ্ডন কবিয়া প্রাচীন পদ্ধতি সমর্থন কবিয়াছেন। বঘুনন্দন অগাধ পণ্ডিত ও স্থনিপুণ নৈয়ায়কেব কৌশলন্দ্রকাবে যে সমৃদ্য মত প্রতিষ্ঠা কবিলেন বাংলাব রক্ষণশীল হিন্দুসমান্ধ ভাহাই গ্রহণ কবিল। পবে আধুনিক স্মার্ভদেব প্রতিপত্তি ধীবে ধীবে কমিয়া গেল। কিন্তু রন্থুনন্দনও ভন্তশান্ত্র সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কবেন নাই এবং কোন কোন বিষয়ে তন্ত্রের সাহায্যে স্মৃতিব ব্যাধ্যা কবিয়াছেন। ইহাও বিশেষ ফ্রেইব্য যে কলিযুগে যে সমন্ত আচাব বর্জনীয়, বঘুনন্দনেব তালিকার তাহার মধ্যে সমৃদ্রযাত্রার উল্লেখ নাই।

কিন্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব প্রাচীন আদর্শন্ত অনেক পরিমাণে ধর্ব হইল।
বৃহদ্ধ্যপুরাণ সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেব বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক
পরিবর্তনের নিদর্শন বলিয়া গ্রাহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বলা ছইয়াছে যে
ব্রাহ্মণরা মন্ত, মাংস, মংস্ত সহকারে দেবপুজা করিতে পারে, শাল্লাম্মনারে নববলি

দিতে পারে, আপংকালে শৃদ্রদিগকে ধর্মোপদেশ ও মন্ত্র দান করিতে পারে এবং পুরাণ পাঠ করিয়া ভুনাইতে পারে।

যবন অর্থাৎ ম্সলমানদেব প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং দ্বণাও এই প্রন্থে পরিক্ট ছইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে যবনেব সংস্পর্শ ও তাহাদের ভাষা ব্যবহাব স্বরাণানেব ভূলা দ্যণীয়। তাহাদেব অন্ন গ্রহণ আবও দ্যণীয় এবং শ্লেচ্ছ যবনী সংসর্গ সর্বথা পবিত্যজ্য।

মধ্যমুগের বাংলা সাহিত্যে যে ধর্মজীবনের্ব চিত্র দেখিতে পাই তাহাও শ্বৃতিশাসেব আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চৈতন্ত ভাগবতকাব জংথের সহিত বলিয়াছেন
য ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম লোপ পাইয়াছে। ধর্মের নামে যাহা প্রচলিত তাহা হয়
ভান্তিক সাধনা অথবা লৌকিক দেবদেবীব পূজা। এক তান্ত্রিক সাধনাব কথা তিনি
লিখিয়াছেন:

"বাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কল্পা আনে।
নানাবিধ দ্রবা আইদে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমন।"

'মছ, মাংস দিয়া যক্ষ প্ৰাব' কথাও নিধিয়াছেন। শ্রীকৃঞ্চনীর্তনে নর-কপাল হতে যোগিনীর ভিক্ষা কবাব কথা আছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ইন্ধিত দেওয়া হইয়াছে। শক্তিত্বমলক তান্ত্রিক সাধনা যে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত এবং মধ্যযুগেই ইহা বক্ষদেশীয় শ্রার্তগণেব স্বীকৃতি লাভ কবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক শাক্ত সাধনাব প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সকল ধর্মেই দেখা যায়। মূলতঃ বেদান্তেব ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যেব পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তল্তের শিব ও শক্তি একই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ করা ঘাইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, কৃষ্ণ ও বাধা এবং বাম ও সীভা—এই সকল যুগলও এই তত্ত্বেব অন্তর্ভু ক্র হইয়াছেন। মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে ইহারা সকলেই অভিন্ন এবং আজ পর্যন্ত্রপ্র বাধা-জ্ঞাম, ভবানী-শহর, সীতা-রাম প্রভৃতি একই ভগবানের বিভিন্ন মৃত্তিরূপে পূজা পাইয়া আদিতেছেন। নানাক্রপে বিভিন্ন ধর্মমত্তের এই অপূর্ব সমন্বন্ন বা দামঞ্জন্ম বাংলায় মধ্যযুগের হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্টা।

চৈতন্ম ভাগবতকার বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডী, মনসা বা বান্তলী প্রভৃতি লৌকিক দেবী-গণের পূজা এই মূগের আর একটি বৈশিষ্টা। এই সকল দেবীর মাহান্ধ্য-বর্ণন ও পূজা প্রচলনের জন্ত এক শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হয়। এইগুলি মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত। সেকালে পাঁচালী গায়করা ইহা অবলম্বন করিয়া গান গাহিত।

মঞ্চলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পাদ, ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশে নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমৃদ্য অথ্যাত বা অল্পথাত দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, অথবা যে দব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও দমাজ্বের উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি বা সম্মানের আসন পান নাই, প্রধানত তাঁহারাই মঞ্চলকাব্যের উপজীব্য। ইহাদের মধ্যে মনসা, মঞ্চলচণ্ডী, শীতলা, কালিকা, ষটা, কমলা, বান্তলী, গলা, বরদা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতির নাম করা ঘাইতে পারে। এই দকল মঞ্চলকাব্য ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মনসা ও মঞ্চলচণ্ডিকাদেবীর মাহাম্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। এগুলি পাচালীগানের বিষয়-বন্ধ হওয়ায় এই তুই দেবী সমাজেব সর্বশ্রেণীর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের মর্যাদা ও ভক্তেব সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তথু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রাসিদ্ধ মক্সলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য নহে। যে আত্মাশক্তি সৃষ্টির মূল কারণ, যিনি চণ্ডীরূপে মার্কণ্ডের পুরাণে পূজিতা এবং সাংখ্যে প্রকৃতি বলিয়া অভিহিতা, দেই মহাদেবী আর উল্লিখিত লৌকিক দেবীগণ যে অভির ইছা প্রতিপাদন করা তাহাদের অন্ততম উদ্দেশ্য। মনসা ও মক্সলচণ্ডী সম্পর্কীয় কাব্যে ইহা পরিক্ষৃতি হইয়াছে। মনসা প্রাচীন পৌরাণিক য়ুগের দেবী নহেন। সর্প-দেবী নামে তিনি নানা স্থলে পূজিতা হইতেন এবং ক্রমে শিবের কল্পা বলিয়া খ্যাতি লাভ কবেন। শিবভক্ত চাঁদ সদাগর যথন অবজ্ঞাভরে মনসাকে পূজা করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না তথন দৈববাণী হইল যে মনসাও ভগবতী একই দেবী। চাঁদ সদাগর ইহা মানিয়া লইয়া মনসাকে পূজা করিয়া শুব করিলেন: "আত্মাশক্তি সনাতনী, মৃক্তিপদ-প্রদায়িনী, জগতে পৃজিতা তুমি জয়া।"

মনসাও তথন তাঁহার স্বরূপ প্রকট করিলেন:

"আকাশ পাডাল ভূমি সঞ্জন সফল আমি
শক্তিরূপা স্বাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্রী মনোরূপা স্থকুমারী
লক্ষীরূপা নারায়ণ হথা॥"

মন্দ্রকারী কাব্যের আরাধ্যা দেবী অস্পৃষ্ঠ ব্যাধ সমান্দের দেবী। তিনি বনে গোধিকারপে ব্যাধ কালকেতৃকে দেখা দেন এবং শৃকর মাংস তাঁহার পূজার ব্যবস্থত হয়। খ্রানার আরাধ্যা দেবী এই দেবী হইতে ভিন্ন এবং সভ্য ভব্য সমান্দে মেম্নেদের ব্রতের দেবী। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রসাদে এই ছুই দেবী মিলিয়া গিয়াছেন এবং পুরাণোক্তা মহাদেবী ছুর্গা ও চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

এইরপে যন্তী, শীতলা প্রভৃতি মঞ্চলকাব্যে শঙ্কর গৃহিণী শৈলস্কতা রূপে বর্ণিন্ত হইয়াছেন। ব্যাদ্রভয় নিবারণী কমলা দেবীও 'সকলের শক্তি' ও 'জগতের মাতা', 'পরম ঈশ্বরী জগতের মা' এবং 'ব্রহ্মা বিষ্ণু হর' তাঁহাকে নিত্য পূজা করেন।

আজ পর্যন্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় সর্বশ্রেণীরই পূজা পাইয়া আসিতেছেন।
বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ও পাঁচালীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই
ইহার পথ প্রশন্ত করিয়াছে।, সম্ভবত আর একটি কারণও ছিল। যথন দলে দলে
নিম্নশ্রেণীর হিন্দ্রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তথন এই বিপর্যমের প্রতিকার
যক্ষপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্রা এই সকল দেবীকে সন্মান ও স্বীকৃতি দিয়া নিম্নশ্রেণীদিগকে
হিন্দ্রের গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই
স্মার্ত রঘুনন্দন ক্রত্য-তত্ব অধ্যায়ে এই লকল লৌকিক দেবীদের পূজার বিধি
দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু আখ্যানেও নিম্নশ্রণীব আর্থিক, সামাজিক ও
আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীর
অধিকার ছিল না, বাংলা সাহিত্যের উন্তবে সেই শ্রেণীর দাবি ও সংস্কৃতি সমাজের
সকল স্তরের কর্ণগোচরে আনার স্লযোগ মিলিয়াছিল।

এই বাংলা সাহিত্যের কল্যাণেই সামরা স্মৃতি-বহির্ভূত ধর্মের আরও কিছু বিবরণ পাই। ব্যান্ত কুন্তীরাদিকে দেবতা প্রেণীর পর্যায়ভূক্ত করা ও তৎসংশ্লিষ্ট বন্ধ কুন্তংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভন্ন সমাজেই ইহা প্রচলিত ছিল।

জলদেবতা কুন্তীরবাহন কাল্রায় ও অরণাদেবতা শাদ্ লবাহন দক্ষিণরায়— এই চুই দেবতার পূজা এখনও প্রচলিত আছে।

মধ্যবুগের শেষে বে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গন্ধায় সম্ভানবিসর্জন, চড়কের আত্মঘাতী বীভংস বন্ধণা প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাও এই সংস্কারেরই পরিণতি মাত্র। মধ্যযুগে প্রবর্তিত যে কয়েকটা নৃতন ধর্মামুষ্ঠান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে হুর্গাপূজা ও কালীপূজা এই তুইটিই প্রধান। ইহার মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই তুই অমুষ্ঠানের নিগৃঢ় সংযোগ।

বর্তমানকালে যে পদ্ধতিতে তুর্গাপূজা হয় চতুর্দশ শতাকী বা তাহার কিছু পূর্বেই তাহার স্ত্রেপাত হইয়াছিল; কিন্তু সম্ভবত বোড়শ শতকেব পূর্বে তাহা ঠিক বর্তমান আকার ধারণ কবে নাই।

চৈত্তমভাগৰতে' আছে:

"মৃদক্ষ মন্দিরা শঙ্খ আছে দর্ব ঘরে। তুর্গোৎদৰ কালে বাছ্য বাজাবার ভরে ॥"

ইহা হইতে বুঝা ষায় যে বোড়শ শতান্দীর পূর্বেই তুর্গাপূক্ষা থুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ এই যে মহুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুলুক ভটের পুত্রে রাজা কংস নারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তুর্গাপূজা করেন এবং রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাদ্ধী যে তুর্গাপূক্ষাপদ্ধতি রচনা করেন তাহাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত। অবশু ইহার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্তর্মতও আছে। তবে তুর্গাপূক্ষা প্রথম হইতেই সান্ত্রিক ভাবে সাধনার অপেক্ষা রাজদিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উৎসব বলিয়াই পরিগণিত হইত।

মিথিলার কবি বিভাপতি তুর্গাভক্ততর দিনীকে কার্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমায় শারদীয়া তুর্গাপুজার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বতরাং মিথিলায়ও চতুর্দশ শতকে অফুরপ তুর্গাপুজার প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার তুর্গাপুজা প্রচলিত ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে হুর্গাপূজার দহিত দংশ্লিষ্ট অপ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও ক্রিয়াদির দম্বন্ধে কালবিবেক ও বৃহদ্ধর্মের উদ্ধিন পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত যে এই সমৃদ্য অপ্লীলতা হুর্গাপূজার অস্পীভূত ছিল বিদেশীয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি।

"দিনের পূজা শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মৃত্তির সম্মুখে একদক

<sup>()</sup> मदा --२० व्यथाता

বেশার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত স্ক্র বে তাহাকে দেহের আবরণ বলা ষায় না। গানগুলি অতিশয় অস্ত্রীল এবং নৃত্যভালী অতিশয় কৃৎসিত। ইহা কোন ভব্র সমাজে উচ্চারণ বা বর্ণনার ষোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা সকলেই ইহা উপভোগ করেন—কোন রকম লক্ষ্যা বোধ করেন না।" লেথক ১৮০৬ গৃষ্টাব্বে কলিকাভায় রাজা বাজকুষ্ণের বাডীতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন।

পূজার পাঠা ও মহিষ বলি সম্বন্ধে তিনি লিথিয়াছেন, "নদীয়ার বর্তমান মহারাজ্ঞার পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঠা বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,৭৬৮ পাঁঠা বলি দেন। একজন সম্লান্ত হিন্দু আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পূজায় ১০৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন।

"বলি শেষ হইলে ধনী-দরিক্স নির্বিশেষে উপস্থিত দর্শকরুন্দ নিহত পশুর রক্ত-লিপ্ত কর্দম গায়ে মাথিয়া উ্মাত্তের মত নাচিতে আরম্ভ করে এবং তারপর রাস্তায় বাহির হইয়া অশ্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অন্যান্ত পূজা-বাড়ীতে গমন কবে।"

মোটের উপর একথা বলিলে অত্যক্তি হইবে না দে তুর্গাপূজায় রাজনিক ও তামদিক ভাবের যেরূপ প্রাধান্ত ছিল তদস্থপাতে সাহিক ভাবের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া বায় না।

্রেশংলাদেশে প্রচলিত কালীপৃঞ্জার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত ক্বঞ্চানন্দ আগমবাগীশ। তাঁহার তন্ত্রপার গ্রন্থে কালীপৃঞ্জার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। অনেকে
মনে করেন ক্বঞ্চানন্দ চৈতক্সদেবের সমসাময়িক। কিন্তু অনেকের মতে 'তন্ত্রপার'
নামক তন্ত্রশান্ত্রের সার-সন্থলন-গ্রন্থ পরবর্তী কালে রচিত।

্দ দীপালি উৎসবের দিনে কালীপূজার বিধান ১৭৬৮ এটিকে রচিত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবিধি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার খ্ব বেশী পূর্বে কালীপূজা সম্ভবত বাংলাদেশ স্থপরিচিত ছিল না। প্রচলিত প্রবাদ অন্থসারে নবদীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কালীপূজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাঁহার প্রজাদিগকে এই পূজা করিতে বাধা করেন।

তন্ত্রদারে কালী ব্যতীত তারা, বোড়নী, ভ্বনেশ্বী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, বগ্লা প্রভৃতি মহাবিম্মাগণের সাধনবিধিও সংকলিত হইয়াছে। এই সমৃদ্য দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় তন্ত্রসাধন বিশেষ প্রভাব বিন্তার করিয়াছিল। ক্রঞানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শাক্ত সাধকগণ বোড়শ-সংস্কাশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন বিখ্যাত কালীসাধক বামপ্রসাদ সেন তাঁহার গানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

তুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু তুর্গাপূজা সান্ত্রিক সাধনার বিকাশ হিসাবে কালীপূজা অপেক্ষা অনেক নিমন্তরের। এইজন্য তুর্গাপূজার প্রচলন ও জাঁকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী-পূজাই অধিকতব উচ্চন্তরেব বলিয়া গণ্য হয়।

## ৫। বাস্তব সমাজের চিত্র

## (ক) নানা জাতি

শ্বতিশান্তে হিন্দুর সামাজিক ও গাহস্ব্য জীবন এবং লৌকিক ধর্মসংস্থার ও ধর্মান্থানৈব বিধান আছে। এই সমূদ্য ও অক্সান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে আদর্শ হিন্দু সমাজের চিত্র পাওয়া যায়—বান্তব জীবনে তাহা কতদুর অহুস্তত হইত তাহা বলা শক্ত। সমাজের বান্তব চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। বোডণ শতান্ধীতে (আ: ১৫৭৯ খ্রীষ্টান্ধ) রচিত মৃকুন্দরামের কবিকত্বন চন্ত্রীতে কালকেতুর ন্তন রাজধানা বর্ণনা উপলক্ষে এবং অক্যান্ত প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অভিত হইয়াছে তাহা বাংলাদেশেব মধার্গের বান্তব চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা ঘাইতে পারে। যোড়ণ ও সপ্তদশ শতান্ধীব অন্তান্ত কয়েকধানি গ্রন্থে বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যে ইতন্তত বিশিক্ষ সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ। এই সমূদ্যের সাহায্যে বাঙালী সমাজের যে চিত্র আমাদের মানসচক্ষ্তে ফুটিয়া ওঠে তাহার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কবিতেছি।

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈছ সাধারণত এই তিন জাতিরই প্রাধান্ত ছিল। মৃকুন্দরাম তাঁহার নিজেব জন্মস্থান দাম্তা গ্রামের বর্ণনা আরম্ভে লিখিয়াছেন:

## কুলে শীলে নিরবত্য আহ্মণ কায়স্থ বৈছা দাম্ভায় সজ্জন-প্রধান।

প্রায় একশত বংসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন জাতিরই প্রাধান্ত ছিল

বিজয় গুপ্তের মনসামদল হইতেও আমরা তাহা জানিতে পারি। বাদ্ধনেরা নানা শ্রেণীতে বিজ্জ ছিলেন। বাংলা দেশের ইভিহাসের প্রথম ভাগে বাদ্ধণেরে মধ্যে শ্রেণী বিভাগ, কৌলীলপ্রথা ও কুলীনদের বাসন্থানের নাম অমুসারে গাঁঞীর স্বাষ্ট, এবং এ বিষয়ে কুলজীর উজ্জি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। মুকুল্পরাম প্রায় চিল্লিটি গাঁঞীর উল্লেখ করিয়াছেন —চাটুতি, মুখটা, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, গান্দ্রি, ঘোবাল, প্তিতুও, মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পালিধি, মাসচটক প্রভৃতি। ইহার অনেকগুলি এখনও বাঙালী বান্ধণের উপাধিস্কর্মপ ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বর্ণিত বান্ধণের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে কবিকহণ চণ্ডীতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্রাশ্বণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব সাত্তিক প্রকৃতির ও বিদ্বান। বেদ, আগম, পুরাণ, শ্বতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলহাব প্রভৃতি শাল্পে তাঁহাদের পারদশিতা ছিল ও নানা স্থান হইতে বিষ্ণার্থীগণ তাঁহাদের নিকট পড়িতে আসিত। কিন্তু মূর্থ বিপ্রেরও অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহাদেব সংখ্যাই বেশী ছিল; তাই মৃকুন্দরাম ইহার স্বিস্তার বর্ণনা করিয়াভেন:—

"মূর্থ বিপ্র বৈদে পুবে নগবে যাজন করে
শিবিয়া পূজাব অফুচান।
চন্দন ভিলক পবে দেব পুজে ঘরে ঘবে
চাউলের কোচডা বান্ধে টান॥
ময়বাঘবে পায় খণ্ড গোপঘবে দধিভাণ্ড
ভেলি ঘরে ভৈল কুপী ভরি।
কেহ দেয় চাল কডি কেহ দেয় ডাল বডি
গ্রাম যাজী আনন্দে গাঁতরি॥" (৩৪৯ পুঃ)

বিবাহাদি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্ত ব্রাহ্মণ এক কাহন দক্ষিণা আদায় করিত।
ঘটক ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-সভা মধ্যে কুলের অধ্যাতি
করিত।

গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ রান্ধণেরা শিশুর কোটি তৈরী করিত এবং গ্রহদোষ কাটাইবার জন্ম শাস্তি স্বস্তায়ন করিত। মৃকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত বে দব বৌদ্ধ প্রান্ধণা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ভাষারা হিন্দু সমাজে প্রাপ্রি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ প্রান্ধণেরা তাহাদের পৌরোহিত্য করিত না। এইজন্ত বৌদ্ধমঠের প্রমণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিত এবং বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত।

**ষ্মগ্রদানী রান্ধণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ** করিত, এই কারণে "পতিত" বলিয়া গণ্য হইত।

বৈষ্ণ জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ক্যায় সেন, গুপ্ত, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধি ছিল।

> "উঠিয়া প্রভাত কালে উর্দ্ধ ফোটা করি ভালে বসন-মণ্ডিত করি শিরে। পরিয়া লোহিত ধৃতি কাথে করি খৃঙ্গি পুঁথি গুজরাটে বৈশ্বন্তন ফিরে।" (৩০২ পুঃ)

বৈষ্ণগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ নানা ভন্ত করয়ে বাধান।"

ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে কোন কোন বৈছ ঔষধের অর্থাৎ বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে ব্যাধির উপশম করিতেন। রোগ কঠিন দেখিলে বৈছেরা রোগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে পলাইতেন। চিকিৎসা বৈছদের প্রধান বৃত্তি হইলেও অন্তান্ত শান্ত্রেও তাঁহাদের পারদর্শিতা ছিল। বৈষ্ণবর্গ্রন্থে চৈতন্তের ভক্ত বৈছ্য চক্রশেখরকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে এবং বৈছ্যজাতীয় পুরুষোত্তম "হরিভক্তি তত্ত্বসার সংগ্রহ" গ্রন্থের উপসংহারে নিজে শর্মা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বহু, মিত্র উপাধিধারীরা ছিল কুলের প্রধান। ইহ। ছাড়া পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাও ছিল। বর্তমান কালে রথষাত্রার জন্ম প্রসিদ্ধ মাহেশ গ্রামের ঘোষেদের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইহা কায়ন্থদের একটি প্রধান সমাজ স্থান ছিল। ইহারা লেখাপড়া জানিত এবং কৃষিকার্য করিত।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণ, কায়স্থ এই তিন জাতির লোকই দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ, বৈছ, কারস্থ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস ও শ্রেণীভেদ, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শাথা ও ডদস্কর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ম ও অপকর্ম বিচার, ভদমুদারে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক দম্ম, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতির বিন্তারিভ আলোচনা এবং দামাজিক বছ খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের নাম কুলজী অথবা কুল-শাস্ত্র এবং গ্রন্থকর্তারা ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। এই ইতিহাদের প্রথম ভাগে' এই গ্রন্থগুলির দংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বলে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি দম্মে ইহাদের বিবরণের যে কোন ঐতিহাদিক ভিত্তি নাই তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু যে শ্রেণীভেদের বর্ণনা আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পার আহার ও বৈবাহিক দম্ম প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্ম যে দম্দন্ন রীতিনীতির উল্লেখ আছে তাহা মধ্যযুগের বাংলার-দম্মম্মে মোটাম্টি দত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বছ দংখ্যক ক্লজী গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি সবিশেষ প্রসিক্ষ:

- ১। হরিমিশ্রের কারিক।
- ২। এডুমিশ্রের কারিকা
- ৩। ধ্রুবানন্দেব মহাবংশাবলী
- 8। ফুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা
- বাচস্পতি মিশ্রের কুলবাম
- ৬। বরেক্স কুলপঞ্চিকা (এই নামে অভিহিত বহু ভিন্ন ভিন্ন পূ<sup>\*</sup>থি পাওয়া গিয়াছে)
- १। ধনপ্রয়ের কুলপ্রদীপ
- ৮। রামানন্দ শর্মাব কুলদীপিকা
- ১। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা
- ১০। সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতবার্ণব

ত নং পুঁথি ছাপা হইয়াছে এবং ইহা দম্ভবত পঞ্চনশ শতান্ধীর শেষে রচিত।
৬, ৭ ও ৮ নং প্রন্থের নির্ভরবোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া বায় নাই। অক্সগুলি বোড়শ
ও সপ্তানশ শতান্ধীর পূর্বে রচিত এবপ মনে করিবার কারণ নাই। ১০ নং প্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিন্ত ইহা যে পুঁথি অবলঘন করিয়া রচিত তাহার কোন উল্লেখ নাই। ৮নগেক্স নাথ বস্তুর মতে ১ ও ২ নং প্রন্থ অয়েয়ানশ ও দ্বানশ শতান্ধীতে রচিত এবং ১ নং প্রন্থ হরিমিশ্রের কাবিকা স্বাপেক্ষা প্রামাণিক প্রন্থ। তিনি এই ঘুই প্রন্থ হইতে অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু বহু অনুরোধ-উপরোধসত্বেও ঐ ছইখানির পুঁথি

১। বিশ্বত বিবরণ 'ভারতবর্ধ', ১৩১৬ কার্তিক সংখ্যা-৬১৭ পৃষ্ঠা

কাহাকেও দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে জন্মান্ত কুগজীর সহিত এই পুঁথিও ঢাকা বিশ্ববিভালয় ক্রয় করে। তথন দেখা গেল বে এই গ্রন্থও প্রাচীন নহে এবং বস্থ মহাশয়ের উদ্ধৃত অনেক উক্তিও এই পুঁথিতে নাই। স্নতরাং এই ছুই পুঁথির মূল্য পুব বেশী নহে।

কুলশান্ত্রের সংখ্যা অনস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ, ঘটকগণের বংশ-ধরগণ এইগুলি রক্ষা করিয়াছেন ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। মধ্যমূপে বাংলায় দামাজিক মর্যাদালাভ যেরূপ আকাজ্ঞনীয় ছিল, দামাজিক গ্লানি এবং অপবাদও দেইরূপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তুত মধাযুগে বাঙালী হিন্দুর সন্মুথে উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ না থাকায় দামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎসম্পর্কিত বিচার বিতর্কধারা সামাজিক মর্যাদালাভ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। স্থতরাং ইহা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্থদ্বারা বা অন্ত কোন প্রকারে বশীভূত করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব বৃদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের সামাজিক থানি ঘটাইবার জন্ম প্রাচীন কুলশান্তের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করাইয়াছেন কিংবা নূতন কুলশান্ত লিথাইয়া পুরাতন কোন ঘটকের নামে চালাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বহু কুত্রিম কুলজী-পুঁথি রচিত হইয়াছে। **ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই।** কারণ, জাতির সামাজিক মর্যাদা বুদ্ধির জন্ম ইহার উৎপত্তিস্থচক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বচন এবং অনেক তথা-কথিত প্রাচীন সংহিতা ও তম্বগ্রন্থ যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্বোক্ত কুলশাস্থগলিতে প্রধানত প্রাহ্মণদের কথাই আছে। বছ বৈছ কুল-পঞ্জিকার মধ্যে ছুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রামকান্ত দাস প্রণীত কবিকণ্ঠহার ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা ২৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কান্তম্প্রদের বছ কুল-পঞ্জিকা আছে; কিন্তু, কোন গ্রন্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা বান্ধ না।

কুলশান্ত মতে হিন্দুর্গেই ব্রাহ্মণ, বৈছ ও কারস্থ জাতির মধ্যে গুণারুসারে কৌলীয়া প্রথার প্রবর্তন হয়। কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার 'মৃথ্য' ও 'গৌণ'
এই ছুই শ্রেণীভেদ হইল। অক্যান্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রোজিয়, কাপ (বংশজ), সপ্তশতী
প্রভৃতি নামে আব্যাত হইলেন। কৌলীয়া প্রথা প্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্বের

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—কিন্ত ক্রমে ইহা বংশাহক্রমিক হয়। পরে নিরম হইল কুলীনকলা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কল্পা গ্রহণ করিতে হইবে **এবং এইরূপ আদানপ্রদানের বিচার করিয়া মাঝে মাঝে কুলীনগণের পদম্**যাদা স্থির করা হইবে। এইরূপ 'দমীকরণ' অনেকবার হইয়াছে। সর্বশেষে সম্ভবত পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীশ্ব-চাত করিলেন এবং অল্পদোধাপ্রিত অন্য কুলীনগণকে ছত্ত্রিশ ভাগ অথবা মেল-এ বিভক্ত করিলেন। প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এরপ কঠোর নিয়ম করা হইল যে কালক্রমে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ছাড়া অক্ত কুলীন পরিবারের সহিতও ক্লীনদের বিবাহ হইতে পারিত না। ইহারই ফলে কুলীন সমাজে পুরুষের বভ বিবাহ, কক্তার বেশী বয়দ পর্যস্ত বা চিরকালের জক্ত অন্চতা ও অবশ্রস্তাবী ব্যভিচাবের উদ্ভব হইল। কোন কুলীন ৫০, ৬০ বা ততোধিক বিবাহ করিয়াছে, বা অ্নীতিপর বুদ্ধের সহিত পিসী, ভাইঝি সম্পর্কারিতা ১০ হইতে ৬০ বংসব বয়স্কা ২০৷২৫টি অনুঢার একদঙ্গে বিবাহ হইয়াছে এরপ দৃষ্টান্ত বিংশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য অনেক বিবাহিতা কুলীন কক্তা বিবাহ রাত্রিব পরে আর স্বামীর মুখ দর্শন করিবার স্থবোগ পাইত না।

ব্রাহ্মণ, বৈহু, কায়স্থ ব্যতীত অক্সান্ত জাতি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে প্রথম ভাগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মধ্যযুগ সম্বন্ধেও প্রবোজ্য। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এরপ অনেক জাতি ও তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ আছে।

- ১। বণিক গোপ—ইহাদের ক্ষেতের ফদলে বাড়ী ভরা থাকিত। "মৃগ, তিল গুড় মাদে গম দরিষা কাপাদে সভার প্রিত নিকেতন।" (৩৫৫ পৃঃ)
- ২। তেলি—ইহারা কেহ চাষ করিত, কেহ ঘানি হইতে তৈল করিত, কেহ কেহ তৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত।
- ৩। কাষার-কুড়ালি, কোনালি, ফাল, টাদী প্রভৃতি গড়িত।
- ৪। তাত্ত্বী—পান, অপারি এবং কর্প্র দিয়া বীড়া বাছিয়া বিক্রয়ঃ
   করিত।

- ৬। মোদক—ইহারা চিনির কারখানা করিত এবং খণ্ড (পাটালি গুড়), লাড়ু, প্রভৃতি

"পদরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিবে

শিশুগণে করয়ে যোগান।" (৩৫৭ পুঃ)

- ৭। ছই শ্রেণীর দাস —"মৎক্ত বেচে করে চাষ।
  - তৃই জাতি বৈদে দাস"॥ (৩৫৯ পু:)
- ৮। কিরাত ও কোল—হাটে ঢোল বাজাইত।
- ন। সিউলীরা—থেজুরের রস কাটিয়া নানাবিধ গুড় প্রস্তুত করিত।
- ১•। ছুতার—চিডা কৃটিত, মৃড়ি ভাজিত, ছবি আঁকিত।
- ১১। পাটনী—নৌকায় পারাপার করিত, ইহার জন্ম রাজকর আদায় করিত।
- ১২। মারহাটারা—"শোলদে পিলুই কাটে;

ছানি ফাঁড়ে চকে দিয়া কাঁটা।" (৩৬১ পঃ)

প্রথম পংক্তির অর্থ তুর্বোধ্য – সম্ভবত প্রীহা কাটার কথা আছে।

জীবিকার্জনের এই সম্দয় বৃত্তির সহিত বেশ্যাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে। কামিলা বা কেয়লা জাতিকে 'জায়াজীব' বলা হইয়াছে। সম্ভবত ইহারা স্ত্রীকে ভাডা দিয়া জীবিকা অর্জন করিত (৬৬১ পৃ:)।

ইহা ছাড়া ক্ষত্তি, রাজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহারা মল্ল-বিদ্যা শিক্ষা করিত। বাগদিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"নানাবিধ অস্ত্র ধরে দশ বিশ পাইক করি সলে।" (৩৫৯ পু:)

দিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যে (১৬শ শতান্দা)' এইরূপ তালিকা আছে। ইহার মধ্যে শ্রেষান্ধী রান্ধণ, অষষ্ঠ, সদ্গোপ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতান্ধীর মধ্যভাগে (২৭৫২ খ্রীষ্টান্ধ) ভারতচন্দ্র অন্ধদামন্দলে বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির বে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত ছুই শত বংসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিকন্ধণ চণ্ডীর বর্ণনার বথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্কতরাং এই ছুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন জাতির বান্তব টিজ অন্ধিত করা যায়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই ছুই

<sup>(</sup>১) বলসাহিত্য পরিচর, পৃঃ ৩১৫।

জাতির উল্লেখ। তাহার পরেই আছে 

"কারস্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেশে মণি গন্ধ সোনা কাঁদারি শাঁখারি॥
সোয়ালা তামূলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী (চাফা) কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরী মতেক।
য়ুগি চালাধোবা চালাকৈবর্ত অনেক॥
সেকবা ছুতাব হুডী ধোবা জেলে গুঁডী।
চাঁডাল বাগদী হাডী ভোম মুচী শুঁডী॥
কুবমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়ব।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর॥

বাইতি পটুয়া কান কদবি ঘতেক।<sup>২</sup> ভাবক ভব্জিয়া ভাঁড নৰ্ডক অনেক॥"

শীক্ষকীর্তনে আচারিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (ব্যাধ বা শাকুন শান্তবিৎ) ঝালিয়া (ঐক্রজালিক ?), ও বাদিয়া (সাপুডে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এঞ্চলি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথবা বৃত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি না তাহা বৃথা বায় না।

মধাযুগে প্রাচীন যুগেব ন্থায় ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। ইস্লামের বিধি অনুসারে হিন্দু কোন মুসলমান দাস রাখিতে পারিত না, কিন্তু মুসলমান হিন্দু দাস রাখিতে পারিত। মুসলমানেরা হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া বছ হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করিত। ইহারা গৃহে ভূত্যের কার্যে নিযুক্ত হইত কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোক অনেক সময়ই উপপত্নী বা গণিকাতে পরিণত হইত। মুসলমান স্বলতানেরা ভারতের বাহির হইতে বছ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আনয়ন করিতেন। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া হইতে আনীত বহু দাস বাংলায় ছিল। ইহাদিগকে থোজা করিয়া রাজপ্রাসাদে দায়িত্বপূর্ব কার্যে নিযুক্ত করা হইত। এই হাবসী খোজারা যে এককালে থুব শক্তিশালী ছিল এবং এমন কি বাংলার স্থলতান পদে যে আসীন ছিল ভাতু। পূর্বেই

<sup>&</sup>gt;। वसनीत मर्था गाउँटकर रमख्ता करेंग। २त्र कांश-->७ शृः।

২। বল-সাহিত্য পরিচর-পৃ: ৩১৫

বলা হইয়াছে। অক্সান্ত অনেক ম্নলমান ক্রীতদানও মধ্যবুগে খুব উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিল। কেহ কেহ রাজনিংহাসনেও প্রতিষ্টিত হইয়াছে। ইব্নু বজুতার জমন-বিববণী (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জানা যায় যে, সে সমন্ন বাংলা দেশে খুব স্থবিধাতে দাসদাসী কিনিতে পাওরা ঘাইত। ইব্নু বজুতা একটি যুবতী ক্রীতদাসী ও তাঁহার এক বন্ধু একটি বালক ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন।

হিন্দুদের মধ্যেও দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদাসীবা গৃহকার্বে নিষ্কু থাকিত। অনেক সময় কোন কোন যুবতী গ্রীলোককে উপপত্নীরূপেও জীবন-বাপন কবিতে হইত। দাস-ব্যবসায় খুব প্রচলিত ছিল। বহু বালক-বালিকা এবং বয়য় পুরুষ ও গ্রীলোক অপপ্রত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইত। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশভাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রয় করিত। এইরূপ বিক্রয়ের দলিলও পাওয়া গিয়াছে। মগ ও পতু গীজেবা বে দলেদলে সী-পুরুষকে ধরিয়া নিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আমেরিকার দাসদেব তুলনায় ভাবতীয় দাস-দাসী অনেক সদয় ব্যবহার পাইত। ভবে কোন কোন স্থলে দাসগণকে অত্যন্ত নিধাতন আর লাঞ্চনাও সহু করিভে হইভ।

অষ্টানশ শতাব্দীতে দাসত্ব প্রথা থব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ছভিক্ষের সময় অথবা দাবিদ্র্যবশতং লোকে নিজেকে অথবা পুত্রকল্পাকে দাসথত লিখিয়া বিজ্ঞয় কবিত। তথনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান সমাজে দাস রাখা একটি ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ খুট্টাব্দে দার উইলিয়ম জোনস্ জুরীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "এই জনবছল শহরে এমন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই চলে যাহার অস্তত একটিও অল্পবয়স্ক শাঁদ নাই। সম্ভবত আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন কিরপে দাস-শিভরদল বোঝাই করিয়া বদ্ধ বদ্ধ নৌকা গলা নদী দিয়া,কলিকাতায় ইহাদের বিজ্ঞয় করিবার জন্ত লইয়া আদে। আর ইহাও আপনারা জানেন যে এই সব শিশু হয় অপহত না হয় ত ছাজিক্ষের সময় দামান্ত কিছু চাউলের বিনিময়ে ক্রীত।" আফ্রিকা, পারক্ত উপন্যাগরের উপকৃল, আর্মেনিয়া, মরিশাস্ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান হইত। বাংলাদেশ হইতেও বহু দাস-দাসী ইউরোপীয়ান বণিকেরা ভারতের বাহিরে চালান দিত। কলিকাতায় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীতদাদের ব্যবসা করিত এবং এই উদ্দেশ্তে কেবল বাহির হইতে দাস-দাসীই আনিত না ভাহাদের

বভান-সভতিও বিক্রম করিক। কলিকাতার ইউরেম্প্রি ও ইউরেশিরান পরিবার লাস-লাসীদের উপর নিষ্ঠুর অভ্যাচার করিত। ১৭৮৯ বিশৈ ইংরেজ গভর্গক্রেট ভাৰত হইভে ক্ৰীতদাস বাহিরে পাঠানো বে-আইনী ৰদিয়া<sup>\*</sup> ঘোষণা করেন ৷ উনবিংশ শতাব্দীতে দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায় বহিত হয়।

দমদাময়িক দাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যমূগে বাংলা দেশে ভণা-কথিত অনেক নিম্নশ্রেণী নানা কারণে সমাজে মর্বাদা লাভ করিয়াছিল।

হাডী, ভোম প্রভৃতি বৃদ্ধবিভায় পারদ্শিতার জন্ম সমান পাইত। মাণিকচ<del>ন্ত</del> বাজাব গানে আছে যে বাজা গোবিন্দচন্দ্রের মাতা তাঁহাকে এক হাডি জাতীয় গুৰুব কাছে দীক্ষা নিতে বলিয়াছিলেন। শৃত্তপুরাণ-রচয়িতা ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিভ ধর্মেব পূজাব পুবোহিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদা পাইতেন। সহজিয়া ধর্মে চণ্ডালীমার্গ এবং ভোম্বীমার্গ মৃক্তিব সাধনস্বরূপ বণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাদের দহিত বঙ্গকিনীর নাম পদাবলীতে যুক্ত আছে। স্বতি ও পুরাণের গঙীব বাহিরে দহজিয়া, ভাত্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি যে দকল নব্যপন্থী ধর্মসম্প্রদায়ের উত্তৰ হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মেব গণ্ডীর বাহিরে এই দকল নিম্ন জাড়িকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ভূক্ত যোগীরাও সে যুগে বর্জ্যান কালেব তুলনায় অনেক উচ্চ শান অধিকাব কবিত।

স্থবৰ্ণবিৰিক, গন্ধবণিক প্ৰভৃতি জাতিব লোক বাণিজ্য কবিয়া লক্ষণতি হইত এবং সমাজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার কবিত। মন্দলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীব প্রাধাক্ত বণিত হইয়াছে। স্মার্ত রঘুনন্দন সম্ত্রণাত্তা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বণিকেরা ষে এই নিষেধ না মানিয়া সম্জেপথে বাণিজ্ঞা করিত, মঙ্গলকাব্যে ভাহার ভূবি ভূবি প্রমাক্ক আছে। এই ব্যাপারে বাস্তবেব সহিত আন্দর্শির **প্রভেদ অ**ত্য**ন্ত** বিশ্বয়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্ব প্রভৃতি উচ্চযূর্বেরা वाशास्त्र व्यर्थमानमाग्न क्रानिष्ठ धर्म विमर्कन निमा अक्रुनिकृतृन्ति व्यवनक्त ना करत्र म्हिक्छहे त्रचूनम्बन मम्खराखा निविष कतिशाहित्मन ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখবোগ্য বে গন্ধবণিক, হুবর্ণবণিক প্রভৃতি আভিক্তম্মবং উচ্চ শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং ষ্ঠাবর সেন, গলাদাস সেন প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যাক্রিয়া-ছেন। মধুত্দন নাপিত নলদময়ভী কাহিনী বাংলা কবিতায় বৰ্ণনা করিয়াছেন (১৮০৯ ব্রী:)। তিনি নিধিয়াছেন বে তাঁহার পিতা এবং শিক্তামহও নাহিত্যক্রে প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অভানশ শতাবীতে যাবি কাছেৎ, বান্সার:,

পোপ, ভাগামন্ত ধুণী প্রভৃতি পুঁথিব লেথকরণে উল্লিখিত হটগাছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শিকাও আছান কেবল উচ্চশ্রেণীব মধোই আবদ্ধ ছিল না।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণ, কায়স্থ ব্যতীত অন্তান্ত জাতির লোকও ধর্মদন্তানাযের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সদ্গোপ জাতীয় বামশবণ পাল কর্তাভজা সম্প্রনায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন।

পূর্বেই বলা হইষাছে যে ষবনেব স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানীয় গ্রহণ কবিলে হিন্দুর জাঙিপাত হইত। হৈতল্যচরিতামূতে স্থবৃদ্ধি বায়ের কাহিনী ইহাব একটি জলস্ক পৃষ্টান্ত। স্থলতান হোদেন শাহ বাল্যকালে স্থবৃদ্ধি রামেব অধীনে চাকবি কবিতেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলাব জন্ম স্থবৃদ্ধি তাঁহাকে চাবৃক মাবিষাছিলেন। স্থলহান হহবার পব হোদেন শাহেব পত্নী এই কথা শুনিষা স্থবৃদ্ধির প্রাণ বধ কবার প্রস্তাব কবেন। স্থলতান ইহাতে অসমত হইলে তাঁহাব দ্রী কহিলেন, তবে তাহার জাতি নম্ভ কর। অতএব "কবোষাব পালি তাব মুখে দেঘাহলা", অথাৎ মুলনমানের পাত্র হইতে জল খাওয়াইষা স্থবৃদ্ধি বাষেব জাতিবর্ম নই কবা হইল। স্থবৃদ্ধি কাশীতে গিয়া পণ্ডিতনের কাছে প্রাযশিচত্তেব বিধান চাহিলেন। একলে বলিলেন "তপ্ত ত্বত বাইয়া প্রাণ ত্যাগ কব।" আব একলল বলিলেন, "অল্পান্যানে এবল কঠোব প্রাযশিচত্ত্ব বিধেয় নহে"। তথন হৈতল্যদেব কাশীতে আদেন এবং স্থবৃদ্ধি তাঁহাব কাছে নিজেব কাহিনী ব্যক্ত কবেন। হৈতল্যদেব বলিলেন, তৃনি বৃন্দাবনে গিষা "নিরস্তর কব কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন"। ইহাতে তোমার পাপ খণ্ডন হইবে এবং তৃমি রক্ষচবন পাইবে।

জহুতাচার্বের বামায়ণের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে মনে হয় দে ঘরনস্পর্শে জাতি নষ্ট হওবায় হিন্দু সমাজে যে ভালন ধবিগাছিল তাহা বোধ করাব জন্ম একদল উদাবপদ্ধী ইহাব প্রতিবাদ কবিতেন।

"বল কবি জাতি যদি লএত যবনে। ছয় **গ্রান অন যদি কবায়** ভক্ষণে॥ প্রায**িচত্ত কবিলে জাতি পায**ুদই জনে।"

এইরণে মুদলমান কর্তৃক কোন কুদন্ত্রী ধবিত হইলেও দমাজে বাহাতে সেই পবিবার জাতিচ্যত না হয় দেবীববের মেলবন্ধনে দেজন্ত কতকগুলি মেল 'ঘবন-দোষে' দুষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। অর্থাৎ দৃষ্টিত হইলেও তাহাবা ব্রাহ্মণদমাজে স্থান শাইয়াছে। সম্ভবত একই বক্ষের দোষে এক বা একাধিক মেলেব সৃষ্টি ছইত—

<sup>&</sup>gt; 1 K. K. Datta, History of Bengal Subah, p 8

ভাইদেব পবস্পবেব মধ্যে বিবাহাদি ভোজান্নতা বজান্ন থাকিত। তবে এই সম্দন্ন চেটায় খুব বেশী কাজ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই যবন স্পর্দে হিন্দু জাতিচ্যুত হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিত। আবাব পিবালী, শেরথানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মত কোন কোন পরিবাব জাতিভাই হইয়াও হিন্দুবর্ম ত্যাগ করে নাই। দেবীবর ঘটকও যবন-দোবে তুই ভৈবব ঘটকী, দেহটা, হবি মজ্মদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের মেল উল্লেখ কবিয়াছেন। তখন দক্ষিণ বাংলায় মগদেব অত্যাচাব ছিল—লেই জন্মই 'মঘ দোবে' তুই বাহ্মাল মেলেব উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবীবৰ ঘটকেব মেল বর্ণনা পতিলে মান হয় বাংলাব ব্রাহ্মণেবা অধিকাংশই কোন না কোন দোবে দ্বিভ ছিলেন এবং এইজন্মই অসংখ্য মেলেব বন্ধন স্থাষ্ট কবিয়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে তাঁহাদেব স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

মুদলমান ও মগ ব্যতীত আব এক অল্যুক্ত বিদেশী জাতি—পতু গীজ—এদেশে প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছিল। পতু গীজ ও মগ জলদস্যদেব অত্যাচাবের কথা অক্সন্তর বলা হইয়াছে। পতু গীজেবা খনেকে বাংলায় স্থায়িভাবে বাদ করিত। ববিশালের পূর্বে, নোযাথালিব দক্ষিণে ও চটগ্রামেব পশ্চিমে বঙ্গোপদাগবেব উত্তর প্রাস্তে ষে সমুদ্য দ্বীপ ছিল দেখানেই তাহাবা বেশীব ভাগ বাদ করিত এবং জলপথে দস্ত্যাকৃতি কবিত। দন্দ্বীপ দ্বীপটি বয়েক বংসব যাবং পতু গীজ বার্বালোর অধীনে ছিল। তারপর দিবান্তিও গন্স্তালভেদ তিবৌ নামক একজন তুর্বর জলদস্য তিন বংসব (১৬০৭ ১৬১০ খ্রীন) সন্দ্বীপে স্বাধীন নবপতিব স্তায় বাজত্ব করিয়াছিল। তাহাব অধীনে এক হাজাব পতু শীজ ও তুই হাজাব অন্তান্ত দৈন্ত, তুইশত ঘোড্ত সভ্যাব এবং ৮০ খানি কামান দ্বাবা রক্ষিত বণতবী ছিল। বাংলা দেশেব কোন কোন জমিদাব তাহাব মিত্র ছিল। সৈনিক ও সেনানায়ক হিসাবে পতু গীজদের খুব খ্যাতি ছিল।

ছগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভূঙাগ তাহাদের অধিকাবে ছিল। অক্সান্ত বছ স্থানে তাহাদেব বসতি ছিল। বাংলাব বহু জমিদাব এবং সময় সময় স্পল্টানেবাও পতুর্গীজ সেনা ও সেনানায়কদিগকে আত্মবক্ষার্থে নিযুক্ত কবিতেন। মুঘল যুগেও বাংলার নবাবেবা পতুর্গীজ সৈত্য পোষণ করিতেন।

পত্<sup>নী</sup>জেবা সভাতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও বাংলা দেশেব কিছু উন্নতি করিবাছিল। তাহারা একটি অনাথ আশ্রম এবং কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া এই শ্রেণীর লোকহিতকর কার্বের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। ভাহারা মিশনারী বিশ্বালয় প্রতিষ্ঠা এবং কথনও কখনও এ-দেশীয় ছাত্রদিগের গোয়াতে কলেজে পড়ার বন্দোবন্ত করিত। বাংলা গভ-সাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশেষরূপে ঋণী তাহা সাহিত্য-প্রসঙ্গে উন্নিখিত হইয়াছে। এককালে বাংলাদেশের উপকৃলভাগে পতুঁ গীজ ভাষা বিভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত।

মধ্যযুগে পতু গীজদের নিকট হইতে কয়েকটি নৃতন জিনিস বাংলায় আমদানী হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তামাক। বর্তমান কালে ইহাব ব্যবহারে আমবা এত অভ্যন্ত যে, ইহা যে মাত্র তিন চারিশত বংসর আগে আমেরিকা হইতে পতু গীজেরা আমাদেব দেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা আমরা ভূলিয়া যাই। এইরূপে জামকল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালের, ম্যান্বেষ্ঠিন, কেন্তবাদাম, পেঁপে, আনাবস, কামরালা, পেয়ারা, আতা, নোনা প্রভৃতি ফল, লহা, মরিচ, নীল, রালা আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পতু গীজদের আমদানি। ১ 'কেদারা'

#### 31 J. J. A Campos, History of the Portuguese in Bengal, 253

সম্রাট আকবরের সভাসদ আসাদ বেগ বিজ্ঞাপুর কহতে তামাক আনিয়া সম্রাটকে উপহার দেন। আসাদ বেগ লিখিরাছেন যে ইছার পূর্বে তিনি কথনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল ম্ববারেও ইছা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ফুতরাং অনেকে অমুমান করেন যে বোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তৰণ শতকের প্রথমে ইহা ভারতে আমদানি হয়। কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার 'মনসা-বিজয়' কাৰো ( ৬৬-৬৭ পু: ) লিবিয়াছেন যে মুসলমানেরা ভামাক থাইতে থুব অভ্যন্ত। তিনি এই কাব্যের একটি লোকে ইহার রচনাকাল ১৯১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ গুষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিরাছেন। স্থতরাং আকবরের, এমন কি পতু গীঞ্চদের ভারতে আগমনের পূর্বেই ৰাংলা দেশে তামাৰ প্ৰচলিত ছিল এরপ দিছাত্ত অসঙ্গত নছে। আসাম বেগ আকবরকে তামাক উপচার দিলে আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি ? তথন নবাব থান-ই-আজম বলিলেন বে ইহা ডামাক এবং মকা ও মদিনার ইহা সুপরিচিত। স্বতরাং বাংলা দেশেও বিঞ্চাসের সমরে মুসলমানদের ভামাক বাওরা অভ্যাস ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অপর পক্ষে বিপ্রদাসের কাৰো 'ৰড়দহ শ্ৰীপাট' ও 'কলিকাতা'র উল্লেখ থাকার অনেকে মনে করেন বে হর ওাছার কাৰা রচনার ভারিখনুক লোকটি না হর এপাট ও কলিকাতার উল্লেখনুক পংক্তিশুলি একিন্ত। ভাষাকের উল্লেখণ্ড কাব্য রচনার ভারিথ সম্বন্ধে সংশ্রের পোবক্তা করে ও উল্লিখিডবাপে मश्यम जागातामात्रज्ञ ममर्थन करत्र। (जामाम व्यापत्र वर्गमा-J. N. Das Gupta, Bengal in the Sixteenth Century, pp. 105, 121-2 बहुना। विवाहातात्र कान निर्वा অক্থমর মুখোপাধার এণীত 'প্রাচীন বাংলা নাহিত্যের কালকম' পু: ১১৯-২৪, ২৮৬-৭, 进到了

ও 'নেক' এই হুইটি প্রাচীন শব্দ আমাদিগকে শ্বরণ করাইয়া দের যে সম্ভবত চেয়ার ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমরা পত্ সীক্ষদের নিকট হুইতেই শিণিয়াছি। এইরূপ আরও কয়েকটি শব্দ পঞ্চম অধ্যায়ের শেবে উল্লিখিত হুইয়াছে। মধ্যযুগের শেবে তামাক থাওয়ার অভ্যাস যে কিরুপ সংক্রামক হুইয়া উঠিয়ছিল, তাহা ১২০৮ বাংলা সনে লিখিত "ভামাকু মাহাত্মা" নামক পুঁথি হুইতে বোঝা যায়। ইহাতে আছে "দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অস্ত্রকালে চলে যায় কাশী"; আর "অপমৃত্যু নাহিক তাহাব"; এবং ইহাতে বহু বোগ সারে।

### (খ) জ্ঞান ও বিগ্ৰা

লেখাপড়া শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রসক্ষে ব্রাহ্মণ-দের নানাবিধ শাস্ত্রচর্চাব উল্লেখ করা হইয়াছে। গঙ্গাতীরে নবদীপ বিছাচর্চার জক্ত বিখ্যাত ছিল। চৈতন্ত্রের সমসাময়িক নবদীপেব বর্ণনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বণিবারে পাবে।

এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

অিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥

সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।

বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥

নানা দেশ হৈতে লোকে নবদ্বীপ ষায়।

নবদ্বীপে পড়িলে,সে বিভারস পায়॥

অতএব পড়ুয়ার নাহি সম্ভেয়।

লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়"॥

নব্যক্সায় ও শ্বৃতি চর্চার জন্ত নবৰীপ বিখ্যাত ছিল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির সহচ্চে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সহচ্ছে অনেক গল্প বাংলার পণ্ডিভ-সমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই বে, মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের চতুস্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রঘুনাথ বিচারে পক্ষধরকে পরান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন না বে রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের

<sup>)।</sup> देवल-काश्वल-वावि, रह व्याहा

ছাজ ছেলেন। তাঁহারা বলেন, রঘুনাথের শুরু ছিলেন বাস্থানের সার্বভৌম। বাস্থানের সহছেও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তৎকালে মিথিলাই নব্যক্তার-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং বাহাতে এই প্রতিপত্তি অক্ষুর থাকে এই জক্ত উক্ত শান্তের প্রধান প্রধান প্রথলি বা তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাহিরে কেহ লইয়া বাইতে পারিত না। প্রবাদ এই যে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাস্থানের সার্বভৌম চারি থগু 'চিন্তামণি' ও 'কুস্থমাঞ্জলি'র কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবন্ধীপে 'সর্বপ্রথম' ল্যায়্লান্তের চত্তুপাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বছলপ্রচলিত হইলেও এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা বায় না। ন্তন যে সমুদ্য প্রমাণ পাওয়া নিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাস্থানের পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্তারের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল; কারণ, মিথিলার নব্যন্তায়ের গ্রন্থে 'গৌড়মতের' উল্লেখ আছে।

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেষার্থে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাস্থদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। ঞ্জীচৈতক্সদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপে যবনরাজ বে অত্যাচার করেন তাহার বিবরণ জয়ানন্দেব চৈতক্সমন্দল হইতে পবে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া উপসংহারে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন:—

"বিশারদক্ষত সার্বভৌম ভট্টাচার্য। সবংশে উৎকল গেলা ছাডি গৌড় রাজ্য॥ উৎকলে প্রভাণরুদ্র ধহুর্ময় রাজা। রত্ত-সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা॥"

দার্বভৌম বছদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাভি
ও বিপুল রাজসম্মান লাভ করেন। চৈতক্তদেব বছ ভর্ক-বিভর্কের পর তাঁহাকে
বৈদান্তিকেব মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদে বিশাস করান। প্রোচ বাহ্মদেব তরুণ
যুবক সন্ন্যাসীর ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন। বাংলার এই ছই স্বসন্তান স্থদীর্ঘকাল
উড়িয়ার বসবাস করিয়া যে রাজসম্মান ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন ছাহা
একাধারে বাংলার পাণ্ডিভা ও গৌরব স্থচিত করে।

মধাযুগে বাংলার সান্ধিক প্রকৃতি ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য অনেক রান্ধণের নাম পাওরা বার। আবার ঐশ্বর্ধালী ভোগবিলাসী রান্ধণেরও উল্লেখ আছে। চৈতক্র- ভাগবতে পৃশুরীক বিভানিধির সভার যে বর্ণনা আছে তাহা প্রায় রাজসভাক দদৃশ:

> "দিবা খটা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে। দিবা চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥ তঁহি দিবা শধাা শোভে অতি স্ক্রবানে। পট্ট-নেত বালিস শোভয়ে চারিপাশে॥

দিব্য মযুরের পাধা লই তুই জনে। বাতাস কবিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে॥"

প্রম ভক্ত পৃত্তবীক চৈত্ত্ত্যের অতিশয় প্রিয়পাত্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি বিষয়ীক মত থাকিতেন। স্থতবাং এই চিত্র যে অস্তত বিষয়ী বিত্তশালী প্রাহ্মণের পক্ষেপ্রাজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতদেব বাজসন্মানও অনেকটা বাজসিক ভাবেবই ছিল। রায়মুক্ট বৃহস্পতি মিশ্র কেবল স্মার্ভ পণ্ডিত ছিলেন ন', তিনি বঘ্বংশ, মেঘদ্ত, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, গীতগোণিল প্রভৃতি কাব্যেব এবং অমবকোষেব টীকাও লিথিয়া-ছিলেন। গাঁডেগুব জলালুদ্দীন এবং বাববক শাহ তাঁহাকে বহু সন্মান প্রদর্শন কবিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জ্বল মণিময় হার, হ্যুতিমান কুণ্ডলম্বয়, দশ অঙ্গলিব জ্ব্যু বহুগচিত ভাস্বব উমিকা (রুতনচ্ড়) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাবপর নুপতি তাঁহাকে হন্তিপৃষ্ঠে বদাইয়া স্থর্ণ-কলনের জলে অভিষেকান্তে ছ্ত্র, হন্তী ও অন্ধ এবং বাষমুক্ট উপাধি দান করেন। বৃহস্পতির পুত্রেবা রাজমন্ত্রী-পদ লাভ কবেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাবা দিগ্রিজয়ী পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাক্ত করিয়াছিলেন।

- )। टेडळळ खागरळ, यश्य-न्य खशाद्र
- RI Indian Historical Quarterly, XVII, 458 ff, XXIX, 183.
- া রারমূক্ট সভবত উচ্চ রাজপদে অধিটিত ছিলেন; স্তরাং এই সমুদ্র সশান কেবল পাতিতোর জন্ত না হইতেও পারে। রারমূক্ট সমুদ্র অধনক তর্কবিতর্ক হইরাছে (Ind. Hist. Quarterly (IXVII, 442; XVIII, 75; XXVIII, 215; XXIX, 183, XXX, 264 এইবা।) রারমূক্ট ১৯৭৯ খ্রীপ্রাকে জীবিত ছিলেন, স্তরাং তাঁহার প্রেরা, এবং স্তবত তিনিও স্কভান বারবক লাহের অস্থ্রহতাঞ্জন ছিলেন।

ক্ষমিদার ও ধনী লোকেরা বাবিক বৃত্তি অথবা ভূদম্পত্তি দান করিয়া ত্রাহ্মণ পণ্ডিভদের ভরণপোষণ করিভেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটোরের রানী ভবানী ও নদীয়ার মহারাক্ষা রুঞ্চন্দ্র বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় সাহায্য করিয়াছেন।

সে যুগে প্রাচীন কালের রাজানের ন্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিখিজয়ে বাহির হুইতেন। বিভাবন্তার জন্ম প্রসিদ্ধ বছ স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিলে তাঁহার দিখিজয়ী উপাধি হুইত। চৈতন্তের সময়ে নবদীপে এইরপ এক দিখিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। চৈতন্ত্র-ভাগবতে ইহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই দিখিজয়ী পণ্ডিত "পরমসমুদ্ধ অখগজযুক্ত" হুইয়া আসিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হুইতে জানা দায় যে বড় বড় পণ্ডিতগণ তথন হাতী বা ঘোড়ায় চড়িয়া বছ লোকলম্বর সক্ষেলইয়া চলিতেন।

বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মিথিলার নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষার মিশ্র এইরপ দিথিজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরান্ত করিয়া হাতী, উট ও বহু লোকলস্কর সহ নবদীপে আদেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে ? সকলেই গঙ্গার ঘাটে স্থানবত রঘুনাথ শিরোমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কানা—তাই তাঁহাকে দেখিয়া পক্ষার মিশ্র ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিলেন: "অভাগ্যং গৌড়-দেশস্ত ঘত্র কাণঃ শিরোমণিং।" (গৌড়দেশের ঘুর্ভাগ্য যে এক কানা পণ্ডিতের শিরোমণি)। কিন্তু প্রবাদ অহুসারে এই কানা পণ্ডিতের নিকটই তিনি তর্কে পবান্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া বা নবদীপ সংস্কৃত শিক্ষাব প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজা রুফচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও স্থপণ্ডিত ছিলেন এবং সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত ক্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনেব আলোচনা করিতেন। তাঁহার সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নদীয়া ব্যতীত আরও করেকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বাঁশবেড়িয়াতে অনেকগুলি চতুপাঠী ছিল—এগুলিতে প্রধানত ন্তায়শান্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, ভট্টপল্লী, গোন্দলপাড়া, ভত্রেশ্বর, জন্মনগর, মজিলপুর, আন্দুল ও বার্গিতে বহুসংখ্যক চতুপাঠী ছিল।

সংশ্বত সাহিত্যে, বিশেষত শ্বতি ও স্থারের চর্চায়, যে রান্ধণেরাই অগ্রন্থী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অস্থান্ত জাতীয় লোকেরা, বিশেষত বৈছ জাতি, বে সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতও নানা সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাওল ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ধর্মঠাকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও সংস্কৃত চর্চা করিতেন। প্রীযুক্ত স্কুমার সেন লিখিয়াছেন: "দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এথনও ডোম ও বাগ্দী পণ্ডিতেব টোল আছে। সেথানে ব্যাকরণ, কাষ্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পডে"। কয়েকজন স্থালোকও সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

বাংলাদেশের নানা স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। বর্ধমানের এক চতুষ্পাঠীতে জাবিড়, উৎকল, কানী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানের ছাত্র ছিল। ব্যাম চক্রবর্তীব আত্ম-কাহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম ভট্টাচার্বেব টোলে অমবকোষ, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দংস্ত্র অথবা প্রাকৃতিশৈক্ষল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশ, নৈষধচবিত প্রভৃতি কাব্য পাঠ কবিয়াছিলেন।

কবিকহণ-চণ্ডীতে শ্রীমন্তের বিভাশিক্ষা প্রদক্ষে স্থদীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা হইতে তৎকালে এই দম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। প্রথমেই আছে:—

"রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা

ক্ৰায় কোষ নাটকা

গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।"

তারপর পিন্ধলের ছন্দঃস্ত্র, দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, মেঘদ্ত, কুমারসম্ভব, সপ্তশতী, রাঘবপাগুরীয়, জয়দেব, বাসবদন্তা, কামন্দকী-দীপিকা, ভাষতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈশ্ব ও জ্যোভিষ শাস্ত্র, স্বৃতি, আগম, পুরাণ প্রভৃতি।

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল তাহা বলা কঠিন। মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টানশ শতান্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পদক্ষে একটি মোটাম্টি ধারণা করা যায়। গ্রামে থড়ের ঘরে, কোন বাড়ীর

अक्षात्र तमन, वश्रम्भव वारता ७ वालाती, ६० नुः।

२। त्रामध्यमारकत्र अवायमी मृ: ८। अहे अरब गांश विवस्त्रत्रक वर्गमा चारह। ( मृ: ৫०-১ )

চণ্ডীমণ্ডপে বা থোলা জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়েরা খ্ব সামায়্রই বেতন পাইতেন; কিন্তু ছাত্ররা বিন্তা সান্ধ করিয়া গুরুমকিলা দিত। গুরুমহাশয়েরা বেতেব ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাত-পা বাঁধা, বুকের উপর চাশিয়া বসা প্রভৃতি শান্তিব ব্যবহাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়িদেব বিদ্যাবৃদ্ধি খ্ব সামায়্রই থাকিত। ছাত্রেরা ছয় সাত বংসব পাঠশালায় থাকিয়া বাংলা পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত লিখিত। কড়ি ও পাথবের ক্টি দিয়া সংখ্যা গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া হইত। হিসাব রাখা, চিটিপত, দলিল ও দরখান্ত লেখা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঠশালাতেই হইত। শিক্ষা প্রথমে বালির উপব থড়ের কূটা দিয়া লিখিত। তাবপব থড়ি দিয়া মাটিব মেজেতে লিখিত। ক্রমে ক্রমে কলা পাতায়, তালপাতায়, থাগ বা বাশেব কঞ্চি দিয়া লেখা অভ্যাস করিত। তুলা দিয়া কাগজ তৈরি হইত—যাহাবা তৈবি কবিত তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাডা তালপাতা ও ভূজপত্রে প্রথি লেখা হইত। হরিতকী ও বয়ভাব রস প্রদীপের কাল ভূবায় মিশাইয়া কালী তৈবি হইত।

উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমে শতকবা আটজনেব বেশী ছাত্র পাঠশালায় পডিত না এবং ছয়ব্ধনেব বেশী লেখাপড়া জানিত না। তবে এই সংখ্যা সমস্ত মধ্যযুগেব পক্ষেই প্রযোজ্য কিনা বলা শক্ত।

টোল ও চতুপাঠীতে সংস্কৃত ভাষায উচ্চশিক্ষা হইত। সাধারণত গুৰুব গৃহেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। ইহাব ব্যয়েব জন্ম বান্ধা ও ধনী লোকেবা বাষিক বৃত্তি দিতেন।

পাঠশালা ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি ছাবা লোক-শিক্ষাব ব্যবস্থা ছিল।

### (গ) স্ত্রীজাতির অবস্থ।

সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদেব পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের কথা আছে। স্থতরাং তাহারা মোটামূটি লিখিতে পড়িতে জানিত। 'কবিক্হণ-চণ্ডী'তে লহনা, খুল্পনা ও লীলাবতীর পত্র লেখা ও পত্র পাঠের উল্লেখ আছে। দয়ারামের 'সারদামঙ্গলে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাস-ফুক্সরীর আফুচরিতে ছেলেমেরেদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার কথা আছে। তুই এক স্থলে—বেমন বামপ্রসাদের বিভাত্তন্তর ও ভারতচন্ত্রেব অর্লামন্থলে—নায়িকা বিভাব উচ্চশিক্ষার উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা কতদুর বাস্তব সত্য তাহা বলা যায় না। রাণী ভবানীও স্থশিকিতা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিভূষী মহিলা ছিলেন। দৃষ্টা**স্তশ্**ৰণ হটা বিভালভার, হটু বিভালভাব, প্রিয়খনা দেবী, বিক্রমপুরের আনলময়ী দেবী এবং কোটালিপাডাব বৈজয়ম্ভী দেবীৰ সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যেৰ উল্লেখ করা ষাইতে পারে। ইহাদেব মধ্যে হটা বিভালকার সমধিক প্রাসিদ্ধ। রাঢ় দেশের এই কুলীন বালবিধবা ব্রাহ্মণকতা: সংস্কৃত ব্যাকবণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যক্তায়ে পারদর্শী হইয়া কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিত্যালন্ধাব উপাধিতে ভূষিত হন । ইনি সভায় স্থায়শাঙ্গেব বিচাব কবিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্ষেব স্থায় বিদায় লইভেন। ১৮১০ এটাবে হনি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ কবেন। রূপমঞ্জবী, ওবফে হটু বিভালস্কার,-রাচলেশবাসী নাবায়ণ দাদেব কক্সা। ত্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলেও নাবায়ণ দাস ক্সাকে লেথাপড়া শিথাইযাছিলেন এবং তাঁহাব মেধাশক্তি দেখিয়া যোল সতর বংসব বয়সেব সময এক ব্রাহ্মণ বৈয়াকবণিকেব গৃহে বাথেন। রূপম**ঞ্জরী গুরুগৃহে** টোলের ছাত্রদেব দঙ্গে ব্যাকবণ পডিতেন। তারপব সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অক্তাক্ত শান্ত অধ্যয়ন কবেন। অনেকে তাঁহার নিকট ব্যাক্বণ, চবকসংহিতা ও নিদান প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিত। অনেক কবিরাজ চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহার উপনেশ গ্রহণ কবিতেন। তিনি চিবকুমাবী ছিলেন, মাথা মুডাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মন্ত শিখা বাখিতেন এবং পুৰুষেব মত উত্তবীয় ব্যবহার করিতেন।' প্রায় একশত বৎসব বয়সে ( বাংলা ১২৮২ সন ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিন্তু এইরপ কয়েকটি মহিলার কথা জানা গেলেও অষ্টাদশ শতান্ধীতে স্ত্রীশিক্ষার'
থুব বেশী প্রচলন ছিল না। সম্ভান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদাযে মেয়েদের শিক্ষাদানের
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধাবণ গৃহস্থ ঘরে মেয়েদেব লেখাপড়াব প্রথা এক রকম উঠিয়াগিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার প্রধান কারণ ছুইটি। প্রথমত, হিন্দুদের
দৃঢ বিশাস জন্মিয়াছিল যে লেখাপড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে। বিতীয়ত, বাল্যাবস্থা
পাব হইতে না হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বংসরে কল্যাদান্দ
খ্ব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বংসরের অধিক বয়স পর্যন্ত কল্যার বিবাহ না ছিলে
গুহস্থ নিন্দনীয় হইতেন এবং ইহা অমন্থলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিশ্বত বর্ণনা আছে। ইহা পড়িলে মনে হয় উনবিংশ শতান্ধীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যস্ত—রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে এখনও যে সব অহুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল। অধিবাস, বাসি বিবাহ, বাসব ঘরে পুরস্তীদের নির্লজ্জ ও অঙ্গীল আচরণ, কুথাভ দিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কোতুক প্রভৃতিব বিশ্বত বর্ণনা মন্ত্রকাব্যগুলিতে আছে।

একটি বিষয়ে মধ্যমূগে বিবাহ-প্রথা বর্তমান মূগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল। এখন কক্সার পিতা বর-পণ দেন—তথন বরের পিতা কক্সা-পণ দিতেন। নিম্নশ্রেণীব মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু ক্রমশ বব-পণেব প্রথা প্রচলিত হয়।

**শন্ন** বয়সে বিবাহ হওয়ায় বালিকা ব্যুব্ন শুব্বাড়ী গমনের কালে বিয়োগ-বিধুরা কলা ও তাহার মাতা, ভাতা, ভগ্নীব ব্যথা দে যুগেব •ছডায় ধ্বনিত হইয়াছে।

"ভাঙ্গা নাও মাদারেব বৈঠা চলকে ওঠে পানি।

ধীবে ধীবে বাওরে মাঝি আমি মাষের (ভাইরেব, বুনের) কান্দন শুনি ॥" বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের বিধবাদের স্থায়ই তাহাদের অশন-বসন-ভূষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকার্ত পিতান্যাতা নিয়ম লজ্মন না করিয়া বালবিধবা কন্থাব শাখা সিল্পুরের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্ষেমানন্দের মনসামন্ত্রলে আছে:

"থনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী। শঙ্খ (শাঁখা) বদলে দিব স্থবর্ণেব চূড়ী। সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি॥"

এ বিষয়ে স্মার্ভ রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোব। একাদনীতে বালিকা, বৃদ্ধা লকল বিধবাকেই একেবারে উপবাসী থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগেও কোন কোন রক্ষণনীল পরিবারে এই নিষ্ঠুর বিধান নিতাম্ভ বালিকা বয়সের বিধবাকেও পালন করিতে দেখা গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাকীব মধ্যভাগে মহারাজা রাজবল্পভ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজা রক্ষচন্দ্রের প্রভিক্লতায় কৃতকার্য হন নাই।

পুরুষের বছবিবাহ তথন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের দুঃথ এবং প্রতিকারস্বন্ধপ নানা প্রকার ঔষধ থাওয়াইরা ও অক্তান্ত প্রক্রিয়া ছারা স্বামী বশ করার কথা
স্বানেক মন্দ্রকাব্যে উদ্ধিতি হইয়াছে। পুরুষের বছবিবাহের ফলে পারিবারিক

ব্দশান্তির কথা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলীনকন্তারণ ছঃথের কাছিনী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহের সময় নববধুব সঙ্গে অসংখ্য মূবতী দাসী এমন কি বধুব ভশ্লীকেও যৌতৃক স্বরূপ দেওয়া হইত। এই প্রথা নাকি আধুনিক মূগেও উড়িয়ায় ও অক্তাক্ত স্থানে প্রচলিত ছিল।

সমাজে বে খ্রীলোকেব সতীত্বেব সম্বন্ধে সান্দেহ ও অবিশাস প্রচলিত ছিল, কবিকদ্বণ-চণ্ডীতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। খুলনা বনে বনে ছাগল চরাইত, এইজন্ম তাহার স্বামী ধনপতি সওলাগবের কুটুখনণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ কবিল এবং বতক্ষণ বিধিনতে তাহাব সতীত্ব পরীক্ষা না হয় তত্তদিন তাহার গৃহে ভোজন কবিতে অস্বীকাব কবিল। পণ্ডিতদেব ব্যবস্থামত খুলনাকে ক্রমে ক্রমে জলেডোবা, সপদংশন, অগ্রিদহন, জতুগৃহলাহ, প্রভৃতি নানাবিধ "দিব্য পরীক্ষা" দিয়া নির্দোধিতা প্রমাণ কবিতে হইল। এই সমুদ্য় "দিব্য" পরীক্ষার কভটা প্রাচীন প্রথা অমুখায়ী কবিব কল্পনা আর কভটা বান্তব সত্য তাহা বলা শক্ত। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে কলবন্ব সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহেব ও অবিশাসেব ভাব বিগ্রন্থন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাব আব একটি প্রমাণও আছে। ধনপতি সওলাগর যথন দীর্ঘকালেব জন্ম দুবনেশে বাণিজ্যগাত্রা কবেন তথন খুলনা ছয় মাস গর্ভবতী। পাছে খুলনাব সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্ম ধনপতি এক "জন্মপত্র" লিখিলেন :—

"অশেষ মঙ্গল-ধাম খুলনা যুবতী॥
তোবে আনীবাদ প্রিয়া পরম শিবীতি।
দন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিল নির্মিতি॥
যথন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাদ।
দেই কালে নূপাদেশে যাই পরবাদ॥
"

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে স্থীলোকের অববোধ প্রথা ছিল কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা ধায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও অক্যান্ত গোপীগণের স্বচ্ছন্দ শ্রমণের

- >। দিব্য পরীকা দ্বারা দোব নির্ণরের কথা অস্তান্ত কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের জল পড়া, চাউল পড়া, নল চালা,বাটি চালা প্রস্তৃতি ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ইউরোপের অনেক বেশে দিব্য পরীকার এবা মধাবুগেও প্রচলিত ছিল।
- र। कविक्षन-हथी, विकीय लाग--७১৮ गृः

বিবরণ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথা অথবা ঘোমটার প্রচলন তখনও হয় নাই। কিন্ত ক্রতিবাসের রামায়ণে দেখিতে পাই বে সীতার চতুর্দোল কাপড় দিয়া ঘেরা হুইয়াছিল।

সম্ভবত সর্বদেশে সর্বযুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্তদেব হন্তে স্থীজাতির লাস্থনা ও অপমানের সীমা থাকে না। মধ্যযুগের বাংলা দেশেও ইহাব দৃষ্টান্ত আছে। বহারিন্তান-ই-ঘায়েবি নামক সমসাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থে মুঘল সৈন্ত কর্তৃক প্রভাপাদিতার বিক্লমে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই এই অভিযানের সেনানায়ক ছিলেন। তিনি লিথিয়াছেন যে তাঁহার সৈত্যেরা চাবি হাজার স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া আনিয়া সকলকে বিবল্পা কবিয়া রাথিয়াছিল। সেনাপতি সংবাদ পাইয়া যথন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তথনও কাহাবও অঙ্গে কোন পরিধান ছিল না। পাজামা, বিছানার চাদর, আলোমান প্রভৃতি হাবা কোন মতে লক্ষা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহে পাঠান হইল।

দতীদাহেব স্থায় বর্ববোচিত প্রথা তথনও প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্বীলোক স্বেচ্ছায় সতী হইতেন, কোন বাধা মানিতেন না এবং জলস্ক চিডায় ঝাপ দিয়াও কোন কাতরতা প্রকাশ কবিতেন না। আবাব অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বা অস্ত উপায়ে একবাব রাজি করাইয়া তাবপব সে মবিতে না চাহিলেও ভাহাকে জোব করিয়া পোডাইয়া মারা হইত। প্রত্যক্ষদর্শীবা এই তুই বক্ষমেবই বর্ণনা করিয়াছেন।

## (ঘ) আহার

শমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুব ভোজন-দ্রন্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাডুদন্ত বাজাকে ভেট দিবার জন্ম লইল কাঁচকলা, পুঁইশাক, কদনীর মোচা, বেগুন, কচু ও মূলা। স্বতরাং এগুলি প্রিয় থামন্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। চৈত্মাদেব শাক ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতা 'বিংশতি প্রকার শাক' রাধিলেন। ভোজনে বসিয়া প্রভূ শাক পাইয়া খুব খুসী হইলেন এবং অচ্যুতা, পটোল, হেলঞ্চা প্রভৃতি শাকের মহিমা কীর্তন কবিলেন।

১। ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্দে রাজা রাম্যোহন রায় সরকারের নিকট বে দরবান্ত করিয়াছিলেন

ভোহাতে এইরপ জাের করিয়া পােড়াইয়া মারার বই দৃষ্টান্ত আছে, এরপ উল্লেখ করিয়াছেন।

२। टेक्का-भागवछ-अक्षाथक, वर्ष व्यशास

### ভোজন বিলাসেরও অনেক বর্ণনা আছে:

"ওদন পায়দ পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা অবশেষে ক্ষীর থণ্ড কলা॥"

হৈতক্সচরিতামতে পার্বভৌমেব গৃহে চৈতক্সদেবের যে ভোজনের বর্ণনা আছে তাহাতে নিরামিধ আহার্যেব বিপুল বর্ণনা পাই:—

> "পীত স্থগন্ধি মৃতে অন্ন নিক্ত কৈল। চারিদিগে পাতে । ঘত বাহিয়া চলিল ॥ ২০৬ কেয়াপত্ত কলাব থোলা ভোলা সাবি সাবি। চাবিদিগে ধবিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভবি॥ ২০৭ দশ প্রকার শাক, নিম্ব স্থক্তার বোল। মরিচের ঝাল, ভানাবভা, বভী, ঘোল । ২০৮ তৃগ্ধজুষী, তৃগ্ধকুষাও, বেদারি, লাফবা। মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা॥ ২০৯ বৃদ্ধকুষা ওবডীব বান্ধন অপাব। ফুলবডী ফলমূলে বিবিধ প্রকাব॥ ১১০ নব-নিম্বপত্রদহ ভৃষ্ট বার্তাকী। ফুল বড়ী পটোলভাজা কুমাও মানচাকী॥ ২১১ ভুষ্ট-মাধ, মুদ্যাস্থপ অমৃতে নিন্দয়। মধ্বাম বভায়াদি অম পাচ ছয়॥ ২১২ মুদ্গবভা মাধবভা কলাবভা মিষ্ট। कीवश्रूनी नादिरकनश्रूनी जांत्र ये शिष्टे ॥ २১७ কাঞ্জিবডা চগ্ধচিডা চগ্ধলকলকী। আব যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥ ২১৪ ঘুতসিক্ত পরমান্ন মুংকুণ্ডিকা ভরি। টাপাকলা ঘনতুগ্ধ আত্র তাহাঁ ধরি॥ ২১৫ রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপার। গৌডে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥" ১১৬ ( চৈত্র-চরিভামুত, মধালীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ )

আর এক শ্রেণীর ভক্ষ্যন্তব্যের কথা 'চৈতন্তুচরিতামুতে' শাওয় যায়। রাঘব শান্তিত যথন অস্ত্রান্ত ভক্ষগণ সহ প্রভ্র দর্শনের জন্ত প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন তথন সংবৎসরের উপবোগী এই সমৃদয় দ্রব্য ঝালিতে করিয়া লইয়া যাইতেন। ইছার মধ্যে থাকিত:

> "আত্রকাস্থনী আদাকাস্থনী ঝালকাস্থনী নাম। নেমু আদা আত্র-কোলি ' বিবিধ বিধান॥ ১৪ আমসী আত্রধণ্ড তৈলাত্র আমতা। যত্র করি গুণ্ডি করি পুরাণ স্বকৃতা <sup>২</sup>॥ ১৫

ধনিয়া-মহুরী "-ততুল চুর্ণ করিয়া। লাডু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥ ২• ভর্তিখণ্ড নাডু আর আমপিত্তহর। পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতৰ ॥ ২১ কোলি ভগ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর। কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার॥ ২২ নারিকেলথগুনাডু আর নাডু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকাব করিল সকল॥ ২৩ চিরস্থায়ী ক্ষীরদাব মগুদি বিকার। অমৃত কর্পুর আদি অনেক প্রকার॥ ২৪ শালিকাচুটি-ধান্তের আত্ব-চিড়া কবি। নৃতন বল্লের বড থলী সব ভরি॥ ২৫ কথোক চিড়া হড়ুম<sup>8</sup> করি ম্বতেতে ভাজিয়া। চিনি পাকে নাডু কৈল কর্পুরাণি দিয়া॥ ২৬ শালিভণুলভাজা চূর্ণ করিয়া। খ্বতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া॥ ২৭ কর্পুর মরিচ এলাচি লবৰ রসবাস। চূর্ব দিয়া নাড়ু কৈল পরম স্থবাস ॥ ২৮

১। क्ना २। প্রাতন পাটপাতা। ০। মৌরী। १। মুদ্রি। ৫। काशाव हिमि ।

শালিথাক্তের থৈ পুন স্বতেতে ভাজিরা।

চিনি পাকে উথরা ' কৈল কর্প্রাদি দিরা॥ ২৯
ফুটকলাই চূর্ণ করি ম্বতে ভাজাইল।

চিনিপাকে কর্প্রাদি দিয়া নাডু কৈল॥" ৩•

( চৈতক্ত-চরিতায়ত, অস্তালীলা—দশম পরিচ্ছেদ )

ফল ও মিষ্টান্নের তালিকায় আছে

"ছেনা <sup>২</sup> পানা <sup>৯</sup> পৈড় <sup>°</sup> আম্র নারিকেল কাঁঠাল। নানাবিধ কদলক আব বীজতাল <sup>°</sup> ॥ ২৪ নারক ছোলক টাবা কমলা বীজপুর <sup>°</sup> । বাদাম ছোহবা ফ্রাক্ষা পিগু খর্জুব <sup>°</sup> ॥ ২৫ মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকাব। অমৃত গুটিকা আদি কীরদা অপাব <sup>°</sup> ॥ ২৬

·····ইত্যাদি। (মধ্যলীলা—১৪শ পরিচ্ছেদ।)

মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে আরও বছ বন্ধনের ও ভোজনদ্রব্যের বর্ণনা আছে ৮। সপ্তদশ শতকেব আবস্তে ভাবতে গোল আলুব প্রচলন হইয়াছিল। কিছে বাংলা সাহিত্যে তাহাব স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

অক্সান্ত তান্ত্রিক আচাবেব দক্ষে বৈষ্ণবগণ মংস্থা ও মাংস আহার বর্জন করেন।
স্বতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে কেবল নিরামিব ভোজ্যেব তালিকা পাই। কিন্তু শাক্ত গ্রহে নিরামিব আমিব ছইরূপ ভোজ্য দ্রব্যেবই বর্ণনা আছে। নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে রন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নিরামিষের মধ্যে আছে—

- ১। বেতআগ = বেতেব কচি অগ্রভাগ, স্বাদে ভিক্ত। সিদ্ধ করিয়া অথবা
- ১। স্ডুকি। ২। ছানা। ৩। সরবং। ৩। পেঁড়া। ৫। তালশাস। ৬। পাঁচ জাতীর লেব্র নাম। ৭। পতুঁগীজেরা বে অনেক নৃতন ফল এলেশে আমদানি করিরাছিল ভাহা অভ্যত উলিখিত হইরাছে।
- ৮। নারারণ থেবের পালা-পুরাণ, ৫৬-৫৭ পু:। কবিকছণ-চত্তী, বিভীর ভাগ, পু: ৩৭৯, ৫১৫-৮, ১০৮। বিজ্ञ হরিরামের ও মাধবাচার্বের চতীকাব্য ও বিজ্ञ বংশীদানের মননামলল (দীনেশচজ্রে নেন, বলসাহিত্য পরিচল, পু: ৩০৯, ২২১-৪, ৩৩৫)।
  - । उत्मानांगहळ मामक्थ मन्नांचिक नेवां-नृदान ०५-०१ नृः ।

হুক্ত ইত্যাদিতে খাওয়া হুইত। (ব্যাভাগ ?); ২। বাইদন (বেণ্ডন ?); ৬। পাটশাক ৪। দ্বতে ভাজা হেলের্চা (হ্যানাঞ্ ?); ৫। লাউরের আগ (मাউয়ের ডগা १); । মৃগ দাইল আর মূগের বড়ি; ।। মৃতে ভাজা সিমারি; ৮। তিলুরা, তিলের বড়া, তিল কুমড়া; ১। মউরা আলু; ১০। শাকা কলার আছল: ১১। পোর লভার শাক ও আদা দিয়া স্থত ( শুক্রা বা শুকভূনি )।

নিরামিষ রামা সব ম্বতে সম্ভার হইত।

#### মৎস্থের বাঞ্জন

১। (বেদন দিয়া) চিথলের কোল ভাজা; ২। মাগুর মংস্ত দিয়া মরিচের त्यान ; ७। वफ् वफ् के मश्ट कांग्रेय तांग निया किया, नवक माथिया टिज्रान ভাবা; । মহাশৌলের অহল; । ইচা (চিংড়ী) মাছের রসলাস; । রোহিত মংস্তের মুড়া দিয়া মাসদাইল ; १। আম দিয়া কাতল মাছ ; ৮। পাবদা মংস্ত ও আদা দিয়া হথত ( ভকতুনি ); ১। আমচুর দিয়া শৌল মৎস্তের পোনা; ১০। বোয়াল মৎস্তের ঝাটী (তেঁতুল মরিচ সহ); ১১। ইলিস মাছ ভাজা; >२। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা, ভালনা, বিঠা, পুঠা ( পুঁটিমাছ ) ও বড় বড় চিংডী মাছ ভাজা।

সমন্ত ভাজাই তৈল দিয়া হইত।

#### মাংসের বাঞ্চন

থাসী, হরিণ, মেব, কবুতব, কাউঠা (কেঠো, কচ্ছপ) প্রভৃতির মাংস দিয়া नानाविध वाक्षत ७ जन्म।

### পিঠা

थितिना (कीरत्र विशे), ठळ्लाल, यत्सहता, नानवजा, ठळकां (ठळकां छ?), পাত্তপিঠা।

একান্তে মন্তপান হিন্দু-মুগলমান উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল কিন্ধ গোপনে मानक सरवात भूवरे धाठनन हिन।

মৃগলমানেরা নানাবিধ পশুপক্ষীর মাংস, মিষ্টার এবং তাজা শুকনা ও কাব্লী কল, আচার প্রভৃতি বাইতে ভালবাসিত। কটি থাওরারও প্রচলন ছিল কিছ অধিকাংশ মৃগলমানই ভাত থাইত। হিলু মৃগলমান উভয়েই শান খাইত এবং পান স্থারি দিয়া অভিথিকে সমাদর করিত।

মানরিক ইগাড়ে এক মুসলমান বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোলা-দ্রব্যের এত প্রাষ্ট্রব ছিল বে আহার করিতে তিন ঘন্টা লাগিয়াছিল।

দরিজ্ঞদের আহারের ব্যবস্থাও বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত হইরাছে। ব্যাধ কালকেতুর পশু শিকার করিয়া বচ্ছল অবস্থা হইলে

> "চারি হাড়ি মহাবীর খায় খ্ন-জাউ। ছয় হাঙ্গি মৃস্রী-স্থপ মিক্সা তথি লাউ॥ ঝুড়ি তুই তিন খায় আলু ওল পোড়া। কচুর সহিত খায় করঞা আমড়া '।"

কোন কোন দিন হরিণী বেচিয়া দধিরও যোগাড় হইত। কিন্তু যখন শিকাব জুটিত না এবং বাসি মাংস বিক্রন্ত হইত না, তখন ধার করিয়া ক্ষ্ম ও লবণ আনিয়া 'বনাতি (নালিতা) শাক' সহ ক্ষের জাউ দিয়াই উদর পূর্তি করিতে হইত। বাটির অভাবে মাটিতে গর্ত কবিয়া তাহার মধ্যেই থাছ দ্রবা রাথিয়া ধাইতে হইত। ত

মানরিক লিখিয়াছেন,"গরীব লোকেরা ভাত, লবণ ও শাক এবং সামাক্ত কিছু তবকারীর ঝোল থাইত"। কলাচিৎ দধি ও সন্তা মিঠাই জুটিত। মাছও থুব স্থলভ ছিল না। পাস্তাভাতের জল (আমানি) গরীবদের প্রধান ধাক্ত ছিল।

প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের স্থায় আহারান্তে পান, স্থপারি, ছরিতকী প্রস্তৃতি বাওয়ার অভ্যাস ছিল। অভ্যাগতকে পান স্থপাবি দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত।

#### (৬) পোশাক-পরিচ্ছদ

দেকালে বাঙালী পুরুষের। ধৃতি, চাদর ও স্ত্রীলোকেরা সাধারণত থালি গায়ে শাড়ী পরিত। পুরুষের 'চরণে পাছুকা' ও মন্তকে পাগড়ির কথাও কবিকন্ধণে আছে। লম্বা কোঁচা দিয়া কাপড় পরা হইত। নাগর অর্থাৎ বিলাসীদের রূপা ও ভেলভেটের ক্ষুতা, কানে সোনার অলকার, দেহ চন্দনচর্চিত ও পরিধানে তসরের বন্ধ থাকিত।

১। क्विक्यन-क्वी, अवकात्र, शृः अध्य २। वे, २०० शृः। ७। वे विकीत कात्र ३०० शृः।

ধনী পুরুষেরা বর্তমান কোটের স্থায় 'অঙ্গরাখা' ও পাগড়ি পরিত। কোমরে: পুরুষেরা পটুকা ও স্ত্রীলোকেরা নীবিবন্ধ পরিত। নীবিবন্ধের সঙ্গে কথনও কথনও ঘুৰুর বাঁধা থাকিত। দরবারের পোষাক ছিল আলালা—ইজার, কোমরবন্ধ, কাবাই প্রভৃতি। ধনী জ্বীলোকের নানা রংম্বের রেশমের শাড়ীর বিচিত্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন খ্রীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আঁকা কাঁচুলি ও ওড়না পরিত। নটীরা ইজার পরিত। গরীব লোকেরা কোমরে নেংটা জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময় থাকিত। মানের সময় মেয়েরা হলুদ-কুকুম দিয়া গাত্ত এবং আমলকী দিয়া কেশ . থৌত করিত। তারণর কেশ মার্জ্জনা করিয়া ধূপ দিয়া চুল শুকাইত এবং চন্দন দিয়া দেহ লেপন করিও। অভের চিক্ষনী দিয়া চুল আঁচড়াইও। বাঙালী বেহার, নব বেহার, পচিমা বেহার, দেব মহল প্রভৃতি নামের নানা প্রকার খোঁপা প্রচলিত ছিল।' সধবা স্ত্রীলোকেরা শাঁধা, সিন্দুর ও কাঞ্চল ব্যবহার করিত। ধনী পৃহিণীরা 'কন্তুরীর পত্রাবলী' কপালে, গালে ও ন্তনে অন্ধিত করিত। সমসাময়িক সাহিত্যে বন্ধনারীর বছবিধ অলঙ্কাবেব উল্লেখ আছে; যথা সিঁপি, বেশর (নথ), কুণ্ডল (কানবালা), হার, চক্রাবলী, অনন্ত, কেগ্ব, বাজু, তাবিজ, কবচ, জসম, রতনচ্ড, শাখা ও খাড়ু। আরও কয়েকটি নৃতন অলহারের নাম পাওয়া যায়— (১) হীরামঙ্গল কডি অথবা মদন কড়ি, সম্ভবত কড়ির ক্রায় আকৃতির কর্ণভূষণ ;

(২) গ্রীবাপত্র—সম্ভবত চিক বা হাহুলির ন্যায় গলদেশে আঁটিয়া পরা হইত;

(৩) হাতপদ্ম—হাতের পাতার উপরের দিকে পরিবার জন্ম কন্ধণের সহিত যুক্ত পদ্মাকৃতি অলম্বার: (৪) উল্লাটিকা বা উঞ্চি—সম্ভবত চুটকির স্থায় পায়ের আছুলে পবা হইত।

দোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতে গয়না তৈরী হইত এবং মণিমাণিক্যে **থচি**ত হইত।

# (চ) ক্রীড়া-কৌতুক

সে যুগে পাশাথেলা খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সঞ্চাগর গৌড়ের রাজার সহিত "রাত্রিদিন থেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাসা"। মেয়ে পুরুষ পাশা থেলায় মন্ত হট্যা কর্তব্য কান্ধ অবহেলা করিতেন এরপ বহু কাহিনী আছে। বিষ্ণুপুরে গোল

<sup>&</sup>gt;। मानात्रन एक्टबर नमा-नुवान ००-०० नृः।

তাদ থেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পতু সীজেরা এই তাদখেলা আমন্বানি করে। পায়রা উডান প্রতিযোগিতা একটি খুব অনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাওলের পদ্মাবতীতে চৌগাঁ থেলার উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমান পোলো (Polo) খেলার ক্রায়। গেণ্ডয়া অর্থাৎ কাঠেব বল লোফাল্ফির খেলাও প্রচলিত ছিল। প্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে চাঁচরী খেলার কথা আছে কিন্তু ইহা ঠিক কি রক্ম খেলা ছিল বলা যায়না। মল্ল ক্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল। কবিকহণ-চণ্ডীতে 'আছে:—

"দোসর যমেব দৃত বৈসে যত রাজপুত মলবিভা পেথে অবিরতি"।

তারপর আথড়া-ঘবে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুন্তিব বৈঠক হইত। ঘনবামের ধর্মক্সলে ই মল্লযুদ্ধ বা কুন্তির বিস্তৃত বিববণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্তস্বদ্ধপ লোহার বাঁটুল চুর্ণ কবা, বুকে বেলভাঙ্গা, মুঠা কবিয়া সরিষা হইতে তৈল নিদ্ধাশন, উর্দ্ধে তরবারি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা মুঠার মধ্যে ধরা প্রভৃতি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মসন্থল আছে।

নৃত্যগীতের পুবই প্রচলন ছিল। চৈতক্ত-ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে। সীতা হরণের কাহিনী শুনিয়া ম্বন দর্শকেরাও কাঁদিত এবং দশরথের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে এক অভিনতার সত্যসতাই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। স্বয়ং প্রীচৈতক্তও কৃষ্ণনীলাব অভিনয় করিতেন। ত অনেক বাত্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—যথা শুদ্ধ, ঘণ্টা, ডক্ষ্ক, মুদ্ধ্য, জগরম্প, ডম্বক্ষ ও বিষাণ।

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলি প্রায় সবই ছিল এই শ্রেণীর। প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাতে চামব ও আর এক হাতে মন্দিরা এবং পায়ে নৃপুর পরিয়া নাচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে মূদস্বাদক ভাল দিত। যাত্রাদলের ফ্রায় ছুইজন দোহারও ধুয়া ধরিত। ইহা ব্যতীত ছিল তরজা ও কবি গান (ছুই পক্ষেব মধ্যে গানে ও কবিভায় প্রশ্লোন্তরের ও উত্তর-প্রত্যান্তরের প্রভিবোগিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অশ্লীলভার প্রাধান্ত পাকিত—এগুলিকে পেউড় বলা হইত।

চীনদেশীয় পর্যটকেরা লিথিয়াছেন যে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাড়ায় বাবে বাবে গিয়া সানাই,ঢোল

<sup>)।</sup> वार्यम **छात्र, ७६**) पृ: । २। १३-४२ पृ:। ७। हेठका-छात्र२७—१७, २७२ पृ:।

প্রভৃতি শ্রেণীর বান্ধ বান্ধায়। তারপর প্রাতরাশের কালে প্রতি বাড়ীতে গিয়া মন্ত, ভোজান্তব্য, টাকা-পয়দা ও অক্সান্ত দ্রব্য উপহার পায়।

চীনারা বাঘের সাথে খেলারও বর্ণনা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বাজারে কিংবা বাড়ীতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বাঘ নিয়া যায়। শিকল খুলিয়া দিলে বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঘকে মারিতে থাকে এবং বাঘ উত্তেজিত হইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। লোকটিও বাঘকে লইয়া মাটিতে পড়ে। কয়েকবার এইরূপ করিয়া লোকটি বাঘের গলায় ঘুসি মারে। তারপব বাঘটাকে আবার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে। খেলা শেষ হইলে দর্শকেরা লোকটিকে টাকা এবং বাঘের খাওয়ার জন্ত মাংস দেয়। এটি অনেকটা বর্তমান যুগে সার্কাসের বাঘের খেলার মত্ত।

# (ছ) যুদ্ধ-প্রণালী

মধাযুগে বাঞ্চালীরা যে বেশে লড়াই কবিত সমসাময়িক সাহিত্যে তাহাব চিত্র অন্ধিত হইয়াছে। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে লাউসেনেব যুদ্ধকালীন পোবাকেব বর্ণনা:—

> "পবিলা ইজার খাদা নাম মেঘমালা। কাবাই পরিলা দশদিগ কবে আলা॥ পামরি পটুকা দিয়া বাদ্ধে কোমর-বন্ধ।"

মোগল ও পাঠান সৈল্পের "কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে" এবং পায়ে মোজা। হাতী ও ঘোডার সওয়ার এবং পদাতিক—এই তিন শ্রেণীর সৈল্প ধরুক, থড়ান, ঢাল, বর্শা ও কামান লইয় 'কাড়া দামামা বাজাইয়া বৃদ্ধবাত্তা করিত। ডোম, হাডি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর পাইকেরা বহু সংখ্যায় সৈল্পদলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজা ও জমিদারেরা হাজার হাজার সৈল্প লইয়া মুদ্ধে যোগ দিত। কেহ চারি হাজার 'চৌহান দিপাই', কেহ 'বিয়ারিশ কাহন' তীরন্দাজ, কেহ সাত হাজার ঘোড়া, কেহ দশ হাজার রাণা, কেহ আট বা আশী হাজার ঢালি নিয়া আমিত। বাগদি সেনাগতির 'হাতে বালা, কানে সোনা', এবং তাহার পাইকদের 'কোমরে ঘাঘর, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধরুক বাণ'। পঞ্চাশ হাজার ডোমা সৈল্প চলিল:—

"কড়া বাজে ভিগ-ভিগ টিক-টিক পড়া।
হাড়ি পাইক সাজিল সদার লোহার-গড়া॥
পার বাজে নৃপ্র ঘাঘর বাজে ঢালে।
ঘুরুল্যা বাভাস পারা ঘুর্যা ঘুর্যা বুলে॥"

কালু ভোম সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহাব স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। সৈল্প-দলের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, রাজপুত, উড়িয়া, তেলেদ্বীর উল্লেখ আছে। কোল সৈত্যেরাও জন্মঢাক বাজাইতে বাজাইতে আসিত। তাহাদের

"চিক্রে চিরনি আছে অঙ্গে রাঙামাটি। জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি॥ ১

রূপরামের বর্ণনা কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে দেকালের সামরিক শ্রেণী ও মৃদ্ধ-যাত্রার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কলিন্ধরাজ ও কালকেতুর প্রাসঙ্গে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও<sup>2</sup>যুদ্ধের বর্ণনা আছে—

"কাট কাট বলি ভাজে কলিন্ধ নূপতি সাজে

গজঘণ্টা বাজে উত্রোল।

সাজ সাজ পড়ে ডাক বাজে দামা বণ-ঢাক কলিকে উঠিল গণ্ডগোল॥

শত শত মন্ত হাতী লইলেন সেনাপতি শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদ্যব ।

ষ্মাশী গণ্ডা বাঙ্কে ঢোল তের কাহন সাজে কোল করে ধবে ভিন ভিরকাঠি।

পরিধান পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি

অকে সবে মাথে রাঙা মাটি॥

বাজন-নূপুর পায় বিবিধ পাইক ধায়
- রায়বাঁশ ধরে ধরশান।

সোণার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে

বাঁশে বান্ধে চামর নিশান।"

- अक्नात तम, वश्वत्वत वारण ७ वालाणी, ७७-१ मृ:।
- २। अपन जान, ७००-४० गृः।

এই বর্ণনায় চারি ঘোড়ায় টানা রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথ ব্যবহার হইত, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় রামায়ণ-মহাভারতের কিছু প্রভাব আছে। ঢাক, ঢোল, ভেরী, জগঝাল্প, দামামা, রণশিলা, কাংশু-করতাল, কাঁসি, ঘণ্টা, কাড়া প্রভৃতি বাছেব শব্দে বণক্ষেত্র মুখরিত হইত।

সমসাময়িক সাহিত্যে নানা প্রকার অস্ত্রশন্ত্রেব উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সবগুলিই ব্যবহৃত হইত কিনা বলা কঠিন। শূল জাতীয়—'নেঞা' ( বর্তমান ল্যাজা ), বর্ণা, শক্তি বা শেল; কুঠার জাতীয়—পবন্ত, ডাবুশ, পরশ্ব, পট্টেশ; মুগুর জাতীয়—ভূষণ্ডী, তোমর, মূলার; পাণ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বালালীব প্রধান অস্ত্র ছিল রায়বাঁশ, ধহুকবাণ, অসি বা থজা এবং ঢাল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'টাকাব' নামে অন্তের উল্লেখ আছে। ইহা ঠিক কোন জাতীয়, তাহা বলা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবাব পূর্বেই বাংলা দেশে যুদ্ধে আগ্নেরান্ত্র—
কামান, বন্দুক ব্যবস্থাত হইত। তথনও উত্তর-ভারতেব অন্ত কোন অঞ্চলে ইহা
প্রচলিত হয় নাই।

যুদ্ধপ্রসন্দে মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যের' নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

"পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়া।

সমবে বহিল কাটাম্ণু শিবে দিয়া॥

কর্মকার পাইক বলে করিয়া বিনষ।
বীব গুক বধিতে তোমার ধর্ম নয়॥

নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি।
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি॥

পলায় বিশাস পাইক ভয় আস পায়া।

আকুল হইয়া কান্দে মুথে হাত দিয়া॥

যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধবি করে।

দল্পে তৃণ ধরি তারা সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে॥

যত যত যোগী পাইক দণ্ড ধরি কবে।

রক্ষ রক্ষ বলি ভারা বিনয় ত করে॥"

ইহা হইছে অনুমিত হয় যে ব্রাহ্মণাদি সমন্ত জাতির লোকই সৈনিকের কার্য করিভ (অথবা করিতে বাধ্য হইত)। কিন্তু দে মূগে (এবং এ মূগেও) যে ভোষ

५२ शृः। यक माहिका शविका शृः ५२ १

বাগদিরা সমাজের সর্বনিয়্বতরে অবস্থিত এবং অবছেলিত, তাহারা বে সাহস ও বীরজের পরিচয় দিত উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা তাহা পাবে নাই। অয়লামঙ্গলে বর্ধমানের গড়ের যে বর্ণনা আছে তাহাতে ইউরোপীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষঞ্জিয়, রাজপুত, বুন্দেলা প্রভৃতি বিদেশী সৈল্যের কথা আছে কিন্তু বাঙালী হিন্দু সৈল্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহাও প্রকারাস্তরে উক্ত মতের সমর্থন করে। অবশু অন্য প্রমাণের সমর্থন ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কাবণ মুগলমানদের ঐতিহাসিক গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও সমবকৌশলের ভূয়দী প্রশংসা আছে। আর বাঙালী পাইকের মধ্যে যে উচ্চশ্রেণীয় ছিল না তাহা নিঃসংশ্রে বলা যায় না।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বণতরীর থ্ব ব্যবহার ছিল এবং নৌযুদ্ধে বাঙালীদের সহিত দিল্লীর ফৌঙ্গ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

### (জ) বিবিধ

মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা ঔষধ স্বারা উচাটন, বশীকরণ, বন্ধ্যাব সন্তানলাভ প্রভৃতির উল্লেথ আছে।

জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকেব অগাধ নিখাস ছিল। শিশুব জন্ম হইবার পরই গণক ডাকাইয়া কোষ্টা তৈবী কবা হইত। যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে শুভদিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহা মানিত্রেন না। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার সময় দৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণনা কবিয়া এবং পঞ্জিকা দেখিয়া বলিল:—

"এমন যাত্রীব সাধু শুন অভিসন্ধি।

এ যাত্রায় লোক গেলে তথা হয বন্দী।

এমন শুনিয়া সাধু মুথ কৈল বাকা।

নফরে হুকুম দিয়া মারে ঘাড়ধাকা॥" >

বলা বাহুলা গণকের গণনা পুরাপুরিই ফলিয়াছিল এবং এই কাহিনী শুনিয়া জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের বিখাদ খারও দৃঢ় হইয়াছিল। ঝাড-ফুঁক, মন্ত্র-জন্ত্র, তুক-তাকে লোকের থুব বিখাদ ছিল। ওঝা মন্ত্র পডিয়া ভূত ছাডাইত, ব্যারাম-পীড়া সারাইত।

গর্ভাষান হইতে আরম্ভ করিয়া জাতকের মৃত্যু পর্যন্ত যে দব লৌকিক্ আচার১। কবিকম্ব-চন্ত্রী, ২য় ভাগ ৩১৯ পূ:।

শহঠান এখনও রক্ষণশীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধার্গের সাহিত্যে তাছার প্রায় সবশুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুলনার বিবাহ, অন্তঃস্থা কালে খুলনার , অবস্থা ও আহ্বলিক সাধভক্ষণাদির অহুঠান, তাহার পুত্রের জন্ম ও পরবর্তী অহুঠান, পুত্রের ষষ্ঠা, আটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া, কর্ণবেধ, বিভারম্ভ, উচ্চ শিক্ষা, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

সেকালে লোকের পশুপক্ষী পালিবার খুব সধ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র ষধন সন্ধাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন তথন তাঁহার পোষা পাখী, গন্ধ, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। "নও বৃড়ি কুত্তা কান্দে চরণেত পডিয়া"। অর্থাৎ তাঁহার ১৮০টি পোষা কুকুর ছিল। লোকে পোষা পাখীর পায়ে নুপুর লাগাইত ও অনেক ধরচ করিয়া পাখীর থাঁচা নির্মাণ করিত।

ধনী বিলাসীদের গৃহে বছ আসবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরোপ্যথচিত পালক, মশারি, শীতলপাটি, কমল, গালিচা, আয়না, স্বর্ণথচিত দোলা, রথ বা শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকার চামর ও পাথা, গঙ্গদন্ত নির্মিত পাশা, সোনার পিঁড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বাংলা দেশে জিনিসপত্র থ্ব সন্তা হওয়ায় বছ বিদেশী এখানে বসবাস করিত।
সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বার্নিয়ার লিখিয়াছেন যে এই কারণে "ওলন্দান্ধ কর্তৃক বিতাড়িত
বছ পতুর্গীজ ও ট্রাস ফিরিক্ষী (halfcaste) এই দেশে আশ্রয় লয়। এ দেশে
অনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী (Hogouli) সহরেই প্রায় আট নয় হাজার
খ্রীষ্টান বাস করে। ইহা ছাডা আরও পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টান এ দেশে বাস করে।
এই দেশের ঐশর্য, জীবনযাত্রার আছেন্দা ও এদেশের মেয়েদের মধ্র অভাবের ফলে
ইংরেজ, পতুর্গীক্ষ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে
বে "বাংলা দেশে শতশত প্রবেশের ছার আছে কিন্তু বাহিরে ঘাইবার একটিও পথ
নাই।" এই সমৃদয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংলা দেশে যে সকল নৃতন থাছা, পানীয়,
কৃষিজ্ঞাত দ্রয়া, আসবাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহা পূর্বে
উল্লিখিত হইয়াছে।

রাল্ফ্ ফিচ কুচবিহারে ছাগল, মেব, কুকুর, বিড়াল, পাখী ও অক্সান্ত জীব-জন্তর জন্ত আরোগাশালা ( হাসপাভাল ) ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

## (ঝ) বাঙালীর নীতি ও চরিত্র

মধ্যমুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিক অমণকারীরা.পরক্ষার-বিক্লম মত প্রকাশ করিয়াছেন। জোয়ানেস্ ভি লায়েট (Joannes De Laet) বলিরাছেন (১৬৩০ ঞ্রিঃ) যে 'ভাহারা খুব চতুর চালাক কিন্তু স্বভাব চরিত্রে খুবই থারাপ; পুরুষেরা চুরি ভাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও অসতী।' সপ্তদশ শতকে ওটেন (Gautier Schouten) বলেন যে লাম্পট্য ও তুর্নীতি ভারতের সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অস্ত প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (Sebastiao Manrique) লিখিয়াছেন (১৬২৮ ঞ্রিঃ) যে—বাঙালীরা ভীক্র ও উল্লমহীন, পরের পা চাটিতে অভ্যন্ত। তাহাদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে 'মারে ঠাকুর না মারে কুকুর'—অর্থাৎ যে প্রহার করিতে পারে তাহাকে ঠাকুরের মত মান্ত করিব আর যে না মারে তাহাকে কুকুরের মত খ্বা করিব। এই ছড়াটির মধ্য দিয়াই তাহাদের সভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে (পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে ) বাঙালীর সততার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে তাহা জক্ষ করে না এমন কি দশ হাজার মৃদ্রার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাকেও ঠকায় না এবং নিজের গ্রামের তুঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, সাহায্যের জন্ম অন্ত গ্রামে বাইতে দেয় না।' তবে চীনাদের বাঙালী সমাজ্যের সম্বন্ধে জ্ঞান থ্ব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহারা লিথিয়াছে বে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্বামী মরিলে জীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দিতীয়নবার বিবাহ করে না। ইউরোপীয় বিদেশীদের কথা কতদ্ব সত্য তাহা বলা বায় না। অসম্ভব নহে বে পঞ্চদশ শতকের তুলনায় সপ্তদশ শতকে বাঙালী চরিত্রের অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু তুর্নীতি ও ধৃর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেথকেরা বে খ্ব অতিরঞ্জিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিত্রে তাহা অনেকটা সমর্থন করে। মৃকুন্দরাম বর্ণিত ভাতুদভের চরিত্র বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর প্রতীক বিদয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ধনী ও সম্ভ্রাস্ত বাঙালীরা আহার, পরিচ্ছন, অলমার প্রভৃতি বিষয়ে খে বিলাসিতার চূড়াস্ত করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মছাপান ও অস্তান্ত ব্যক্তিচাকে থ্বই আসক্ত ছিলেন, এবং ইহা বে অস্বান্তাবিক বলিয়া গণ্য হইত না তাহাক্ত

<sup>&</sup>gt; | Visva-bharati Annals, I. p. 112, 113, 116.

ব্যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গণিকাগৃহে গমন ও বগৃহে বাইজীর মৃত্যুগীত ও অবাধ মন্তপান, ধনী লোকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত।

আল্লীলতা ও নর-নারীর দৈহিক সজ্যোগ সম্বাদ্ধ যে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, মধামুগের আদর্শ তাহা হইতে আন্তরণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ধর্মানুষ্ঠানের সহিত যে দকল আলীল আচার ও আচরণ জড়িত ছিল, তান্ত্রিক ও সহজিয়া সম্প্রাদায় এবং ছর্গাপ্জার শবরোৎসব উপলক্ষে তাহা বণিত হইয়াছে। এগুলি সে মুগের শ্বতিশাল্পে ধর্মের অঙ্ক বলিয়া স্বীকৃতি, লাভ করিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাদের প্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামস্বল প্রভৃতি গ্রন্থে, অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, শৃঙ্গার রদের যে উৎকট বর্ণনা আছে, বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে তাহা স্থকটি ও নীতির দিক দিয়া সমাজের খ্ব অধংপতিত অবস্থাই স্বচিত কবে। স্থতরাং মধ্যবিত্ত ও নিম্প্রেণীর মধ্যেও যে নীতির আদর্শ খ্ব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। অবশ্য বর্তমান মুগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়াই এই ভাল মন্দ ছির করা ছইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচাব বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসন্ধিক।

ইউরোপীয় লেখকেরা যে বাঙালীর ভীক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মধায়ুগের ইতিহাসে বাঙালী সৈত্য মুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ইহার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য হইতে এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়া মুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভতি হইয়া মুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুরাণ যে কিন্ধপ সাহসী ও সমরকুশন ছিল মাধবাচাযের চণ্ডীকাবা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেই তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। অপ্তাদশ শতান্ধীতে বাঙালীদের যে সাহস ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা মধায়ুগের—অন্তও ইহার শেষভাগের—অবস্থা স্টিত করে।

মানরিক বাঙালীর ভীক্ষতা ও উল্লমহীনতার প্রসক্ষে বলিয়াছেন যে ইহারা দাসত্ব ও বন্দিজীবনে অভ্যন্ত। মধ্যবুগের বাঙালী হিন্দুরা যে হুলতানী ও মুঘল আমলে ভাষীনতা লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই তাহার প্রক্লেই প্রমাণ। এই

<sup>&</sup>gt;। ७२४ मृ: अहे**या** ।

ত্বই শাসনের মধ্যবর্তী অরাজক অবস্থার সমরে বাঙালী হিন্দু জমিধারের। ত্বীয় প্রতিপ্রির জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন—কিন্ত তাহা বেশী দিন হামী হয় নাই। এ বিষয়ে পাঠান জাতীয় মুসলমানেরা অনেক বেশী উত্তম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর মধ্যে রাজা সীতাবাম রায় একমাত্র ব্যতিক্রম। স্প্রতিষ্ঠিত মুঘল রাজশক্তির বিক্লছে তিনি স্বাধীনতাব জন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্য ইহাই প্রমাণিত করে যে বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত না। দৈব অন্ত্রাহের উপর নির্ভর করিতেই অভান্ত চিল।

কাজী যথন কীর্তন বন্ধ কবিবাব আদেশ দিলেন তথন সাধাবণ বাঙালীর ভীরুতা ও ত্র্বলতা যেরপ প্রকট হইয়াছিল চৈতক্ত-ভাগবতে তাহাব বর্ণনা আছে। স্থায় চৈতক্তদেবেব আদর্শ এবং প্রচেষ্টাও যে কোন স্থায়ী ফল প্রদাব করে নাই তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।' যোডশ শতাব্দীর বাঙালীব এই মনোবৃত্তি উনবিংশ শতকেব বাঙালীবাও উত্তবাধিকাব স্ত্রে পাইয়াছিল।

টমাদ্ বাউবী (১৬৬৯-৭৯) বাঙালী ব্রাক্ষণের মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ প্রশংদা করিয়াছেন। যাঁহাবা নব্যন্তায়ের জন্ম সমগ্র ভাবতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ প্রশংদা ন্থায়ত তাঁহাদের প্রাণ্য। এই প্রদক্ষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্ত অনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙালী চবিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের ম্পাহা, এবং হিন্দু-মুদ্দনমান উভয় সম্প্রদায়েই বিস্থাশিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

কিন্ধ বাঙালীব জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমাবদ। বিদেশীর নিকট হইতে
নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা তাহাদেব মোটেই ছিল না, এবং ভাবতেব বাহিবে
যে বিশাল জগং আছে তাহাব সহয়ে তাহাবা কিছুই জানিত না। পঞ্চনশ শতকে
একাধিক রাজদৃত বাংলা হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলাম্ব
আসিয়াছিল। কিন্ত চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক বন্ধপাতির সহয়ে বাঙালীর
জ্ঞান শ্বৰ অক্সই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিদ্ধার—মৃদ্রলয়ত্ব, আয়েযাত্র ও চূম্বকদিগ্দেশন বন্ধ—সভ্য জগতে যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার রাজ্যে, যুদ্ধে ও সমৃদ্রযাত্রায়
যুগান্তর আনয়ন কবিয়াছিল; কিন্তু বাঙালীবা ইহার কোন সংবাদ রাখিত না।
সপ্তদশ ও অন্তাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নৃতন নৃতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অভুত উন্নতিসাধন হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে ইহার
কোন প্রচার হয় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব্নিজ, বেকন প্রভৃতি-

নামুবের প্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিলেন দেই সময় বাঙালীর মনীষা নব্যস্তায়ের স্ক্রাতিস্ক্র বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্ তিথিতে কোন্ দিকে যাত্রা শুভ বা অশুভ এবং কোন্ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বা নিবিদ্ধ তাহার নির্পন্তে, এবং বাঙালীর ধর্মচিন্তা ও স্তুদয়বৃত্তি স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক উৎকর্ব প্রতিষ্ঠার জন্ম ছয়মাস ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিম্নোজিত ছিল।

# ৬। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যে রাজনীতি, ধর্ম, ও সমাজের গুরুতর বৈষ্য্যের জন্ম ছুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নিজেদের স্বাভন্তর বজায় রাখিয়'-ছিল তাহা এই অধ্যায়েব প্রথমেই বলা হইয়াছে। তথাপি ছয় শত বংসর যাবং এই ছই সম্প্রদায় একত্র বা পাশাপাশি বাস করিয়াছে। স্বতরাং এ ছইয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা জানিবার জন্ম স্বতই ঔৎস্কা হয়। বিশেষত, যদিও এ বিষয়ে নিবপেক্ষ বিচারসহ তথা খ্ব কমই আমরা জানি, তথাপি কল্পনার ছারা এই অভাব প্রণ করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ সৌহাদ্যে, মৈত্রী ও ভ্রাত্তভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন। ইতিহাসে এই সকল অবান্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। স্বতরাং এই ছই সম্প্রণায়ের পরস্পরের প্রতি আচরণের যে কল্পেকটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় তথা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিডেছি।

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাল্পের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
এই শাল্পমতে মুদলমান রাজ্যে কাফের হিন্দুদের কোন স্থান নাই; ইহারা জিন্দি
অর্থাৎ আপ্রিতের ক্যায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান
অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কুড়ি পঁচিশ দফায় ইহাদের দায়িদ্ধ ও
কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র-তিন্টির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

- ১। হিন্দুদিপকে নিজের জন্মভূমিতে বাস করিতে হইলে বিনীতভাবে সাথা
  পিছু একটি কর দিতে হইবে—ইহার নাম জিজিয়া।
- ২। হিন্দুরা দেবদেবীর মৃতির জন্ত কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে না। কার্যত ইহার ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছিল যে, যে সকল মন্দির আছে তাহা ভানিয়া ফেলাও পুণ্যের কান্ধ।

৩। বদি কোন অমৃনলমান ইনগামের প্রতি অন্তরক্ত হয় তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না, কিন্ত বদি কেহ কোন মৃনলমানকে অন্ত ধর্মে দীক্ষিত করে তাহা হইলে যে কোন মৃনলমান ঐ ছই জনকেই স্বহন্তে বধ করিতে পারিবে।

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম—এইরূপ বিশ্বাস হইতেই এই সমুদ্য বিধির প্রবর্তন হইরাছে। মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মান্ধতার যুগ। হিন্দু সমান্ধের আনেক কদাচার, নিষ্ঠ্রত, অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্ধতারই ফল। স্বতরাং আর্শ্চর্য বোধ করার কিছুই নাই।

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অন্ত স্থানের ক্রায় বাংলাদেশের ম্পলমানেরা অহুসরণ করিত তাহাতে সম্পেহের কোন অবকাশ নাই। তুই একটি দৃষ্টাস্ট দিতেছি।

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়েব হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে ইংবেজ শাসনের পূর্বে ভারত কথনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ম্নলমানেরা এদেশেই বসবাস করিত। এ যুক্তিব অহুসরণ করিলে বলিতে হয় যে অট্রেলিয়ার মাওরি জাতি এবং আমেরিকাব 'রেড ইণ্ডিয়ান' অর্থাৎ আদিম অধিবাদীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু কথনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকেরা তাহাদের দেশেই বাস করিত। এ সম্বন্ধে ইহাও বলা আবশ্রক যে স্থনীর্ঘ ছয় শত বৎসরেব মধ্যে মাজ একজন হিন্দু রাজা—গণেশ—গোড়ের সিংহাসনে আবোহণ করেন। কিন্তু বাংলার ম্নলমানেরা জৌনপুরেব ম্নলমান হলতানকে এই কাক্ষেরকে সিংহাসনচ্যত করার জন্ম সনির্বন্ধ অহুরোধ করেন। তাহার ফলে গণেশ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁহার পুত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন কবিয়া রাজসিংহাসন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন।

কিন্ধ হিন্দু রাজা হওয়া তো দ্রের কথা ইহার সন্তাবনামাত্রও মৃদলমান স্থলতানকে বিচলিত করিত। গোডে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে নবদীপে এইরূপ একটি ভবিশ্বদাণীর প্রচার হওয়ায় স্থলতানের আজ্ঞায় নবদীপে বে কি ভীষণ অভ্যাচার হইয়াছিল তাহা প্রায়-সমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতক্রমন্থলে বর্ণিত আছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সন্থাবহারের প্রমাণস্থরণ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ছুইশত বংসর স্থলতানী রাজত্বের ইতিহাসে এইরপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে দেখা যায় বে, রাজন্ববারে বিরোধী মুসলমানদিগকে দ্যাইয়া রাখিবার জন্ম হিন্দুদ্দিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করা হইত। যে কারণেই হউক গিয়াস্থদীন আজম

শাহই (১৬৯০-১৪১০) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। কিন্ত ইহাতে মৃশলমান সমাজ বিচলিত হইল। স্ফী দরবেশ হজরৎ মৌলানা মৃজফ্ ফর শাম্স্ বলখি স্থলতানকে চিঠি লিখিলেন বে এইরপ নিয়োগ ধর্মশান্তের বিধিক্ষিত্ব। কাফেরদিগকে ছোটখাট কাজ দেওয়া ঘাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে মৃশলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জন্মে তাহা কদাচ হিন্দুকে দেওয়া উচিত নহে; কারণ, ইহার বিক্তের কোরান, হদিস ও অক্যান্ত শান্তগ্রন্থের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। স্থলতানদের উপর স্ফীদের খুব প্রভাব ছিল। স্থতরাং চিঠিতে ফল হইল। ইহার অব্যবহিত পবে যে চীনা রাজদুতেরা বাংলায় আসিল, তাহারা লিখিয়াছে যে "স্থলতান ও ছোট বড অমাত্যেরা সকলেই মৃশলমান।"

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে যিনি রাজা গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের স্থানাকে বাংলায় অভিধান করার জন্ত আমন্ত্রণ করেন তিনিও স্থাফী দরবেশদের নেতা ছিলেন। গাহারা স্থানীদিগকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের সেতৃ নির্মাণকারী বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের এই তৃইটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক। অস্তাদশ শতকে কি কাবণে মুশিদকুলি থান ও আলিবদী হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্তত্ত তাহা আলোচিত হইয়াছে। ত্রন্নোদশ হইতে অস্তাদশ শতান্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত প্রায় ছয় শত বংসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত তুইয়াছিলেন এবং ক্য়জন স্থলতান এবপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মামাংসা হইবে।

ইহাও শারণ রাখিতে হইবে থে হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ, হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য সকল সময়েই হিন্দুর প্রতি প্রীতি বা সন্ধ্রন্থতাব পরিচায়ক নহে। কারণ যে শ্বন্ধসংখ্যক ম্দলমান স্থলতান এই সম্দয় কার্যেব জন্ম প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন—জলাল্দীন, বারবক শাহ, হোসেন শাহ প্রভৃতি—তাঁহারাও মন্দির ধ্বংস ও স্বান্ধ্র প্রভার হিন্দুদের উপর মুখেষ্ট স্বত্যাচার করিয়াছেন। মুশিদকুলি থান এবং স্বালিবদীও ইহার দৃষ্টাম্বন্ধন।

মধ্যমুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রাণ, এবং সমাজও ধর্মের অঙ্গরপেই বিবেচিত হইত। হুতরাং এই ছুইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মান্তিক ক্লেণ ও বিদ্ধেবের কারণ হুইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল দেব-দেবীর মুতি গড়িয়া মন্দিরে পূজা করা। কিন্তু বাংলার হুলতানী আমলে প্রথম হুইতে শেষ পর্যন্ত কাজিয়া তাহার উপকরণ দারা মসজিদ তৈরী করা অক্তি- শাভাবিক ব্যাপার ছিল। এরোদশ শতকে জাফর থা গাজী হইতে আরম্ভ করিয়া আটাদশ শতকে মূর্শিদ কুলী থাঁ হিন্দু মন্দির ভাজিয়া মদজিদ তৈরী করিয়াছিলেন। ওইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিল্পু হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে। বহু মদজিদের সংস্কারকালে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ফলে নৃতন মন্দির নির্মাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। উদারমতি আকবর বাদশাহের বাংলা অধিকাবেব পূর্ব প্রায় চারিশত বংসর ব্যাপী স্থলতানী আমলে বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিন্দিত জানা যায় তাহার সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়। আকবরের পরবর্তী মূগে আবার প্রাচীন ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয় এবং ঔরংজেবের সময় ইহা চর্মে ওঠে।

কিন্তু কেবল মন্দিব ধ্বংস নহে, হিন্দুব ধর্মান্ত্র্চানেও মুসলমানেরা বাধা দিত।
নবদীপে কাজীর আদেশে কীর্তন করা বন্ধ হইয়াছিল। পথে বাইতে বাইতে কাজী
ভনিলেন বে গৃহমধ্যে বাভ-সহবোগে কীর্তন হইতেছে—ইহাতে কুপিত হইয়া

"ধাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাজিল মুদক, অনাচাব কৈল দারে॥ কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিব ইহার শান্তি নাগালি পাইয়া॥" ২

চৈতন্তদেব কি করিয়া কাজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। প বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ও (পঞ্চদশ শতাব্দী) হিন্দৃব প্রতি মৃশলমান কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

শ্বাহার মাথায় দেখে তুলদীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির দাক্ষাং॥
বৃক্ষতলে থ্ইয়া মারে বক্স কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥

<sup>&</sup>gt;1 Dr. A. H. Dani, Muslim Architecture in Bengal pp. 39-44, 275. Pl. III.

২। চৈতক্তাগ্ৰত মধাৰ্থ, ২৩শ অধ্যায়।

थ। २१८-६ शृक्षी।

s | cs-co 981 |

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতৃকে। কার পৈতা ছিঁ ডি ফেলে পুতু দেয় মুখে।"

বাথান বালকেরা ঘট পাতিয়া মনসা পূজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি অকথা নিষ্ঠ্ব অত্যাচাব হইল। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল, যে কৃষ্ককার ঘট গড়াইয়াছিল, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। এই প্রসঙ্গে কাজীব উক্তি প্রণিধান্যোগ্য:—

"হারামজাত হিন্দুর এত বড প্রাণ। আমাৰ গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান। গোটে গোটে ধবিব গিয়া ষতেক ছেমবা। এডা রুটি খাওয়াইয়া কবিব জাতি মারা।"

এইভাবে "জ তি মারা"ই বাংলায় মুদলমান বৃদ্ধিব অন্ততম কারণ।
ভারতচন্দ্রের 'অরদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহাব
মুখবন্ধে আছে, 'চরাত্মা' নবাব আলিবদী থান উডিয়ায় হিন্দুধর্মের প্রতি 'দৌরাত্মা'
কবায় নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া

"মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। কবিব যবন সব সমূল নির্মন্ত ॥"

তথন শিব তাহাকে নিষেধ কবিয়া বলিলেন—ষে সাতারায় বর্গীর ( মহারাষ্ট্র ) বাজাই নবাবকে দমন কবিবেন। প্রস্তুত্ত কবি দেবী অরদার মূখ দিয়া বলাইয়াছেন, মুসলমানেবা

"যতেক বেদেব মত, দকলি কবিল হত, নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মাল। ছিলি মিলি, মিছা জপে ইলি মিলি, মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নানা মতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায় পুণ্ দেয তাব গায়, পৈতা হেঁডে ফোঁটা মোছে আর॥" ২

এই কাব্যের মধ্যেই আছে যে সেনাপতি মানসিংহ যথন প্রতাপাদিত্যের বি দক্ষে মুদ্ধ কবেন তথন ভবানন্দ মন্ত্র্মদাব রসদ দিয়া মোগল দৈল্পের প্রাণ বক্ষা কবিয়াছিলেন এবং ইহার পুরস্কারম্বন্ধ তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভবানন্দকে দিবাব জন্তু সমাট জাহাজীরকে অফুরোধ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া জাহাজীর হিশ্বধর্মের অশেষ নিম্মা করিলেন এবং বলিলেন:—

<sup>)।</sup> वार्य कान- > नृति।

२ विकीष धान ->>० गृहे।

"দেহ জ্ঞলি যায় মোর বামন দেখিয়া। বামনেরে বাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥"

ম্পলমান ধর্মেব সহিত হিন্দুধর্মের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সংখদে নি:খাস ছাড়িয়া বলিলেন:

"হায় হায় আথেরে কি হইবে হিন্দুর" এবং মনেব গুপ্ত বাসনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন:

> "আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। হয়ত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥"

এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্দলমান রাজত্ব অবসানের পাঁচ বংদব পূর্বেও হিন্দুর প্রতি ম্দলমানের মনোভাব দল্পনে বাঙালী হিন্দুর কি ধারণা ছিল অল্পানন্দলের উক্তি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বথতিয়ার থিলজী হইতে আলিবর্দী থানের রাজত্ব পর্যস্ত যে হিন্দু-ম্দলমানের দল্পন বা মনোবৃত্তির মৌলিক বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, অল্পানজ্বল তাহাব সাক্ষ্য দেয়।

ধর্মের দিক দিয়া খেমন মন্দিরে দেবদেবীর মৃতিপূজা, সমাজের দিক দিয়া তেমনি জীলোকের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দ্রা জীবনযাত্রায় প্রধান স্থান দিত। এদিক দিয়াও ম্দলমানেরা হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছে। ৺দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু-ম্দলমানের প্রীতিব সম্বন্ধ উচ্ছুদিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিথিয়াছেন, "ম্দলমান বাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'দিরুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমানত স্বন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অশহরণ করিয়াছেন। যোড়শ শতাব্দীতে ব্যয়মন সিংহের জঙ্গলবাড়ীব দেওয়ানগণ এবং প্রীহট্টের বানিয়াচন্দের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পারীগীতিকাগুলিতে সেই দকল করুণ কাহিনী বিবৃত্ত আছে।" পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যেও এই প্রকার বলপূর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে।

৺ দেন মহাশরের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তের সম্বদ্ধ হইরা তাহাদের মধ্যে "বেরূপ মেশামেশি হইরাছিল, বোধ হর ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিঠতা হর নাই।" বিংশ শতাবীতে ৺দেন

<sup>&</sup>gt;। विकीय काश->४४ मुकी।

<sup>.</sup> २। वृहद वज्न-००७ गृष्टी।

মহাশয় এই "মেশামিশি" যে চোখে দেখিয়াছেন মধ্যযুগের হিন্দুরা ঠিক সে ভাবে দেখে নাই। ইহা তাহাদের মর্মান্তিক তৃঃধের কারণ হইয়াছিল এবং ৮সেন মহাশয় এই সমৃদ্য কাহিনীকে 'করুণ' আখ্যা দিয়া তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন।

মধ্যযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্মামুষ্ঠান ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া হিন্দুর ষে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা মুদল-মানদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অফুকুল নহে। এ বিষয়ে হিন্দু সাহিত্য হইতে যে ইন্সিত পাওয়া যায় তাহাও এই অমুমানের পোষকতা করে। স্বল্পতান হোসেন শাহ হিন্দুদিগের প্রতি উদারতার জন্ত বর্তমান কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহার কালেই নবদীপে উল্লিখিত কান্সীর অভ্যাচার ঘটিয়াছিল এবং বিজয় শুপ্তও তাঁহার সম্পাময়িক। 'চৈতগুচরিতামূত' গ্রন্থ ইইতে জানা বায় ষে তাঁহার বাল্যকালের প্রভু এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কার্যে অবহেলার জন্ম বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন এইজন্ম স্থলতান হইয়া তিনি মুদলমান-স্পৃষ্ট জল থাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্তদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্মচারীদিগকে বলিয়াছিলেন যেন তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না হয়। কিন্তু তাঁহার হিন্দু কর্মচারীরা তাঁহার হিন্দু-বিষেষ সম্বন্ধে জানিতেন স্থতরাং তাঁহার কথায় আখাস না পাইয়া গোপনে চৈতন্তকে সংবাদ পাঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহের রাজধানী হইতে দূরে প্রস্থান করেন।' হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রভুর আদেশ সত্তেও তাঁহার সঙ্গে যান নাই, কারণ ভিনি দেবমুর্ভি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাধে হোসেন শাহ তাঁহাকে কারাফদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীই তাঁহার প্রাতা রূপকে সঙ্গে লইয়া গোপনে চৈতন্তের मृत्य (तथा कतिया छाँशांक त्राव्यथानीत निक्र हहेटल मृत्त याहेटल विद्याहिएनन । এই সাক্ষাতের সময় তুই প্রাতা তুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে 'গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী মেন্দের অধীনে কার্য করিয়া' তাঁহারা নিজেদের "অধম পতিত পাপী" বলিয়া মনে করেন। 'উদার-হানয়' হোদেন শাহের প্রতি সমসাময়িক হিন্দুর মনোভাব যে বিংশ শতান্দীর হিন্দুদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই স্থলতানের বা তাঁহার অম্চরদের প্রদাদপুষ্ট কবিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যশোরাজ থান নামক কবি তাঁহাকে 'জগত ভূষণ' এবং

১। চৈতক্ষভাগৰক, অস্ত্যুৰণ্ড, ৪ৰ্থ অধ্যায়।

২। চৈতভচবিভামৃত, মধানীলা, ১ম পরিছেন।

কবীক্স পরমেশ্বর তাঁহাকে 'কলিযুগের কৃষ্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়া মধ্যযুগের বাঙালী কবির দীর্থ-দাসত্বলনিত নৈতিক অধ্যপতনের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সলত। কারণ মধ্যযুগের শেষে যথন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংল বিলাতের পার্লামেন্টে ভারতবাদীর প্রতি অত্যাচারের জন্ম অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তথন কাশীবাদী বাঙালী পশুডেরা তাঁহাকে এক প্রশন্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে অর্থের প্রতি হেষ্টিংদের কোন লোভ ছিল না এবং তিনি কথনও কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্দশায় অর্থের লোভে কাশীর রাজা হৈৎসিংহের ও অযোধাার বেগমদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন এবং অনেকের মতে মহারাজা নন্দকুমারের ফাসির জন্ম প্রধানত তিনিই দায়ী। হতরাং মধ্যযুগে কবির মুথে রাজার স্ততির প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই অন্থমেয়।

মুদলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি বেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, হিন্দুদের দামাজিক গোড়ামিও মুদলমানগণকে তাহাদের প্রতি সেইরূপ বিমুথ করিয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পুশ্র মেচ্ছ যবন বলিয়া ঘুণা করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গুহের অভ্যম্ভরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিষ ব্যবহার করিত না। তৃফার্ত মুদলমান পথিক জল চাহিলে বাদন অপবিত্র হইবে বলিয়া তাহা দেয় নাই, ইব্ন বত্তা একপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে শান্তের দোহাই দিয়া হিন্দুরা যেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুসলমানরাও তেমনি শান্তের দোহাই দিয়া মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তুত উভয় পক্ষের আচরণের মূল কারণ একই—যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। কিন্তু স্থাধ্য হউক বা অন্থাধ্য হউক পরস্পরের প্রতি এরপ আচরণ যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের চুন্তর বাধা স্ঠাষ্ট করিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যন্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহা হইয়া যায়, ধেমন সতীদাহ বা অক্যান্ত নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার আনিতে পারিত না। হিন্দু-মূদলমানও তেমনি এই দব দছেও পাশাপাশি বাদ করিয়াছে কিন্ত হুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব তো দূরের কথা স্থায়ী প্রীতির বন্ধনও প্রক্রতরূপে স্থাপিত হয় নাই।

আনেকে ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সভ্যকে আস্থীকার করেন।
পূর্বোলিখিত 'কাজী দলন' প্রসঙ্গে চৈতক্সচরিভামৃতে' আছে যে যথন চৈতক্সের
বহুসংখ্যক অমূচর তাহার গৃহ ধ্বংস করিল তখন কাজী চৈতক্সের সঙ্গে আপোষ
করিবার জন্ম বলিলেন:—

"গ্রাম দম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোব চাচা। দেহ দম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম দম্বন্ধ সাচা। নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় ভোমার নানা। দে দম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

ইহার উপর নির্ভর করিয়। অনেকে মধার্গে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে একটি আছেও উদার দামাজিক প্রীতির দম্বন্ধ কর্মনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কাজীই বধন শুনিলেন যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্খন করিয়া চৈত্ত কীর্তন কবিতে বাহিব হুইয়াছিলেন তথন 'ভাগিনেয়' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:—

(নিমাই পণ্ডিড) "মোরে লগ্যি হিন্দুয়ানি করে। তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥"

ইহাও শারণ রাখা কর্তব্য যে এই "কাঞ্জী মামা" চৈতন্তের বাড়ীতে আদিলে যে আদনে বদিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া শোধন করিতে হইত, জল চাহিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও তাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা শোধন করিতে হইত। থাছের কোন প্রশ্নই উঠিত না। নিমাই পণ্ডিত কাঞ্জী মামার' বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। ইহাতে আর যাহাই হউক মামা-তাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না।

ক্রমে ক্রমে ম্সলমান সমাজেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ম্সলমানেরা হিন্দুর ভাত ধাইত না। কেহ হিন্দুর আচার অন্তরণ করিলে তাহাকে কঠোর শান্তি পাইতে হইত। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ কবিলে 'মূলুকের পতি' ভাঁহাকে বলিলেন:—

> "কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন। তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।

<sup>)।</sup> जाविजीला, ३१म शक्तिकहर ।

२। देवस्थापरक, म्यायक, २०० व्याप्तः।

# আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত। তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত ॥" '

ছরিদাদের প্রতি অতি কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। ছকুম হইল বাইশ বাঞ্চারে নিয়া গিয়া কঠোর বেজাঘাতে হরিদাদকে হত্যা করিতে হইবে। চৈতক্ত-ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও সে যুগে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে কাল্পনিক মধ্র প্রীতি-সহক্ষের সমর্থন করে না।

এ সহক্ষে সমসাময়িক সাহিত্যে যে তুই একটি সাধারণ ভাবের উক্তি আছে তাহাও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুসলমান কবি আলাওল বাংলায় কবিতা লিথিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহার কাব্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্ত্রে থুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসংকাচে ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুর দেবতা মূর্থের দেবতা এবং ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। অপরদিকে বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেমবিলাদে মুসলিম শাসনকে সকল ছাথের হেতৃ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবৈতপ্রকাশে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে। জয়ানন্দের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মুসলমানদের আদব-কায়দা গ্রহণ কলিয়ুর্গের কলুষ্ভারই একটা নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি।

হিন্দ্রা যাহাতে মুদলমান সমাজের দিকে বিন্দাত্তও দহাত্ত্তি দেখাইতে না পারে তাহার জন্ম হিন্দু সমাজেব নেতাগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিবরে অনিচ্ছাকৃত সামান্ত অপরাধেও হিন্দুরা সমাজে পতিত হইত। ইহার ফলে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুদলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহা হিন্দু সমাজপতিরা যে ব্রিতেন না তাহা নহে, কিছ তাহারা হিন্দু রক্ষা করিবার জন্ম হিন্দুকে বিদর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ফলে বাংলা দেশে মুদলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় বেনী হইয়াছে; কিছ হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিকৃত আকারে অব্যাহতভাবে মধ্যমুদ্ধর শেষ পর্যন্ত কীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাভন্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, স্কৃত্রাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

<sup>)।</sup> ঐ, **जाविषक, ३६न ज**नाह।

<sup>1</sup> T. K. Ray Chaudhuri, Bengal under Akbar and Jahangir, pp,142-3.

# ৬। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি

বর্তমান শতান্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে মধ্যমুগে হিন্দু ও ম্ললমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই ঘাতয়্র হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নৃতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতিও নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতিও নহে—ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতান্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতেই পোষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতান্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্দু রাজনীতিকেরাই এই নৃতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক। ম্ললমান নায়কেরা ভারতে ইসলামীয় সংস্কৃতির পৃথক অন্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই পাকিন্তান একটি ইসলামীয় রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ম্পলমান বিজেতারা ভারতে আসিয়া যে নৃতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হন, নিজেদের স্বাভন্তা রক্ষার জন্ম তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারত-বাসী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয় নাই। স্থতরাং আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টান্দে বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি ছিল ১৮০০ সালে ম্পলমানের সহিত মিশ্রাণের ফলে তাহার এমন কোন পরিবর্তন হইয়াতে কিনা যাহা ইহাকে একটি ভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। এই আলোচনার পূর্বে তুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতং, সকল প্রাণবন্ধ সমাজেই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে। বাংলা দেশের মধ্যমুগের হিন্দুসমাজেও ঘটয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতটুকু ইসলামীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

ষিতীয়তঃ, তুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাস করিলে ছোটথাট বিষয়ে একে অক্টের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অস্তরের জিনিয—ইহার পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক নীতি, আইনকান্থন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। স্থতরাং সংস্কৃতির পরিবর্তন ব্রিতে হইলে এই সমুদ্য বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই ব্রিতে হইবে।

হিন্দুর ধর্মবিশাস ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীর ধর্মের ও মুসলমান সমাজের প্রভাবে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই । জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। বহু কট ও লাখনা সহু করিয়াও হিন্দু মৃতিপূজা ও বহু দেবদেবীর অভিতে বিশাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইনকাছনকে নৃতন স্বৃতিকারেরা কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সামাজিক প্রয়োজনে, ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নাই।

বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছাড়া আর কোন দিক দিয়া ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। একদল মুসলমান লেথক ফার্সী সাহিত্যেব আদর্শে অম্প্রাণিত হইয়া বাংলায় রোমান্টিক সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু সাহিত্যিকেরা তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেট ব্যবহার করিয়াছেন।' বাংলাদেশে নব্য-স্থায় ও দর্শনের অন্ত কোন শাখার যে সমৃদ্য় আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে এবং আয়ুর্বেদ ও অন্থান্ত শাস্ত্রে ইসলামের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

মধাযুগে হিন্দু শিল্পেব উপর ম্সলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই। বে সকল দোচালা বা চৌচালা মন্দিরের বিষয় ২০শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার গঠনপ্রণালী হিন্দুব নিজস্ব নয়, ম্সলমানের নিকট হইতে প্রাপ্ত, এ বিশাসের যে কোন যুক্তিসংগত কাবল নাই তাহা সেখানে দেখান হইয়াছে। মন্দিরের কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোন অঙ্গে, যেমন ঢেউ-বেলান শিলানে, সম্ভবত ম্সলমানের প্রভাব আছে। কিছু ইহা সংস্কৃতির পবিবর্তন স্থচনা কবে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্থান্টা দরবেশরা যে উদার ধর্মত প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দু ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে স্থান্টা দরবেশদের যে বিশ্বেষর ভাব ছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা যে ধর্মমত প্রচার করিত ভাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, স্থানীদের প্রভাব যদি কিছু থাকে তবে তাহা আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অভি ক্ষু সম্প্রদারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। স্বাহ চৈত্তাদেব নানক,কবীরের স্থান্ন যে উদার ভক্তিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও শতবর্ষের মধ্যেই নিক্ষল হইয়াছিল। বিরাট হিন্দুসমাজ পুরাণ ও স্বতিশাল্বরূপ বৃহৎ বনম্পতির

১। এনামূল হক ও আবহুল কৰিন, 'আয়াকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য', ৬৯ পুঠা।

व। २४४ गृही सहया।

আগ্রেরে গড়িরা উঠিয়াছে। ক্ষুত্র লতাপাতা চারিদিকে গন্ধাইলেও বেশীদিন বাঁচে নাই এবং বিরাট হিন্দুসমাজের গায়েও কোন দাগই রাখিয়া ঘাইতে পারে নাই। ১২০০ গ্রীষ্টান্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আব ১৮০০ গ্রীষ্টান্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আব ১৮০০ গ্রীষ্টান্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা হইয়াছিল এ তুইয়ের তুলনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। হিন্দু সাধুসন্ত ও স্থকী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধ্যে ধর্মমতেব উদাবতা ও অপর ধর্মের প্রতি বে আদা ও সহায়ভূতি ছিল তাহার ফল স্থারী বা ব্যাপক হয় নাই।

আরও যে কয়েকটি বুক্তির অবভারণা করা হয় তাহা অকিঞ্চিংকর। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উভয় সম্প্রদায়ের সাধুসম্ভ পীব-ফকিবকে শ্রদ্ধা কবিত। ইহা হুইতে অনেকে হিন্দু-মুসলমানেব ধর্মের সমন্বন্ধেব কল্পনা কবিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ বিশ্বাদের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতায বিশ্বাদ। বিপদে পড়িলে লোকে নানা কাঙ্ক কবে, স্মতরাং আধিব্যাধি ও সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ বা ভবিশ্রৎ মন্ত্রের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাধু ও পীর্দেব সাহায্য প্রার্থনা কবিত এবং তাহাদেব দবগায় শিরনি মানিত। ইহা মান্তবের একটি স্বাজাবিক প্রবৃত্তি। ইহাতে ধর্মসমন্বরেব কোন প্রশ্নই উঠে না। হিন্দ্বা মুদলমান পীরকে ভক্তি করিত, কিন্তু গৃহেব মধ্যে ঢুকিতে দিত না এবং তাহাদেব স্পৃষ্ট পানীয় বা থাছ গ্রহণ করিত না। নবাব মীরক্সাফবেব মৃত্যুপয্যায় নাকি তাঁহাকে কিরীটেশরী দেবীর চরণামুত পান কবান হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুসলমানের মিলনচিহ্নস্বৰূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাঁচিয়া উঠিলে হয়ত তিনি ঐ দেবীব মন্দিরটিই ধ্বংস করিতেন। তাঁহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মূর্নিদকুলী খান উহাব নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভালিয়া মদজিদ নির্মাণ কবিয়াছিলেন এবং ইহা মীরজাফরের জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল। মুদলমানেরা হোলি খেলিত এবং হিন্দুরা মহরমের শোভাষাত্রায় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতূহলের ও আমোদ-উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খুঁ জিতে ষাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আর কোটি কোটি মুসলমানদের মধ্যে একজন কি গুইজন হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিলে তাহা ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় স্থচিত করে না। পূর্বে উল্লিখিত মুসলমান कर्ड़क हिम्मुत मिम्मत ध्वःम ७ धर्माष्ट्रकाटन वांधा (मध्यात जमःथ) काहिनी छ সমলাময়িক বর্ণনা সত্ত্বেও বাঁহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মূললমানদের মধ্যে সমন্ব্রের বা সম্মীতির প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কডকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া

তাঁহাদের অস্তু কোন সম্বল নাই। সত্যপীরের পূজা তাঁহাদের ব্রহ্মায়। তাঁহারা উচ্চেম্বরে ঘোষণা করেন যে সত্যপীরের পূজা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বরের একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু শ্বরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যস্ত হিন্দুরা ভাহাদের অস্তান্ত ধর্মাম্প্রানের স্তান্ত সভানারান্ত্রণকে পূজা করে আর মৃদলমানেরা অন্তান্ত পীরের স্তান্ত বিশাস করিয়া হিন্দু ও মৃদলমান উভয়েই বিপদ হইতে মৃক্তি ও ভবিন্তং মঙ্গল কামনায় সত্যনারান্ত্রণ ও সত্যপীরের পূজা দিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ধর্মসমন্ত্রম্বর্গা ছই ধর্মের মিপ্রণের ফলে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বজ্ব নাই। আজিকার দিনেও এমন বহু গোডা হিন্দু পুরোহিত ডাকিয়া নিম্নতি সত্যনারান্ত্রণর পূজা করেন, যাহারা মৃদলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম বা সামাজিক সহন্দের কথা শুনিলে শিহ্রিয়া উঠিবেন। মধ্যমূগে যে হিন্দুদের মানসিক বৃদ্ধি ইহা অপেক্ষা উদার ছিল, এরণ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ গ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হিন্দুধর্মের ষাহা মূল নীতি ছিল, অর্থাৎ দেবদেবীর মূর্তি পূজা ও তদামুষদ্বিক অমুষ্ঠান, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাল্পে অচল বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে শাল্পের বিধান মত পূজাপার্বন, অস্ক্যেষ্টি-ক্রিয়া ও প্রান্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, স্বর্গ, নরক ইত্যাদিতে বিশাস, দেবদিক্ষে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০০ গ্রীষ্টাব্দে ঠিক তাহাই ছিল। ষদি কিছু যোগ বা পরিবর্তন হইয়া থাকে যেমন নৃতন বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত ও নৃতন লৌকিক দেবতার পূজা, ব্রতাস্থগান প্রভৃতি – তাহাও কালের পরিবর্তনেই হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য—কঠোর জাতিভেদ ও অস্পুস্তা, স্ত্রীলোকের वानाविवार, विश्वा-विवार निष्यं, वान-विश्वात पूर्वना ७ कर्कात कीवनवाजा, कोनीम्र अथा, मठीनार, यामीत मण्यखिष्ठ व्यनिषकात- मकनरे शृववर हिन। এই সকল দোষক্রটি মুসলমান সমাজে ছিল না এবং প্রতিবেশী মুসলমানদের দৃষ্টান্তে এইগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, ইহাই স্বাভাবিকভাবে প্রভাাশা করা বার। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হন্ত নাই। অপরদিকে দর্ব ধর্মই বে দত্য এবং মুক্তির দোপান, হিন্দুর এই উলাক্ত धर्ममण मूननमान बार्ग करत नारे।

ভক্ষ্য, পানীয়, ভোজনপ্রণালী, বিবাহাদি লৌকিক সংস্থার ও অনুষ্ঠান বিষয়ে হিন্দুর উপর মুদলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। যাহারা দরবারে যাইতেন তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কতকটা মুসলমানী ধরনের ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহার প্রভাব স্থান ও সংখ্যায় ধুবই শীমাবদ ছিল। প্রকৃত সংস্কৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ এতই ক্ষীণ যে ইংবেজেবা এদেশে আদিবার পর মুদলমানী পোষাকের বদলে বিলাভী পোষাকেরই চল হইল। আজ বাঙালী হিন্দুনেব পোষাকের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দুব উপব মুদলমানের অনেক ছোটথাট প্রভাব হিন্দুবা এই পোষাকের স্থায়ই ত্যাগ করিয়াছে। আজ আব তাহার চিহ্ন নাই। कांत्र मिखनि मः ऋष्ठि नत्य, छाटात विद्यावत्र माख। किञ्च विभिन्न विन्नृता মুদলমানদের প্রভাব হইতে আত্মবক্ষা করিয়াছে, মুদলমানেরা যে হিন্দ্ব প্রভাব এড়াইতে পাবে নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী মুসলমানদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। স্থতরাং হিন্দুব ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার তাহাবা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের দক্ষে ইহার কতকগুলি মুদলমান-দমাজেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্ত এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এরপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশুক যে অনেকে মনে করেন ম্সলমান স্থলতান ও ওমরাহের উৎদাহেই বাংলা দাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ছুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ কবিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বংসর ব্যাপী ম্সলমান রাজত্ব। ম্সলমান স্থলতান ও তাঁহাদের অফুচবের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যাহাদের নাম জানা গিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ছয় জনের বেশী নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগে কেবল বাংলায় নহে ভারতের সকল প্রাদেশেই—এমন কি যেখানে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল না এবং মুসলমান স্থলতানের পৃষ্ঠপোষকভার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল।

.স্তরাং বাংলার ম্পলমান স্থলতানদের অমুগ্রহ না হইলে বে বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না এরপ মনে করিবার কোন যুক্তিবন্ধত কারৰ নাই। আর দেশের রাজা দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইছাই স্বাভাবিক। ইহা না করিলে প্রভাবায়, করিলে অভাধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিছান দ্বিতীয় ভাগে (History of Bengal, Vol. II) স্থলতান হোসেন শাহেব বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবীবৃদ্ধাহ ্যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে—উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধম্ক হইয়া বেগবতী নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্ধতি লাভ করিয়াছিল। \*

হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯০ হইতে ১৫১৯ এটান । ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাদের পদাবলী, কৃত্তিবাদেব বাংলা রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসামন্ধল এবং মালাধর বস্থর প্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিপ্রদাদ পিপিলাই হোদেন শাহের রাজত্ব লাভের ছুই বংসরের মধ্যে তাঁহার মনসামন্ধল রচনা করেন। স্থতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাগ— অহ্বাদ-সাহিত্য, মন্ধলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী—তাহাব প্রতি বিভাগেই উৎকৃষ্ট কাব্য হোদেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থতরাং বাঙালী কবির স্ক্রমীশক্তি যে হোদেন শাহেব পূর্বে কদ্ধ হইয়াছিল, এরপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পদাবলী-সাহিত্য ও অহ্বাদ-সাহিত্য যে চণ্ডীদাদ ও কৃত্তিবাদের হাতে চরম উন্ধতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ধলকাব্যের মধ্যে

\* Thus was a new dynasty established under whose enlightened rule the creative genius of the Bengali people reached its zenith. It was a period in which the vernacular found its due recognition as the literary medium through which the repressed intellect of Bengal was to find its release.

With this renaissance, the rulers of the house of Husain Shah are inseparably connected. It is almost impossible to conceive of the rise and progress of Vaishnavism or the development of Bengali literature at this period without recalling to mind the tolerant and enlightened rule of the Muslim Lord of Gaur (The History of Bengal, published by the University of Dacca, Vol. II, pp. 143-44)

বে ছুইখানি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অপেকা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একথানি—মৃকুলরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—হোদেন শাহী বংশেব অবসানের ৬০।৭০ বৎসর পর, এবং আর একথানি—ভারতচক্রের অরদামঙ্গল—ভাহারও দেড়শত বংসর পরে রচিত হইয়াছিল। স্থতরাং হোদেন শাহী শাসনের আপ্রয়েই যে বাংলা সাহিত্যের চরম উরতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন যৃক্তিই নাই।

এই উব্জির পর চৈতক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলীর উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক হবীবুলাহ্ আরও বলিয়াছেন যে হোসেন শাহের রাজ্জের মত উদার ও পরধর্মনাহ্ম শাসন না থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যাদয় ও প্রদার এবং এই যুগে বাংলার লাংস্কৃতিক নব-জাগরণ (Renaissance) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের বাজজে নবদীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি কিরুপ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং চৈতক্তদেব যে কাজীর বিরুদ্ধে লডাই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অল হরিনাম সংকীর্তন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, ভাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হোসেন শাহের মন্ত্রী ও পারিষদেরা যে তাঁহার ভয়ে চৈতক্তদেবকে রাজধানী গৌডেব লায়িয়্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ইহাও বিশেষভাবে শ্বন্থ রাখিতে হইবে যে প্রীচৈতক্তদেব দীক্ষার পবে চব্দিশ্ ঘৎসর (১৫১০-২৩ গ্রীঃ) জীবিত ছিলেন—ইহার মধ্যে সর্বদাকুল্যে পুরা একটি বছরও তিনি হোসেন শাহার পরম শক্র উড়িক্সার পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্ধের আপ্রতিক করি বহরের বাজার পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্ধের আপ্রাক্রের ভারেই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীব ভাগ সময় কাটাইয়াছেন।

এই সমৃদয় মনে রাখিলে সহজেই বৃঝিতে পারা ষাইবে যে অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ্র উজি এত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে তাহা আলোচনার যোগা নহে। তথাপি একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্ক যত্নাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের কোন উজিই অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ সাধারণ লোকে যে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে ইহা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যের বিষয় নহে। এই জন্মই নিতান্ত অসার হইলেও অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ্র উজির বিশ্বত সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

३। शृ: २००-६ अहेवा।

२। भृः ७० सहेवा।

# ज्ञापम भतिएक्प

# সংস্কৃত সাহিত্য

মধ্যযুগে বাংলা দেশেব সংস্কৃত সাহিত্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা ষাইতে পারে:—

(ক) শ্বন্তিশাস্ত্র, (খ) নবাস্থায় ও দর্শনশাস্ত্রেক অস্থান্য শাখা, (গ) তন্ত্র, (ঘ) কাব্য, (ঙ) নাট্যসাহিত্য, (চ) পুবান, (ছ) গৌড়ীয় বৈফবদর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব, (ভ) অলহ্বাব, (ঝ) ব্যাকবন, (ঞ) অভিধান, (ট) বিবিধ।

## ১। স্মৃতিশান্ত

বাংলাব মধ্যযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্যের কীভিস্কস্ক ডিমটি,—মৃতি, মব্যুনার এবং তন্ত্র। বাংলাদেশের ম্বৃতিনিবন্ধকাবগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন; তিনি মার্ড ভট্টাচার্য নামে মধী সমাজে স্পরিচিত। তাঁহার পরেও এই দেশে বহু মৃতিকার জন্মিয়াছিলেন; তবে তাঁহাদের বচিত গ্রন্থারলী তেমন প্রাদিদ্ধ নহে এবং বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে না। বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ মৃতিকার-গণের গ্রন্থে, বিশেষত বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্তে, ম্বাধীন চিন্তা ও ক্ষ্ম বিচাব-বিল্লেখণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশের মৃতিনিবন্ধগুলিতে অসংখ্য মৃতিকার ও মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে; তত্মধ্যে অনেক মৃতিকার মৈথিল। বন্ধীয় মৃতিস্প্রনারের ন্যায় মৈথিল মৃতিসম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ও সবিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল। মৃতিশান্তের আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি—আচাব, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহাব। এই সকল বিষয়েই বন্ধীয় পণ্ডিভগণ মৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন-মৃতির উল্লেখযোগ্য টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

'নাহড়িয়ান' শ্লপাণি প্রাক-রখুনন্দন যুগের অন্ততম খ্যাতনামা স্থৃতিনিবন্ধকার। তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেব পালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রছসমূহের নাম 'বিবেক'—অভ। তাঁহার বিবিধ-বিষয়ক প্রস্থাবলীর মধ্যে 'প্রায়ক্তিভবিবেক' ও 'প্রাদ্ধবিবেক' সমধিক প্রাসিদ্ধ। বাজ্ঞবদ্ধ্য-স্থৃতির 'দীপকলিকা' নামক টাকা শূলপাণির নামান্ধিত।

রঘুনন্দন সম্রেজভাবে থাহাদের নামোলেথ করিয়াছেন, 'রায়মূক্ট' উপাধিকারী বৃহস্পতি তাঁহাদের অক্সতম। রাজা গণেশের পুত্র যত্ন বা জলালুদ্দীনের সমকালীন বৃহস্পতি খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে ঠাঁহার 'শ্বতিরত্বহার' ও 'রায়মূক্টপদ্ধতি' নামক গ্রন্থয় রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথ আচার্যচ্ডামণি ছিলেন রঘুনন্দনের অধ্যাপক। শূলপাণির কতক গ্রন্থের, জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগ'-এর এবং নারায়ণ-রচিত ছন্দোগ-'পরিশিষ্টপ্রকাশ'-এব টীকা ছাড়াও শ্রীনাথ বছ নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; নিবন্ধগুলির নামের অস্ক্যভাগ হিসাবে এইগুলিকে 'অর্থব'-বর্গ, 'দীপিকা'-বর্গ, 'চল্রিকা'-বর্গ ও 'বিবেক'-বর্গে শ্রেণীভূক্ত করা যায়। তাঁহার 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' ও 'তুর্গোৎসববিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ।

বন্দের স্মার্তকুলতিলক নবদ্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের অস্কবর্তী লেখক। প্রাদিন অষ্টাবিংশতি তত্ব ছাডাও তিনি 'দায়ভাগটীকা', 'তীর্বতত্ব', 'যাত্রাতত্ব', 'গয়াপ্রাদ্ধপদ্ধতি', 'রাস্যাত্রাপদ্ধতি', 'ত্রিপুদ্ধরশাস্তিতত্ব' ও 'গ্রহ্যাগতত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের ব্যাপকতা এবং ক্রায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের সাহাধ্যে স্ক্র বিচার বিশ্লেষণে এই 'মার্ড ভট্টাচার্ব' ছিলেন অবিভীয়।

বাগ্ডি (= ব্যান্ততী) নিবাসী গোবিন্দানন্দ কবি কৰণাচাৰ্য ছিলেন সম্ভবত রঘুনন্দনের সমসাময়িক অথবা কিঞ্জিং পূর্ববর্তী। 'দানক্রিয়াকৌম্দী', 'শুদ্ধি-কৌম্দী', 'শুদ্ধিক্রাকৌম্দী', 'শুদ্ধিক্রাকৌম্দী' ও 'ক্রিয়াকৌম্দী' নামক নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোবিন্দানন্দ শূলণাণির 'প্রায়ন্চিন্তবিবেক'-এর 'তত্বার্থকৌম্দী' এবং শ্রীনিবাদের 'শুদ্ধিদীপিকা'র অর্থকৌম্দী নামক টকা রচনা করিয়াছিলেন। শূলণাণির 'শ্রান্ধবিবেকে'র একথানি টীকাও সম্ভবত গোবিন্দানন্দ রচনা করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের পরে এই দেশে স্বতিশান্তের অবনতির স্ত্রপাত হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুঁথিসমূহ হইতে মনে হয়, সভর জনেরও অধিক সংখ্যক লেথক এই খুগে নিবন্ধ বা টাকা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রয়ে বিশেষ কোন মৌলিকভার পরিচন্ধ নাই; ইহাদের মধ্যে কভক পূর্ববর্তী নিবন্ধসমূহের, বিশেষত রঘুনন্দনের প্রখ্যাত নিবন্ধাবলীর সারসংকলন অথবা টীকা-টিপ্পনী। কোন কোন প্রস্থে আছে অপৌচাদির ব্যবস্থা বা বিভিন্ন অক্ষ্রচানের পদ্ধতি। এই যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল ক্যায়পঞ্চানন। ই হার রচিত গ্রন্থস্মহের সংখ্যা অষ্ট্রাদশ এবং নাম 'নির্ণয়া'স্ত ; যথা—'অপৌচনির্ণয়', 'সম্বন্ধনির্ণয়' ইত্যাদি। টীকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন কাশীরাম বাচম্পতি এবং শ্রিক্ষণ তর্কালকার; কাশীরাম রঘুনন্দনের অনেক 'তল্বে'র টীকা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগে'র এবং শ্লপাণিব 'শ্রাদ্ধবিবেক'-এর টীকা রচনা করিয়াছেন।

দত্তক পূত্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে 'দত্তকচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থানি সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয়। ইহা কুবেরের নামান্ধিত; এই কুবের সভ্তবত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। কেহ কেছ মনে করেন থে, গ্রন্থানি অর্বাচীন এবং নদীয়াব বাজগুরু রঘুমণি বিভাভ্বণ কর্তৃক রচিত; এই গ্রন্থের অন্তিম স্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্রিব আত্ম ও অন্তা বর্ণগুলি একত্র কবিলে 'রঘুমণি' নামটি পাওয়া যায়।

## (খ) নব্যগায় ও দর্শনশান্তের অক্সান্য শাখ।

বাঙালীর বছমুথী মনীষা দর্শন-শান্তের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া উহার গভীরে প্রবেশ করিতে প্রয়াদী হইয়াছিল; এই কথা অবশ্য নবান্থায়েব ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রযোজ্য, দর্শনের অন্যান্থ শাথায় বাঙালীব কীতি তেমন উল্লেখগোগ্য নহে।

প্রাচীন ন্থায় ও নব্যন্থায়েব প্রভেদ এক কথায় বলিতে গেলে এই যে, প্রথমটি পদার্থনাস্থ এবং দ্বিতীয়টি প্রমাণশাস্থ । নব্যন্থায়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সংজ্ঞা বা লক্ষণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রভৃতি দোষমূক্ত করিবার উদ্দেশ্যে লেখক-গণ ছিলেন সতর্ক। প্রমাণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাঁহারা স্ক্র বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

বাংলার নব্যক্তায়ে নবদীপের রঘুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্রন্থলে রাখিয়া এই শাক্ষকে তিনটি যুগে বিভক্ত কর্রী যায় : প্রাক-শিরোমণি যুগ, শিরোমণি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগ। এই দেশে নব্য-ক্তায়ের চর্চা কত প্রাচীন তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রাক্-শিরোমণি যুগে যাহার নাম আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বাহুদেব সার্বভৌম। আফুমানিক প্রীষ্টায় পঞ্চনশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপরুদ্ধদেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। পুরীতে চৈতন্তের
সঙ্গে সার্বভৌমের বেদান্ত সংক্রান্ত বিচারের উল্লেখ আছে রুফ্নাস কবিরাজের
'চৈতন্ত্যসরিতামূতে' (মধালীলা—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। বাহুদেবের 'অফুমানমণি
পরীক্ষা' মৈথিল গলেশের 'তত্তিস্ভামণি'র অফুমানধণ্ডের টীকা।

বাহদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত এত্রীষ্টার পঞ্চলশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শব্দালোকোদ্যোত' পক্ষধব মিশ্রের 'শব্দালোকে'র টীকা।

জলেশর-পুত্র স্বপ্নেশ্বরও বোধহয় নব্যস্থায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আহুমানিক এটিয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লেখক কাশীনাথ বিভানিবাস 'তত্ত্বমণিবিবেচন' নামক একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ইহা উল্লিখিত 'ভত্তবিস্তামণি'র চীকার প্রত্যক্ষথণ্ডের অংশমাত্ত।

এই ধুনের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিফুদাস বিভাবাচস্পতি, পুগুরীকাক্ষ বিভাসাগর, পুক্ষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান ভায়াচার্য, রুফানন্দ বিভাবিবিঞ্চি এবং শ্লপাণি মহামহোপাধ্যায় (বন্ধীয় শ্বতিনিবন্ধকার ?) প্রভৃতিও নব্যস্থায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থান্তরে সন্ধান পাওয়া ধায়; কিন্তু ইহাদের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই।

গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ধে (?) আবিভূতি রঘুনাথ ছিলেন যুগদ্ধব পুকষ। 'ভত্তচিস্কামনি'র প্রভ্যক্ষ, অহুমান ও শব্দথণ্ডেব উপর, বঘুনাথ-রচিভ টীকাব নাম যথাক্রমে 'প্রভ্যক্ষমনিদীধিতি', 'অহুমানদীধিতি' এবং 'শব্দমনিদীধিতি'। তাঁহাব অক্যান্ত গ্রন্থেব নাম 'আখনাতবাদ', 'নঞ্জবাদ', 'পদার্থপ্ডন', 'স্তব্যক্ষিরণাবলী-প্রকাশদীধিতি', 'গুণকিরণাবলীদীধিতি', 'আত্মভত্তবিবেকদীধিতি', 'স্তায়লীলাবতী-প্রকাশনীধিতি', 'কৃতিসাধ্যভায়ুমান', 'বাজপেয়বাদ' ও 'নিধোজ্যাধ্যরাদ'।

শিবোমণি-যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য নৈয়ায়িক জানকীনাথ খ্রীষ্টায়
পঞ্চদশ শতকে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 'ভায়িসিজাভ্যঞ্জনী' ও 'আয়ীকিকীতত্ত্ববিবরণ' ভানকীনাখ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্বরচিত 'মণিমরীচি' ও
'ভাংপর্যনীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন।

জানকীনাথের শিশু কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ 'ভাষারত্ব' এবং 'ভত্তিস্তামণি'র

স্থ্যানখণ্ডের টীকা; প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি স্থরচিত 'তর্কবাদার্থমঞ্জরী'র উল্লেখ করিয়াছেন।

শিরোমণি-উত্তর যুগে বন্ধীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার তেমন সমুজ্জন ক্রণ দেখা যায় না। এই যুগকে চীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগে বিভক্ত করা যায়। এই যুগে মৌলিক গ্রন্থ বে বিচিত হয় নাই, তাহা নহে; তবে শিরোমণি-যুগের প্রন্থাবাদীর স্থায় ইহারা উচ্চকোটিব নহে। টীকা-যুগের লেখকগণের মধ্যে উল্লেখখোগ্য হরিদাস স্থায়লন্ধার ভট্টাচার্য, রুফদাস সার্বভৌম, রামভন্ত সার্বভৌম, প্রীরাম তর্কালন্ধার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ বিভাবাগীশ, মধ্রামাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালন্ধার এবং গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী। ইহাদেব মধ্যে শেয়োক্ত লেখকতার বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছেন।

মোটাম্টিভাবে খ্রীষ্টায় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনিনিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যস্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বলা যায়। এই যুগের নৈয়ায়িকগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মথ্রানাথ, জগদীশ ও গদাধরেব সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অত্পপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাঁহাদের এইরূপ রচনাগুলি 'পত্রিকা' নামে পরিচিত। পত্রিকাগুলি প্রধানতঃ শিবোমণির 'দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে বচিত হুইলেও অত্যমানধণ্ডেব চর্চাই এগুলিতে প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছে। এই যুগেও কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনী রচিত হুইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চলশ শতকেই কাশীধামে নব্যক্তায়চর্চার স্ত্রপাত করেন বাঙালী নৈয়ায়িক। তদবধি বহু বাঙালী নৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই কেন্দ্রে জীবনযাপন করেন ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। ইহাদিগকে প্রধানত তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা—প্রগলভ-সম্প্রদায়, শিবোমণি-সম্প্রদায় এবং চূড়ামণি-সম্প্রদায়।

'প্রশন্তপানভায়ে'র উপর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগনীশ-রচিত টীকার নাম 'দ্রব্যস্থান্তি'। 'গুণস্ক্তি' নামক টীকাও জগনীশ-রচিত বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, 'তর্কামৃত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থখানি জগনীশের এচনা। ময়মনসিংহ জিলার চন্দ্রকান্ত তর্কালকার (১৮৩৬—১৯০৯ খ্রীঃ) বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে 'তত্ত্বাবলি' নামক পত্তপ্রস্থ ছাড়াও কণাদের বৈশেষিক দর্শনের এবং উন্মনের 'কুত্বমাঞ্চলি'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন। গলাধর কবিরাজ (১৭৯৮—১৮৮৫ খ্রীঃ) করিয়াছিলেন বৈশেষিক স্ব্রের ভান্তা রচনা।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্বের মীমাংসা গ্রন্থের নাম 'অধিকরণকৌমূনী'। ইনি প্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেথক নহেন। প্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের আদিভাগের চন্দ্রশেখর বাচস্পতির 'ধর্মনীপিকা' ও 'তত্ত্বদংবোধিনী' নামক তুইখানি মীমাংসাগ্রন্থ আছে। আন্থমানিক প্রীষ্টীয় ষোড়ণ শতকের কানীবাসী নৈয়ায়িক রঘুনাথ বিভালন্ধার 'মীমাংসারত্র' নামক গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

কিম্বন্ধী এই ষে, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গন্ধাসাগরসন্ধনবাদী। নৈয়ায়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি-পুত্র স্বপ্লেশ্বরের সাংখ্যগ্রন্থের নাম
'সাংখ্যতত্ত্বপিমৃণীপ্রভা'। 'সাংখ্যকারিকার' উপর 'সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ' (বা 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাদ') এবং 'সাংখ্যকৌমৃদী' যথাক্রমে তর্কবাগীল ও বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-রচিত।
শ্রীনাথ ভট্টাচার্যেব নামান্ধিত গ্রন্থ 'সাংখ্যপদার্থমিক্রী', ভট্টপন্ধীর পঞ্চানন তর্করন্ধ
পণ্ডিত রামানন্দ রচনা করেন 'সাংখ্যপদার্থমিক্রী', ভট্টপন্ধীর পঞ্চানন তর্করন্ধ
'সাংখ্যকারিকা'র 'পূর্ণিমা' নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা। খ্রীষ্টায় যোড়শ-সপ্তদশ
শতকেব বিজ্ঞানভিক্র নামান্ধিত গ্রন্থ 'সাংখ্যপ্রবচনভায়', ও 'সাংখ্যসাব'। সাংখাক্রের টীকাকার অনিক্রন্ধ কাহারও কাহারও মতে বল্লালদেনের গুরু, কেহ বা
উহাকে খ্রীষ্টায় ষোড়শ শতকের লেথক বলিয়া মনে করেন। গল্পাধর কবিরাক্ষ
সাংখ্যক্ত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষর 'যোগবার্ত্তিক' এবং গঙ্গাধর কবিরাজের 'পাত-ঞ্জনস্ত্তভায়া' উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানভিক্ষ্-রচিত 'বিজ্ঞানামৃতভায়' ব্রহ্মস্ত্রের ব্যাখ্যা। আহুমানিক প্রীষ্টায় বাড়েশ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে আবির্জ্ ত মধুস্থান সরস্বতী আকবরের সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রাসিদ্ধি আছে। মধুস্থান-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টাকাসম্হের সংখ্যা দ্বাদশ; ইহাদের মধ্যে 'অবৈতদিদ্ধি' বেদান্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রস্থানভেদ' নামক গ্রন্থে মধুস্থান সমস্ত বিভার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। নবদীপের মহানৈয়ায়িক বাস্থাদেব সার্বভৌম লক্ষ্মীধরকৃত 'অবৈত্তমকরন্দ' নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের স্কল্পভাত বেদাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থান্ত্র মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তীর 'তত্তমূক্রাবলীন্মায়াবাদ শতদ্বণী', গদাধরের (নৈয়ায়িক ?) 'ব্রক্ষানির্দ্ধা, সম্ভবত মধুস্থানের

শমপামরিক গৌডব্রহ্বানন্দের 'অবৈতিশিদ্ধান্তবিভোতন', বামনাথ বিভাবাচন্দতির 'বেলাস্করহন্ত', পদ্মনাভ মিশ্রের (আঃ ঞ্রঃ ১৬শতক ), 'পগুনপরাক্রম', নন্দরামতর্ক-বাগীশের (ঞাঃ ১৭শ শতক ) 'আত্মপ্রশাক'। ক্ষণ্ণক্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ বাচন্দতি বা বামানন্দ তীর্থ বেলাস্কবিবয়ে 'অবৈতপ্রকাশ' ও 'অধ্যাত্মবিন্দু' প্রভৃতি গাত আটথানি গ্রন্থ প্রভাগ বিষয়েব উল্লেখপূর্বক ইনি বেলাস্থমতের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। 'তত্মগংগ্রহ' নামক গ্রন্থে বামানন্দ বেলাস্থ ও সাংখ্য মতের সাহায্যে বিভিন্ন দেবলেবীর অন্তিত্ব ও নাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সম্লেজাত লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ শাবীবকস্ত্র ও গীতা প্রভৃতির টীকাও বচনা করিয়া-ছিলেন

# (গ) তন্ত্ৰ

কোন কোন পণ্ডিতেব মতে বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম তন্ত্রণান্ত্রেব উদ্ভব হয়। ইহা বিতর্কেব বিষয় চইলেও এই দেশেব ধর্মজীবনে যে তন্ত্রেব প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত সেই বিষয়ে কোন সন্দেহেব অবকাশ নাই। বাংলা দেশেব পূজাপার্বণে এবং শ্বৃতিনিবন্ধ-গুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব স্থাপর । এই দেশে বামকৃষ্ণ প্রমহংস, গোঁদাই ভট্টাচার্ব, বামাক্ষ্যাপা ও অর্বকালী প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আবিভাব হইয়াছিল। তাহাড়া, অনেক তন্ত্রগ্রহণ বাঙালী পণ্ডিতগণ বচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্র-শান্ত প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দু হন্ত্র প্রধানত শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব, প্রথম তুই প্রাণীব গ্রহেব সংখ্যাই অধিকতর।

আহুমানিক ১৪শ শতকেব মহামহোপাধ্যায় পবিব্রাক্তকাচার্য 'কাম্য্যয়োদ্ধার' নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতক্তেব সমকালীন বা কিঞ্চিং পববর্তী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীণ এই শাল্পে যুগদ্ধর পুরুষ। তংপ্রণীত্ত 'তন্ত্রসার'-এ হিন্দুতন্ত্রের সকল সম্প্রদায়েরই সার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে তন্ত্রশাল্পের প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ছাডাও বিভিন্ন দেবদেবীর ত্তবত্তাত্র লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির কল্পনা ও পূজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই কীতি। অমৃতানন্দ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্ধ 'তন্ত্রসারের' পৃথক্ পৃথক্ রূপ প্রস্তুত্ত করিয়াছিলেন। 'শ্রীতত্তিভামনি' কৃষ্ণানন্দের নামান্দিত অপর একথানি তন্ত্রগ্রহ ঃ

'সর্বোলাস' নামক গ্রন্থ জিপুরা জিলার মেহার গ্রামনিবাসী 'সর্ববিছা' উপাধিধারী প্রীয়িয় পঞ্চদশ শতকের সর্বানন্দের নামান্ধিত। আহুমানিক প্রীয়ীয় বোড়শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগে ব্রহ্মানন্দ গিরি 'শাক্তানন্দতর্ক্তিনী' ও 'তারারহস্তু' নামক গ্রন্থয় রচনা করেন। ইহার শিশু ময়মনিসংহ জিলার কাটিহালী গ্রামনিবাসী পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাক্তক নিম্নলিথিত ভন্তপ্রস্থসমূহের রচিয়িতা:—'শ্রামারহস্তু', 'শাক্তক্রম', 'প্রীতত্তিস্ভামণি', 'ত্র্বানন্দতর্ক্তিনী', 'ষট্কর্মোলাস' ও 'কালীসহস্রনামন্ধতিরত্বতিকাণ'। আহুমানিক প্রীষ্ঠীয় বোড়শ-সগুদশ শতকের গৌড়ীয় শহরের নামান্ধিত গ্রন্থ 'তাবারহস্তবৃত্তি', 'শিবার্চনমহারত্র', 'গৈবরত্ব', 'কুলম্লাবতার' ও 'ক্রমন্তব'। অজ্ঞাতনামা লেথকের 'রাধাতন্ত্র' সম্ভবত বাংলাদেশে রচিত। শক্তির উপাসক ক্রন্থের রাধার সহিত মিলনেই সিদ্ধিলাভ—ইহাই এই ভন্তের প্রতিপান্থ।

উক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত পঞ্চাশটিবও অধিকসংখ্যক তন্ত্রগ্রন্থ বাঙালী রচয়িত্বগণের নামান্ধিত; এই রচয়িত্বগণের নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এই গ্রন্থগুলি প্রায়ই মৌলকতাবিহীন; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থেব অথবা তান্ত্রিক শুবস্থুতির টীকাটিপ্লানী। এই শ্রেণীব গ্রন্থসমূহেব মধ্যে বামতোষণ বিস্থালন্ধারের 'প্রাণতোষিণী' উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাসীশের বৃদ্ধপ্রশৌত। ২৪ পরগণা জিলার খডদহের প্রাণক্ষণ্থ বিশ্বাসের আহুক্ল্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

#### (ঘ) কাবা

বঙ্গে তুকী আক্রমণের পব প্রায় তুইশত বংসর পর্যন্ত এই দেশে রচিত কোন কাব্যগ্রন্থের সন্ধান মিলে না। চৈতন্তপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কাব্যঞ্জীর আসন এই দেশে পুন:প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে রচিত কাব্যগুলি আদিক ও বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যময়। বাঙালী পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে কাব্য রচনা করিয়া-ছেন, 'ভেমনই অপরদিকে মহাকাব্যাদির অভিনব টীকাটিপ্পনীও প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্যবুগে এই দেশে রচিত কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায়:—

(১) বৈষ্ণবকাব্য, (২) ঐতিহাসিক কাব্য, (৩) শুবন্ধোত্ত, (৪) কবিভা-সংগ্রহ, (৫) দৃতকাব্য, (৬) গছকাব্য ও চম্পু।

#### ১। বৈষ্ণৰ কাৰ্য

আলোচ্য যুগে রাধাক্তফের লীলা, কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান-উপাখ্যান বা চৈতক্তের জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগুলির মধ্যে নানা শ্রেণীর রচনা বিশ্বমান; ষথা—মহাকাব্য, গীতিকাব্য, দুতকাব্য, চম্পু ইত্যাদি।

মধার্নের আরম্ভে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত লক্ষীধরের 'চক্রপাণিবিজ্ঞর' নামক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু বাণাঞ্বরের কক্যা উষার সহিত রুঞ্চপৌত্র অনিক্লক্ষের বিবাহ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধের নিগ্রহের সংকল্প, বাণের সহিত কুফের তুমূল সংগ্রাম, শহর এবং কার্তিকেয় সহায় থাকা সত্ত্বেও ক্লফের হত্তে বাণের পরাজয় এবং পৌত্র এবং পৌত্রবধু সহ কৃষ্ণের দাবকায় প্রভাবর্তন। কৃষ্ণের জন্ম হইতে কংসবধ পর্যন্ত লীলা চতুত্বুক্তিব 'থ্রীঃ ১৫শ শতক) 'হরিচরিত'-এর বিষয়বস্তু। রূপ ও সনাতনের ভাতৃপুত্র জীবগোম্বামী (১৬শ-১৭শ শতক) 'দংকল্পকল্লফমে' কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জীবেব 'মাধ্বমহোংদব' কাব্যথানির বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণকর্তৃক রাধার বুন্দাবনেশ্ববীরূপে অভিষেক ও ডতুপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব। বৃন্দাবনে রুফেব নিত্যলীলা স্বলম্বনে চৈত্তাশিয়া কবিকর্ণপূব বা প্রমানন্দ সেনেব 'ক্লফাহ্নিককৌমুদী' কাব্য রচিত। 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'ভাগবডো'ক্ত পারিজাতহরণের আখ্যান কবিবর্ণপূবেব 'পাবিজাতহবণ' নামক কাব্যেব উপজীব্য। রাধাক্রফের বুন্দাবনলীলা অবলম্বনে চৈত্তভাশিষ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচনা করিয়া-ছিলেন 'দঙ্গীতমাধব'; ইহা 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। চৈতল্যের সমদাময়িক ও বুন্দাবনেব ষট্গোস্বামীব অক্ততম রঘুনাখদাস 'দানকেলিচিস্তামণি' নামক কাব্য সম্ভবত কপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' অবলম্বনে রচনা করেন। কবিরাজের (খ্রী: ১৬৭-১৭শ শতক) 'গোবিন্দলীলামূভ' বদীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে কুষ্ণের অষ্টকালিক নিতালীলা অবলম্বনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (খ্রী: ১৭খ শতক) 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' রচনা করিয়াছিলেন।

চৈতত্তের সমকালীন ম্বারিগুপ্ত 'কড়চা' বলিয়া পরিচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতত্তচরিতামৃত' বা 'চৈতত্তচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতত্তের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন।
কবিকর্ণপুরের 'চৈতত্তচরিতামৃত' নামক কাব্যে চৈতত্তকে কু ফের অবভাররূপে
কল্পনা করিয়া তাঁহাকে নায়ক করা হইয়াছে।

বৈষ্ণবদ্তকাব্যগুলির মধ্যে কতক কাব্যে দ্তপ্রেরক কৃষ্ণ এবং উদ্দেশ্য গোপী-গণ; কোন কোন কাব্যে ইহার বিপরীত ব্যাপাবও লক্ষিত হয়। আবার কোন কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও ক্লক্ষ উদ্দেশ্ত। এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব প্রাণাদির, বিশেষত 'ভাগবতে'র প্রভাব স্থান্সই। সম্ভবত পঞ্চলা শতাকীর বিষ্ণাস 'মনোদ্ত'-এর রচয়িতা; ইহাতে আছে ভক্তকর্তৃক রুষ্ণসমীপে স্বীয় মনকে দ্তরূপে প্রেরণ। বিষ্ণুবাসের বংশধর রামরাম শর্মার 'মনোদ্তে' প্রেরক ও দ্তের উক্তিপ্রত্যুক্তি, রহিয়াছে। রূপগোস্থামী রচিত দ্তকাব্য 'হংসদ্ত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ'। প্রথমটির বিষয়বস্থ ললিতা কর্তৃক মথ্রায় ক্লফের নিকট রাধার বিরহজালা প্রাশমিত করিবার অন্থরোধ সহ হংসকে দ্তরূপে প্রেরণ। মথুরা হইতে বুন্দাবনে কৃষ্ণকর্তৃক প্রধানা গোপীগণের, বিশেষত রাধার, উদ্দেশ্যে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ—'ভাগবতো'ক্ত এই ব্যাপার দ্বতীয়টির উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ শতক) 'পদাহ্বত'-এব বিষয়বস্থ ক্লেন্স বিরহ্বিধুর গোপীগণ কর্তৃক তৎপদাস্কসমূহকে মথুরায় দ্তরূপে গমনের অন্থরোধ। একই নামের অপর কাব্য অন্ধিকাচরণ রচিত।

जरेनक कप्राप्तरवत 'मृजात्रभावतीक मृ' नामक धक्थानि काता आहि। जीव-গোস্বামীর 'গোপালচম্প'র পূর্বার্ধে ক্লফের বুন্দাবনলীলা এবং উত্তরার্ধে মণুরা ও ধারকালীলা বণিত •হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের •'আনন্দবৃদ্ধাবনচম্পু' নামক বিশাল কাব্যের বিষয়বস্তু ক্রফের বুন্দাবনন্থ নিত্যলীলা। রঘুনাথদাসের 'মুক্তাচরিত্র' নামক চম্পুকান্যের উপঙ্গীব্য ক্বচ্ছের নৈমিত্তিক লীলার অন্তর্গত দানলীলা। চির**ঞ্জীরের** (১৭শ-১৮শ শতক) 'মাধবচম্পু'তে বনিত ঘটনাবলী এইরূপ—কুঞ্জের মুগন্নাগমন, বনে কগাবতী নান্নী নারীর দর্শন ও পরম্পারের প্রতি আসক্তি, স্বয়ংবরে কলাবতীকে কুষ্ণের পত্নীরূপে লাভ, কলাবতীদহ প্রত্যাবর্তনকালে রাক্ষদগণের দহিত কুষ্ণের যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীদহ তাঁহার বাদ, নারদের অন্থরোধে ক্লেম্বর দারকাগমন, বিরহক্লিটা কলাবতীব শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে দূতকপে প্রেরণ এবং দারকা হইতে ক্ষেত্র মধুপুরে প্রত্যাবর্তন। বাণেশ্বর বিষ্ঠা-লঙ্কাবের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পু'তে বর্ণমানাধিপতি চিত্রদেনের রাজস্বকালে মহারাষ্ট্ররাজ সাহুর বন্ধদেশ আক্রমণ, রাজা কর্তৃক ষ্টুচক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম-কার্যের অমুষ্ঠান, রাজার অভুত স্বপ্রবৃত্তান্ত, স্বপ্রে বৈফ্রবমতে বেদান্ততত্ত্ব সম্বন্ধ রাজার জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বর্ণিত ২ইয়াছে। মনে হয়, চৈতন্তপ্রচাবিত বৈফবধর্ম অমুদারে জীবান্মার মৃক্তিলাভের উপায় বর্ণনা কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ধমান জিলার রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) 'গৌরাম্বচম্পু'তে 'আস্বাদ' নামক বজিশটি পরিচ্ছেদে চৈতত্ত্বের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

## ২। ঐতিহাসিক কাব্য

১৬শ-১৭শ শতকের চন্দ্রশেশর 'শৃর্জনচরিত' মহাকাব্যে স্থীয় পৃষ্ঠপোষক শৃর্জনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শৃর্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ চৌহান পৃথীরাজ্বের প্রাতা মাণিক্যরাজের বংশধর এবং সম্রাট্ আকবরের মিত্র। চন্দ্রশেথর নিজেকে গৌড়ীয় এবং অম্বর্গকুলে জাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অহ্নমান করেন যে তিনি বাঙালী ও বৈশ্বঞ্জাতীয় ছিলেন। কিন্তু ইহা কতদ্র সত্য বলা যায় না।

#### ৩। স্তবস্তোত্র

বাংলা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাধাক্বছের ও চৈতন্তের লীলা অবলম্বনে গুবস্থোত্র রচনা করিয়াছেন। মধুররসাপ্রিত আধ্যাব্যকতা এই দকল গুবস্তোত্ত্রের জনপ্রিয়তার কারণ; কিন্তু, ইহাদেব সাহিত্যিক ম্ল্য খুব বেশী নহে। এই জাতীয় রচনাগুলিকে স্থোত্ত, গীত ও বিরুদ এই তিন প্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

সিংহল-প্রবাদী বাঙালী রামচন্দ্র কবিভারতী ( গ্রীঃ ১৩শ শতক ) 'ভক্তিশতক' নামক গ্রন্থে ভক্তিতত্ব অমুদারে বৃদ্ধদেবের স্তুতিগান করিয়াছেন। চৈতন্তের দমকালীন নৈয়ায়িক বাহ্দদেব দার্বভৌম চৈতন্ত্র দম্বন্ধে কতক স্থোগ্র রচনা করিয়াছেন। পায় একই দম্যে রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্তচন্দ্রামূতে'র বিষয়বস্তুও অমুরপ। এই কবির 'বৃন্দাবন্মহিমামূত' ক্ষেত্র বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চৈতন্তের দমদাময়িক রঘুনাথদাদ-রচিত বহু স্থোত্রের মধ্যে কয়েকটির নাম এইবপ—'চৈতন্তাইক', 'গৌরাক্তবকল্পবৃন্ধা, 'ব্রন্ধবিলাদন্ত্রণ'। দাক্তভাবে রাধার দেবা করিবার দক্ষল বিলাপকুস্থাঞ্জলি'তে ব্যক্ত হইয়াছে। 'স্বদ্ধল্পপ্রকাশ'-এ রাধা-উপাদনা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না, কবির এই বিশাদ প্রমাণিত হইয়াছে। জীবগোষামীর 'গোপালবিক্ষদাবলী' কাব্যের বিষয়বস্তু ক্ষেণ্ডর বুন্দাবনলীলা।

রূপগোস্বামী বহু স্থোত্ত, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। স্থোত্তগুলির মধ্যে কতক চৈতল্পবিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাধারুফ্ণের বৃন্দাবনলীলা। স্থোত্তগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কুঞ্জবিহার্যন্তক', 'মুকুন্দমুক্তাবলী', 'উৎকলিকায়ল্লরী' ও 'স্বয়ুম্থ্যেকিডলীলা'। 'গোবিন্দবিকদাবলী' ও 'স্বন্ধান্ডন্দাং' রূপরচিত তুইটি উল্লেখ-

বোপ্য বিষদ। 'কৃষ্ণস্বন্ন', 'বসন্তপঞ্চমী' 'দোল' ও 'রাদ' এই চারিটি প্রসন্ধ রূপের 'দীতাবলী'র বিষয়বন্ধ ; ইহাতে ৪১টি দীত 'গীতগোবিন্দে'র অন্করনে রাগদস্বলিত হইয়াছে। দার্শনিক মধুসুদন সরস্বতীর (১৬শ শতক) 'আনন্দমন্দাকিনী'তে আছে শাদু লবিক্রীড়িত ছন্দে কৃষ্ণের স্থতি। 'নিকুঞ্জকেলিবিক্রদাব্লী' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৭শ শতক) কর্তৃক রচিত। বাণেশ্বর বিশ্বালঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) কতক স্থবস্তোত্রের প্রস্থের নাম—হন্মথন্তোত্র, শিবশতক, তারাস্ভোত্র ও কাশীশতক।

#### ৪। কবিতা-সংগ্রহ

এই শ্রেণীর কাব্যরচনার ইতিহাসে বাংলাদেশের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণদেনের সভাসদ শ্রীধরদাস রচিত 'সত্ত্তিকর্ণামৃতে'র কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। রূপগোস্থামীর 'পত্যাবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক শ্লোকসমষ্টি; শ্লোকগুলির মধ্যে কতক রূপের স্বর্রিত। 'স্ক্রিম্ক্তাবলী' বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১৫শ-১৬শ শতক) কর্তৃক সঙ্গলিত। গোবিন্দদাস মহামহোপাধ্যায়ের 'সংকাব্যরত্বাকরে' ৩১৪৬টি শ্লোক আছে; গ্রন্থকার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

# ৫। দূতকাব্য

ক্ষম ন্যায়বাচম্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) 'ভ্রমরদ্তে'-র আখ্যানভাগ এই যে, রাবণহাতা সীতাদেবীর নিকট হইতে অভিজ্ঞানমণিসহ আগত হহুমানের দর্শনে আকুল রামচন্দ্র পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান এবং উহাকে সীতা-সমীপে গমনার্থে দৃত নিযুক্ত করেন। 'দায়ভাগ'-এর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালকারের (১৮শ শতক) 'চন্দ্রদৃত'-এর বিষয়বম্ব রামচন্দ্রকর্তৃক লকাহিতা সীতাদেবীর নিকট চন্দ্রকে দৃতরূপে প্রেরণ।

এই শ্রেণীর অক্সান্ত দ্তকাব্য 'পদ্মদ্ত', 'বকদ্ত' 'বাতদ্ত' এবং 'মেঘদৌত্য'। কালীপ্রসাদ-রচিত 'ভক্তিদূত'-এর বিষয়বন্ত ভক্তকর্তৃক তৎপ্রিয়া মৃক্তির সমীপে ভক্তিকে দ্তরূপে প্রেরণ।

### ৬। গদ্যকাব্য ও চম্পু

'হিতোপদেশ'-রচয়িতা নারায়ণকে (১৩৭০ এটানের পূর্ববর্তী) বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ইহা 'পঞ্চত্ত্রে'র একটি রূপ (version); মূলগ্রন্থের পাঁচটি প্রসন্ধের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসন্ধ সন্ধিবিষ্ট হইয়াছে। পদ্মনান্ত মিশ্রের (বোড়শ শতক) 'বীরভদ্রদেবচশ্প'তে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বংঘলবংশীয় বীরভদ্রের (বা ক্রন্দেবের) কীতিকলাপ বর্ণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী অবলয়নে কোটালীপাড়ার কৃষ্ণনাথের (সপ্তদশ শতক) 'আনন্দলভিকাচম্প' রচিত। চিরক্রীবের (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক) 'বিদ্যাদেতরঙ্গিণী' নামক চম্পুকাব্যে বিভিন্ন আত্তিক ও নাত্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ সরল ও সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

#### ৭। নাট্যসাহিত্য

কাব্যের তুলনায় বাংলাদেশে রচিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা অল্প।

মদনের (১২শ-১৩শ শতক) 'পারিজাতমঞ্জরী' বা 'বিজয় না' গুজরাটরাজ জয়-দিংতেব যুদ্ধে পরমাররাজ অন্ত্র্নবর্মার জয়লাভেব আরকগ্রন্থ স্বরূপে রচিত হইয়া-ছিল। মধুস্থন সরস্বতীর (বোড়শ শতক) নাট্যগ্রন্থের নাম 'কুল্মাবচয়'। ক্ষপগোস্থামীৰ নাট্যগ্ৰপ্ত তিনটি—'দানকেলিকৌমুদী', 'বিদন্ধমাধৰ' ও 'ললিতমাধৰ' সাত্রচর ক্বফ্ষকর্তৃক রাধাসহ গোপীনণের নিকট শুদ্ধ দাবী করিয়া তাঁহান্দের পথরোধ এবং অবশেষে পৌর্ণমাসী কর্তৃক রাধাকে শুরুদ্ধপে দানের প্রস্তাব ভাণিকা শ্রেণীর 'দানকেলিকৌমুদী'র বিষয়বস্ত। পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষিপ্ত দঙ্কীর্ণ সম্ভোগ পর্যন্ত রাধাক্বফের কুলাবনলীলাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সপ্তাক 'বিদশ্বমাধবে'। দশাক্ষ 'ললিভমাধব'-এ ক্বফের বুন্দাবনলীলা এবং মথুরা ও দারকার জীবন বণিত হইয়াছে। সম্ভবত ক্বফ মিশ্রের 'প্রবোধচক্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত্ত কবিকর্ণপূরের দশান্ধ নাটক 'ঠৈতজ্ঞচন্দ্রোদয়ে' ঠৈতজ্ঞের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। বারভৃঞার অক্তম নোমাধালির ভূলুয়ার লক্ষণমাণিক্যের (বোড়শ শতক) তুইথানি নাটক পাওয়া যায়—'বিখাতিবিজয়' ও 'কুবলয়াশ্বচরিত'। 'বিখ্যাতবিজয়' মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের মদালসা ও কুবলয়াবের আথ্যান 'কুবলয়াবে'র উপঞ্জীব্য। লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য বাণাস্থরকন্তা উষার কাহিনী অবলম্বনে 'বৈকুণ্ঠবিজয়' রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষণ-মাণিক্যের সভাপণ্ডিত কবিতার্কিক 'কৌতুকরত্বাকর' নামক প্রহসনে পুণ্যবঞ্জিত নামক নগরের ত্রিতার্ণব নামক রাজার নিরু দ্বিতার চিত্র অন্ধন করিয়াছেন। 'কৌতুকসর্বস্থ' নামক প্রহসনে গোপীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎসল নামক রাজার

বিশৃথকামর রাজ্যশাসন এবং ব্রাহ্মণগণের উপর অভ্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন।
সম্ভবত বঙ্গে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী শ্রীহর্ষ বিশ্বাদের পুত্র রামচন্দ্র যথাতির
পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে 'ঐন্ধবানন্দ' নাটক বচনা করেন। বাণেশ্বর বিভালক্ষারের (১৭শ-১৮শ শতক) 'চন্দ্রাভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়।

#### ৮। পুরাণ

পুবাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কতক যুক্তিপ্রমাণ চইতে এইগুলির উৎপত্তিম্বল বঙ্গদেশ বলিয়া মনে হয়। আহুমানিক খ্রীষ্টায় পঞ্চনশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তী কালে রচিত 'বুহদ্ধর্মপুরাণে'র বিষয়বস্তু বিবিধ পৌরাণিক আখান-উপাখান, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্রীধর্ম, পূজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজাতি, দানধর্ম, কুফের জন্ম ও লীলা প্রভৃতি। ইহাতে ছত্তিশ সম্বরজাতির উল্লেখ, 'রায়', 'দাস', 'দেবী', 'দাসী' প্রভৃতি পদবী, বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির বর্ণনা, বাংলাদেশেব নদী পদ্মাবতী (= পদ্মা) ও ত্রিবেণীর (= মৃক্তবেণী) উল্লেখ, 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঙালী কবির প্রিয় 'চৌত্রিশা' নামক রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলাদেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুৰাণোক্ত শারদীয়া পূজা এবং রাদঘাত্রা বাংলাদেশে অভাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইহার অভাবধিপ্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রায় সবই বল্পেশে প্রাপ্ত ও বঙ্গাক্ষরে লিথিত। আত্মানিক চতুর্দণ শত্তকের বা তৎপববর্তী কালের 'বৃহন্ধন্দি-কেশ্বপুরাণের' অস্তাবধি আবিষ্ণত সকল পুঁথিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত; 'নন্দিকেশ্বরপুবাণে'র ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এই তুট পুরাণোক তুর্গাপুঙ্গা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত। এই দকল কারণে এই তুই গ্রন্থ বাংলা-দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বাসুমানিক অন্যোদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত 'মহাভাগবতপ্রাণ'-এর আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দশমহাবিভার রূপধারণ, দক্ষযজ্ঞনাশ, একালটী মহাপীঠের উৎপত্তি, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়া পূজার দেবীর অকালবোধন, রামকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনাবলী ইত্যাদি। ইহাতে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর সহিত নিবিড় পরিচয়, এই প্রাণবর্ণিত শারদীয়া পূজার সহিত বর্তমান বাংলায় প্রচলিত ছুর্গাপূজার সাদৃশ্য, ইহাতে প্রযুক্ত 'গর্বচ্ব', 'লোকলক্ষা' প্রভৃতি শব্দের বর্তমান বাংলা ভাষার

প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলা দেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণের প্রায় সকল পুঁ থিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বলাক্ষরে নিথিত।

বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুবাণ'-এর আদিম রূপের উদ্ভব হয় আন্থ্যানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে; দশম হইতে বোড়শ শতকের মধ্যে, বোধ হয়, ইছার নবরূপায়ণ হইয়াছিল। এই পুরাণ চারিটি থণ্ডে বিভক্ত—ব্রহ্মবণ্ড, প্রকৃতিথণ্ড, গণপতিথণ্ড ও কৃষ্ণজন্মথণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ক্লফের মাহাত্মা ও লীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাণের প্রভাব গভীর। ইহাতে বাংলা দেশে বর্তমান সন্ধবনর্ণসমূহের বিবরণ, বৈশ্ব উপবর্ণের উল্লেখ, কৈবর্তগণের উদ্ভবের দবিস্তার বর্ণনা প্রভৃতি ২ইতে ইহাকে বাংলাদেশেশ রচনা মনে করা হয়।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া 'ক্ত্রিপুরাণ' ( অষ্ট্রাদশ শতকের পূর্ববতী ) কোন কোন যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অষ্ট্রমান করা হয়।

গৌড দরনারের জনৈক কর্মচাবী কুলধর, গোবর্গন পাঠকের সাহায্যে, 'পুরাণসর্বস্থ' নামে পুরাণ ও স্মৃতিবিধয়ক সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন কবিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫
খ্রীষ্টাব্দে। বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব সাক্ষ্য অন্তসারে ইলাতে ইতিহাল, ভূগোল, রাজ্যশাসনপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত ও
ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নদীয়ারাজ কদ্ররায় কর্তৃক সপ্তদশ এটিয়াস্ত্রে ১৪০০০-এরও অধিকসংখ্যক স্নোকে 'পুরাণদাব' বচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় অপব একথানি গ্রন্থ রাধাকান্ত ভক্রাগীশবচিত 'পুরাণার্থপ্রকাশক', ইহাতে অক্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে পুরাতন রাজ-বংশেব বর্ণনা আছে:

পুরাণ এবং পুবাণের সাব সংকলন ছাড়াও কতক বাঙালী পণ্ডিত 'চঙী' ও 'ভাগবত'-এব ব্যাখ্যা বচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ পৃজাপদ্ধতিও প্রণয়ন করিয়াছেন।

### ৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব

প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈষ্ণবদর্শনেব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ দর্শবাদিসম্মত। বৈষ্ণব-দর্শনে একমাত্র শব্দপ্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন দর্শনে শব্দপ্রমাণে শ্রুতি বা বেদ গৃহীত হইরাছে; বৈশ্ববগণের মতে, বৈশ্বব পুরাণ, বিশেষত 'ভাগবত', শব্দ-পদবাচ্য। পরমান্ধার সহিত জীবান্ধার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। বৈশ্ববদর্শনে ক্বন্ধই পরম দেবতা এবং ক্বন্ধপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য। নবদ্বীপের বৈশ্ববগণের মতে, চৈতক্ত একাধারে ক্বন্ধ ও রাধা এবং তিনিই চরম সন্তা ও পরম উপেয়—ইহাই গৌরপারম্যবাদ।

বাহ্নদেব সার্বভৌম 'ভব্বনীপিকা' গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের কিছু আলোচনা করিয়া-ছেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' নামক গ্রন্থের সনাতন ভক্তিতত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন 'ভাগবতে'র দশম স্কন্ধের 'বৈষ্ণব-তোষণী' নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'র সংক্ষেপণ-স্বরূপ রূপ-গোস্বামী 'সংক্ষেপ- (বা, লঘু-) ভাগবতামৃত' রচনা করিয়াছেন; ইহাতে কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনার পরে ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপ ও সনাতনের আতুপুত্র জীবগোস্বামীর ছয়টী দর্শনগ্রন্থ ষট্দন্দর্ভ নামে পরিচিত; ইহাদের নাম 'ভব্বদন্দর্ভ', 'ভগবংদন্দর্ভ', 'পরমাত্মদন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণদন্দর্ভ', 'ভক্তিদন্দর্ভ', ও 'প্রীতিদন্দর্ভ'। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্ট্যরূপ জীব 'সর্বসংবাদিনী' নামক গ্রন্থখানিও রচনা করিয়াছিলেন। সন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পরিচ্ছন্নরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখ-যোগ্য। উক্ত 'বৈষ্ণবতোষণী'র 'লঘুতোষণী' নামক সংক্ষিপ্তদার জীব-প্রণীত। 'ভাগবতে'র 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকা, অগ্রি ও পদ্মপুরাণের অংশবিংশবের টীকা, 'গোপালতাপনী' উপনিষদ ও 'ব্রন্ধসংহিতা'র টীকা এবং কৃষ্ণার্চনার পদ্ধতিস্বরূপ 'কৃষ্ণার্চাণীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থও জীব রচিত।

'ভাগবতের' ও 'ভগবগদীতার' টীকা ছাড়াও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'রাগবছা চিন্দ্রকা' ও 'মাধুর্যকাদিঘিনী' প্রভৃতি দশথানি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন অবলমনে 'রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও লখা প্রভৃতি রূপে রুষ্ণের প্রতি ভজি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাধ্যসাধনকৌমূলী'র প্রতিপাল্য বিষয়। 'গৌরগণোদ্দেশলীপিকায়' কবিকর্লপুর বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী প্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবত খ্রীঃ ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের 'সারসংগ্রহ' বৈষ্ণব দর্শনে একথানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্মাল্য্টান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হরিভজিবিলাস'। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বা অস্তভ ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত। কাহারও কাহারও মতে, ইহা গোপাল ভট্ট

কর্ত্ব রচিত বা পরিবর্ধিত; এই গোপালভট্ট বুলাবনের বটু গোস্বামীর অক্সতম কিনা বলা বায় না। গোপালভট্টের নামান্ধিত 'সংক্রিয়াদারদীপিকা' উক্ত গ্রন্থের পরিশিপ্তস্বরূপ; ইহাতে গৃহায়ষ্ঠানাদি আলোচিত হইয়াছে। গোপালদাসের (১৬শ শতক) 'ভক্তিরত্বাকর'-এ মৃক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্ত এবং 'ভাগবতের' প্রামাণিকতা প্রতিপাদনের প্রয়াস বহিয়াছে। বলদেব বিছাভ্রন্থের (১৮শ শতক) 'প্রমেয়রত্বাবলী' গৌড়ীয় বৈষ্ণবর্ধ্য সন্থক্তে প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদাস্বস্থ্যের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম 'গোবিন্দভাব্য'; ইহারই সংক্ষিপ্তদার তাঁহার রচিত 'দিদ্ধান্তরত্ব' বা 'ভাষাপীঠক'। 'ভগবদসীতা' এবং দশোপনিষদের টীকাও বলদেব রচিত। শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের 'ভাগবততত্ত্বদার' বৈষ্ণব শান্ত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'কৃষ্ণভক্তি-স্থার্ণবি', 'কৃষ্ণভর্ত্বার্ণব', 'ভক্তিবহস্ত' প্রভৃতি নয়থানি নিবন্ধ ও টীকা রাধামোহন রচিত।

## ১০। অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্র ও বৈঞ্চবরসশাস্ত্র

অলকার, দল ও নাট্যকলা বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্ত। এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙালী-বচিত যে কয়থানি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা নাই। বৈষ্ণব রসণাস্ত্রে বাঙালীর কীর্তি গৌরবের বিষয়।

কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তভ' মন্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' অন্থলরণে রচিত। বিশেষত্ব এই যে, 'অলঙ্কারকৌস্তভে'ব অধিকাংশ উদাহরণশ্লোক রুফজ্বতিবিষয়ক। ইহাতে ভক্তি, বাংসল্য ও প্রেম রসরপে পরিগণিত হইয়াছে। এঃ ১৭শ শতকের কবিচন্দ্র 'কাব্যচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে অলঙ্কাব শান্ত্রের মোটাম্টি বিষয় এবং নাট্যশান্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। একই শতকের রামনাথ বিশ্বাবাসম্পতি 'কাব্যরত্বাবলী' নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা। বলদেব বিত্যাভূষণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 'কাব্যক্ত্বভ'। রামদেব (বা, বামদেব) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'কাব্যবিলাদ' উল্লেখবাগ্য গ্রন্থ। ইনি চমৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মায়ারস এবং বৈষ্ণবগ্রন্থের বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস তদীয় গ্রন্থে স্বীকৃত হয় নাই। অলঙ্কারসমূহের উদাহরণগ্লোক চিরঞ্জীবের স্বরচিত।

উत्तिथिত धशावनी हाणां धातीन जनकात्रधशामित, वित्नवजः 'कावाधकान'

এবং 'সাহিত্যদর্পণে'র কয়েকথানি টাকা বাঙালীরচিত। তন্মধ্যে পরমানন্দ চক্রবর্তীর 'কাব্যপ্রকাশবিন্তারিকা', জয়রামের 'কাব্যপ্রকাশ-তিলক' এবং রামচরণ তর্কবাদীশের 'সাহিত্যদর্পনটাকা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ছলোমঞ্জরী'র রচয়িতা গলানাদ বৈশ্ব বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি
বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাব গ্রন্থেব একটি অবহট্র লোক উদ্ধৃত
হওয়ায় তাঁহার জীবনকালের উর্ম্বনীমারেখা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে
টানা যায়। ইহাতে সম্প্রিই উনাহরণশ্লোকগুলির অধিকাংশই গ্রন্থকাবের রচনা
এবং ক্ষেম্বের বুলাবনলীলাবিষয়ক। 'বৃত্তমালা' নামক তুইথানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি
কবিকর্ণপুরের নামান্দিত এবং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত। চিরঞ্জীব
ভটাচার্বের 'বৃত্তরত্বাবলী' নামক গ্রন্থে উনাহরণস্বরূপ স্কুজাউদ্দৌলার সময়ে ঢাকাব
নায়েব দেওয়ান যশোবস্থ সিংহেব প্রশক্তিস্ক্চক শ্লোক আছে। চল্রমোহন ঘোষেব
'ছল্পংসারসংগ্রহ' একথানি সঙ্কলনগ্রন্থ। কাশীনাথ চৌধুনী (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক)
'পজমুক্তাবলী' নামক ছল্পগ্রন্থেব রচয়িতা।

রূপগোস্বামীর 'নাটকচন্দ্রিকা' ছাভা বাংলাদেশে নাট্যপান্ত সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দশটি রূপকেব মধ্যে একমাত্র নাটক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষণৰ গ্রন্থমূহ হইতে গৃহীত।

প্রাচীন অলহারশাস্ত্রেব দহিত তুলনায় বৈষ্ণব বসশাস্ত্রেব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। প্রাচীন অলহারশাস্ত্রের সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে বৈষ্ণবগণ ঐ শাস্ত্রের ভক্তিনামক ভাবকে রস বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এই বসের স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি এবং ইহাব আস্থান করিবেন অলহারশাস্ত্রের সন্থারের পরিবর্তে ভক্ত। প্রাচীনতর শাস্ত্রের আটটি ( শাস্ত সহ নয়টি ) রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস স্থীকার করিলেন, যথা—শাস্ত, প্রীত, প্রেয়, বাংসলা ও মধুব। শৃঙ্গার-রসের নাম ইহারা দিলেন মধুব, উজ্জল বা শৃঙ্গাব ভক্তিরস; এই রস ভক্তিরসরাজ এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ। উক্ত মুখ্য ভক্তিরস ছাড়াও উাহার। সাতটি গৌণ ভক্তিরস স্থীকার করিয়াছেন; যথা—বীর, বীভংস, রৌন্তর, হাস্ত্র, ভয়ানক, কৃষ্ণ ও অভুত।

বৈষ্ণব রসশারে রপগোস্বামীর অক্ষয় কীতি 'ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু' ও 'উজ্জ্বনীল-ম্বি।' প্রথমোক্ত প্রস্থে রূপ ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভাব ও বিভাব প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও স্থাতিস্ক্র বিভাগ করিয়াছেন। রসশান্তে উজ্জ্ঞসরসের প্রাথান্তত্ত্ই, বোধ হয়, রূপগোষামী শুধু এই রসের বিশ্লেবণে 'উজ্জ্ঞসনীলমনি' রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণকে 'নায়কচ্ড়ামনি' এবং রাষাকে তাঁহার 'ভদ্রে প্রতিষ্ঠিতা' জ্লাদিনী শক্তিরূপে করনা করা হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও সজ্ঞোগ এবং বিপ্রলভ্রশারের নানা অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উক্ত শ্রেছয়ের সংক্ষিপ্তদার রচনা করিয়াছেন বিশ্বনাধ চক্রবর্তী যথাক্রমে 'ভক্তিরুলামুড-সির্কুবিন্দু' এবং 'উজ্জ্ঞানীলমনিকিরন' নামক প্রছে। রূপের প্রছম্বরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন জীবগোষামী; ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তৃইথানির নাম যথাক্রমে—'তুর্গমসংগ্রুমনী' এবং 'লোচনরোচনী'। রূপের তুইটি প্রস্থের পবিশিষ্টস্বরূপ 'রসামৃতশেষ' নামক গ্রন্থও সম্ভবত জীব রচিত।

## ेऽऽ। व्याकत्रव

টীকাকার স্বাস্টিধরেব সাক্ষ্য অক্সনারে প্রুষ্মোন্তমদেব লক্ষ্মণসেনের আদেশে 'অষ্টাধাায়ী'র 'ভাষাবৃত্তি' নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাছা ছাড়া, প্রুষ্মোন্তমের গ্রন্থে বর্গীয় 'ব' ও অস্কান্থ 'ব' এর কোন ভেদ দেখা বায় না। একটি স্প্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকাব পদ্মাবতী (লগ্না) নদীব উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কাবণে তাঁহাকে বাঙালী মনে কবা হয়। বৌদ্ধ বলিয়াই সম্ভবত প্রুদ্মোন্তম 'অষ্টাধ্যায়ী'র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। 'ভাষাবৃত্তি' সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ্পবোধ্য। 'গুর্বটবৃত্তি'-বচ্নিতা শরণদেব ও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি শরন, কাহারও কাহারও মতে অভিন্ন। বে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাণিনীয় উন্নাদের শুদ্ধিনিচার এই প্রন্থের বিষয়বস্তা। রূপগোলামীর (মতান্তরে সনাতনের বা জীবের) 'সংক্ষেপ—(বা, লখু-) হরিনামামৃতব্যাকরণে'র বৈশিষ্টা এই বে, ইহাতে সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলি রাধান্ধফের বা ক্রফলীলার নামান্ধিত। ইহার অধিকাংশ স্থ্রে বিষ্ণুর বা তাঁহার সহিত সংক্ষিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোস্থামীর 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণ বৃহত্তর গ্রন্থ এবং একই উদ্দেশ্তে রচিত। স্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্বন্ধপ্র ইনি 'ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুস্ত্রমালিকা' (?) নামক গ্রন্থও রচনা করিয়া-ছিলেন।

'बहायाबी'त मःक्थित्रम 'मःक्थिमात' नामक गाकतलत थामण कमनीवत

(পঞ্চাল শতক ?) কাহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঙালী। পুণ্ডরীকাক্ষ বিভাসাগর (বোড়ল শতকের পূর্ববর্তী ?) তুর্গদিংহের 'কাতত্রব্রন্তিটাকা'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'কাতত্রপ্রনীণ' প্রন্থে। ইহা হাড়া, 'ক্যানটাকা', 'কারককৌমূলী' 'তত্তিভামনিপ্রকাশ' ও 'কাতত্রপরিশিষ্টটাকা' পুণ্ডরীকাক্ষ রচিত। বলরাম পঞ্চাননের 'প্রবোধপ্রকাশ' লৈব সম্প্রদারের ব্যাকরণ; ইহাতে স্বর্বর্ণের নাম 'লিব' ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ অভিহিত হইন্নাছে 'শক্ষি' নামে। 'ধাতৃপ্রকাশ' নামক ধাতুপাঠ বলবামের নামের সহিত যুক্ত।

উলিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়া বাঙালী পণ্ডিতগণ বছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও টাকাটিপ্পনী বচনা কবিয়াছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভরত দেন বা ভরত মলিকের 'ফ্রন্ডবোধব্যাকরণ', 'ক্ষথলেখন' এবং তারানাথ তর্কবাচম্পত্তির 'আন্তবোধব্যাকরণ'। টাকাটিপ্পনীসমূহের মধ্যে জ্রিলোচন দাসের 'কাতন্তবুন্তি-পঞ্জিকা' উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'কাতন্তব্যাকরণে'র সংক্ষিথসার বা টাকার সংখ্যাই অধিকতর। অনেক বাঙালী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নানা বিবন্ধ সম্বন্ধে বছ বাদগ্রন্থ ও রচনা কবিয়াছিলেন।

#### ১২। অভিধান

বাঙালী পণ্ডিতগৰ শুধু প্রদিদ্ধ অভিধানের টীকা বচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধানগ্রন্থও বচনা করিয়াছিলেন। এই অভিধানগুলিব মধ্যে কতক অভিনব প্রণালীতে রচিত।

সম্বত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবের সহিত অভিন্ন পুরুষোত্তমদেবের 'ত্রিকাণ্ড-শেষ' বিখ্যাত অভিধান। 'নামলিকান্থলাসন' বা 'অমরকোষের' অপূর্ণ অংশ পূরণ করাই অভিধানকারের উদ্দেশ্ত—ইহা তিনি এই গ্রন্থে (১।১।২) নিজেই বলিয়াছেন। পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম 'হারাবলী', 'বর্গদেশনা' ও 'বিরুপকোষ'। প্রথম গ্রন্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রতিশব্দ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। বিতীয়টিতে আছে বিভিন্নরূপ বর্ণবিক্তালবিশিষ্ট শব্দসমূহের সংগ্রহ। ইহাতে সংগৃহীত শব্দগুলির বর্ণবিক্তালপদ্ধতি বিবিধ। 'একাক্ষরকোষ' নামক অভিধানও ইহার নামান্ধিত। চাটুগ্রাম (লচটুগ্রাম ?) নিবাদী জটাধর (পঞ্চলশ শতক ?) 'অভিধানতন্ত্র' নামক গ্রন্থছের রচন্ত্রিতা। পঞ্চলশ শতকের বৃহস্পতি রায়মূষ্ট রচনা করিয়াছিলেন 'স্মরকোষে'র বিশ্বত ট্রুকা

'পদচক্রিকা'। বর্তমান প্রস্থের বর্ত্ত অধ্যায়ে ই'হার দম্বন্ধে আলোচনা ইইয়াছে। ভবতমল্লিকের (আ: ফুইটি—'একবর্ণার্থসংগ্রহ' ও 'বিদ্ধাপধ্যনিদংগ্রহ'। তাহাব 'মৃশ্ববোধিনী' 'অমবকোবে'র টীকা। 'নিশাদিশংগ্রহ' নামক প্রস্থে তিনি 'অমরকোব'-ধৃত শবশুনির নিশ্ব নির্দেশ করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের মথ্রেশ বিশ্বালন্ধার 'শব্দবত্বাবলী' নামক অভিধান রচনা করিয়াছিলেন, 'নানার্থশব্ধ' ইহারই অংশ। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বালের আফুক্ল্যে নদীযারাজ ক্ষচন্দ্রের গুরু বামানন্দ ক্রাযালন্ধাবেব পুত্র রঘুমনি বিত্তাভূষণ 'প্রাণকৃষ্ণ-শব্দানি' প্রণয়ন কবিয়াছিলেন। বঘুমনিব অপর অভিধানের নাম 'শব্দম্কা-মহার্গব'।

## , ১७। विविध

বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত কবা যায় না। এইরূপ বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

বামনাথ বিভাবাচন্পতি বা দিকান্তবাচন্পতি (এ: ১৭শ শতক) এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কতক বৈদিক মন্ত্রের ভান্তা রচনা কবিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব (১৭শ-১৮শ শতক) 'বিদ্বন্সোদতবিদ্দনী' নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান-বিচিড 'মন্ত্রার্থনীপ', (মন্ত্রনীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ কবিয়াছেন, ইহাতে আছে কতক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও দিকান্ত। কাত্যায়নের 'ছন্দোগপরিশিষ্টে'র 'ছন্দোগপবিশিষ্টপ্রকাশ' নামক টীকাব বচন্মিতা নাবায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বিদ্যাছেন যে, তাঁহাব পূর্বপূক্ষ ছিলেন উত্তর রাতের অধিবাদী। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত'-এ নবন্ধীপরান্ধ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপূক্ষগণের ইতিহাদ লিপিবদ্ধ আছে। অনকরন্ধ নামক প্রন্থ কল্যাণমল্লভূপতিব নামেব সহিত যুক্ত, এই কল্যাণমল্ল সম্ভবত ভরতন্মিন্তরের (১৭শ শতক গ) পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত ভ্রন্তট নিবাদী। ছিলেন। গোবিন্দ বায় 'স্বাস্থ্যতন্ত্ব' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা।

'নাদদীপক' নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্দ, নাদ, ও স্বরাদির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া রাগবাগিণী প্রভৃতি নির্মণণের চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনন্দন 'হরি-স্বতিস্থাস্থ্য'-এ রাগরাগিণী নির্মণণপূর্বক হরিবিষয়ক সঙ্গীত নির্মণণ করিছে প্রয়াসী হইরাছেন। চন্দাহটীরকুসজাত জ্পানের পুত্র অর্জুন মিশ্র ( পঞ্চনশ শতক ) মহাভারতের মহাভারতার্থপ্রদীপিকা' বা 'ভারতসংগ্রহদীপিকা' নামক টীকার রচয়িতা।

বাংলাদেশে বহু কুলপঞ্জী সংস্কৃতে রচিত ইইয়াছিল। সর্বক্ষেত্রে কুলপঞ্জীর বিবরণ হয়ত নির্ভরশোগ্য নহে; কিন্তু বঙ্গেব সামাজিক ইভিহাসের পক্ষে এই লকল গ্রন্থের ভথা একেবারে অগ্রাহ্ম নহে। চক্ষকান্ত ঘটকের 'রাটীয়কুলকল্পদ্রুম', গ্রুলানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী', রামানন্দ শর্মার 'কুলদীপিকা', ভবত মল্লিকেব 'চক্রপ্রভা', 'রত্বপ্রভা' ও 'বৈভক্লতন্ত্ব' এবং রামকান্ত দালেব 'সহৈত্বকূলপঞ্জিকা' প্রভৃতি এই শ্রেণীব উল্লেখবোগ্য গ্রন্থ।

# **छ्राप्तिम श**िहाएकप

# বাংলা সাহিত্য

চর্যাগীতির রচনা ধাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অন্বদেবের 'গীত-গোবিন্দ' বাংলায় রচিত না হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান ন্বিত, তাহাও ১২০০ খ্রীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় আড়াই শত বৎসর বাঙালীর সাহিত্যস্পটর বিশেষ কোন নিমর্শন পাই না। এই সময়টাতে বাঙালী সংস্কৃত ভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কিছু বচনা করে নাই, বাংলা ভাষাতে ভো কবেই নাই। কেন কবে নাই, তাহা বলা তু:দাধ্য। অনেকে মূদলমান বিজয়কেই এ জন্ম দায়ী করেন। তাঁহানের মতে মুসলমান বিজেতাদের অত্যাচার ও তাহাদের হিন্দুদের গ্রন্থাদি নষ্ট কবার প্রবণতার দক্ষণ এবং সারা দেশে অশাস্তি ও অনিক্ষয়তা বিবাজ করিতে থাকাব দর্মণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এই অভিমত স্বীকার কবা যায় না। কারণ হিন্দুদের দাহিত্যের প্রতি মুদলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই। আর বাজনৈতিক অনিশ্বয়তা ও অশান্তিব সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকে না, তাহার বছ প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। স্বতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্যস্টির অনাবির্ভাবের কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর সাহিত্যিক আবিভূতি হন নাই। কিছু নগণ্য লেথক আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকিঞিংকর রচনা স্বতই লুগু ও বিশ্বত হইয়াছে।

#### ১। বিস্থাপতি

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের মধ্যে তুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখসোদ্য
—চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। অবস্থ আরও একজন কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিড কুইতে পারে—ইনি মৈথিল কবি বিভাগতি। বিভাগতি বাঙালী নত্নে, এবং বাংলা ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহা দক্তেও তাঁহার নাম বাংলা সাহিত্যের সহিত অচ্ছেন্ত ক্ষতে কড়িত হইয়া গিয়াছে, কারণ বিভাপতির জনপ্রিয়তা তাঁহার সাতৃভূমি মিথিলা অপেকা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল; অয়ং চৈতত্তদেবের নিকট বিছাপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিষ্ণাপতি বে বাঙালী নহেন, সে কথাই এক সময়ে বাংলাদেশের লোকে ভূলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হইয়া কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এইগুলি এখন যে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙালীর হাতের ছাপও অনেকখানি আছে। তাহা ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিশ্বাপতি-নামান্ধিত পদগুলি যে সমস্তই মৈথিল বিশ্বাপতির রচনা, ভাহাও নহে। ইহাদেব মধ্যে প্রবর্তী কালের এক বা একাধিক বাঙালী বিভাপতির রচনা আছে; আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা কবির রচনা, বাহারা নিজেদের পদকে অমরম্ব দান করিবার জন্ম তাহাতে নিজের ভণিতা না দিয়া বিভাপতির ভণিতা বসাইয়া দিয়াছিলেন; অধিকন্ধ ইহাদেব মধ্যে আছে **অন্ত অনেক কবির লেখা** পদ, ষেগুলিব মধ্যে আদিতে মূল কবিরই ভণিতা ছিল, গারনরা বা পুঁথি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি কবিবার জন্ম তাহাদেব ভণিতা বদলাইয়া মূল কবিনেব নামেব স্থলে বিভাপতির নাম প্রবেশ কবাইয়া দিয়াছেন। স্বত্তরাং বিস্থাপতি-নামান্ধিত পদগুলিব মধ্যে কেবল মৈথিল বিস্থাপতিরই রচনা নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে। অতএব যে কোন দিক হইতেই দেখা যাকৃ না কেন, বিভাপতিকে বা তাঁহাব নামান্ধিত পদগুলিকে বাংলা শাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়াব কোন উপায় নাই।

বিভাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি শ্বতিগ্রন্থ,—দানবাক্যাবলী, বিভাগসার, বর্বকৃত্য ও হুর্গাভজিতর দিণী, ছুইটি গল্পেব বই —ভূপরিক্রমা ও পুরুষ-পরীক্ষা, একটি পৌরাণিক নিবদ্ধ—লৈবসর্বস্থসার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রন্থ—লিখনাবলী, একটি নাটক—গোরক্ষবিজ্ঞয়, তুইটি সমসাময়িক রাজার কীর্তিগাখা—কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা। বিভাপতির রচিত পদগুলি নানা ধরণের; লৌকিক প্রেমবিষয়ক পদ, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ, হবগৌরী বিষয়ক পদ, গলা সম্বন্ধীয় পদ, ক্রান্ত দেবদেবী বিষয়ক পদ, প্রহেলিকা পদ—প্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি রচনা করিয়াছিলেন; ভন্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিই সর্বাপেকা বিষয়ক। তবে মিথিকায় তাঁহার হরগৌরী বিষয়ক পদগুলি

সমধিক প্রসিদ্ধ। বিভাপতির পরশুলি বৈধিনী ও ব্রজবুলি ভাষার, 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' অবহট্ট ভাষার এবং অক্সান্ত গ্রন্থলি সংস্কৃত ভাষার রচিত। বিভাপতির মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ও এতগুলি ভাষায় লেখনী ধারণে সক্ষম লেখক সেযুগে বোধহর আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বিষ্ঠাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সহজে প্রায় কিছুই অবগত হওয়া বায় না।
তিনি পণ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার সহজে
আর বিশেষ কোন কথা প্রামাণিকভাবে জানা বায় না। তবে একটি বিষয় জানা
বায়—তিনি মিথিলা বা ত্রিহুতের ওইনিবার বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের এবং
রাজপরিবারভুক্ত বিভিন্ন লোকদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত
রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের স্বলতান এই সময় ত্রিহুতের সার্বভৌম
অধিপতি ছিলেন; তাঁহার অধীনে এই দব রাজারা সামস্ত ছিলেন। বিচ্ছাপতি
ভোগীখর, কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও রাজপুত্রের নিকটে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন,
তবে ই হাদের মধ্যে শিবসিংহের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেকা ঘনিষ্ঠ।
কালিদাপ ও বিক্রমাদিত্যের মত বিত্যাপতি ও শিবসিংহের নামও এক প্রে প্রাথিত
হইয়া আছে। শিবসিংহের রানী লছিমার নামও বিত্যাপতির অনেক পদে উল্লিথিত
ছইয়াছে। তবে বিত্যাপতি ও লছিমার পরকীয়া প্রেম সহজে বাংলা দেশে যে
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমুলক।

বিভাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধ্র, স্থকুমার রূপ তাঁহার পদাবলীতে অপরপভাবে শিল্পকলামন্তিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। রূপের বর্ণনাতে তাঁহার জুড়ি নাই; বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের নায়িকার তরুণ লাবণ্যের বর্ণনায় তিনি অন্বিভীয়। বিভাপতির পদের বাণীসৌন্দর্যও , অনক্ষনাধারণ। তাঁহার ভাষা যেমন মার্জিত ও মধ্র, ছন্দও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, তাঁহার শন্ধচয়নও ফটিহীন। বিভাপতির উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলমারগুলি অত্যন্ত মৌলিক ও রুদয়গ্রাহী। অবশ্র বিভাপতির অনেক পদে সৌন্দর্যের তুলনায় ভাবরজীরতার অভাব দেখা বায়। কিন্তু তাঁহার লেখা বিরহ ও ভাবসন্মিলন বিষয়ক পদগুলিতে আবার ভাবের অতলম্পর্ণী গভীরতার নিদর্শন মিলে, বিরহের অপরিনীম শৃদ্ধতা ও বিরহিণীর স্থামের অস্ত্বীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে অপ্র্রভাবে রূপ পরিশ্রহ করিয়াছে।

বাংলাদেশের পদাবলী-সংকলনগ্রহগুলিতে বিশ্বাপতির পদগুলিকে অদ্বান্ত বিশিষ্ট হান দেওরা হইরাছে। কিন্ত বাংলাদেশের বৈক্ষব পদকর্তারা শুবু কবি ছিলেন না, সেই গদে ভক্তও ছিলেন। বিভাপতিও ভাহাই ছিলেন বলিরা অনেকে মনে করেন। কিন্ত বিভাপতি কেবলমান্ত কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণার ভাগিদেই তিনি পদ লিবিয়াছিলেন; তিনি বে ভক্ত ছিলেন অথবা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওরা বায় নাই। বিভাপতি নানা ধরনের পদ লিবিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও অন্ততম; বাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে তাহার বে বিশেষ ধরনেব আসক্তি ছিল, তাহা নহে; তাহাব প্রেমবিষয়ক পদশুলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে বাধাকৃষ্ণের নাম নাই; বেগুলিতে রাধাকৃষ্ণেব নাম আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভক্তিভাবের কোন নিদর্শন মিলে না, দেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ।

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদেব একটা ফ্রটি এই বে, তাহাদেব মধ্যে অনেক স্থানে অলীল ও কচিবিগর্ছিত বর্ণনা পাওয়া যায়; অসামাজিক ও অশোভন পবকীয়া প্রেমেব নয় বর্ণনাও তাঁহাব অনেক পদে দেখা যায়; তবে এগুলির জন্ম বিদ্যাপতি তভটা দায়ী নহেন, যভটা দায়ী তাঁহার সমসাময়িক কালেব ক্লচি ও প্রবৃত্তি।

বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, বেগুলি অন্ত কবিদেব বচনা, যথা—'ভরা বাদর মাহ ভাদব'ও 'কি পুছসি অন্তভব মোয়'; এই তুইটি পদ যথাক্রমে শেখর ও কবিবল্লভের রচনা।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নির্ণয়েব প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসামন্ত্রিক পূঁথিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়; এই সব পূঁথির তারিও 'লক্ষণসেন-সংবতে' (সংক্ষেপে 'ল সং') দেওয়া আছে। ল সং-এয় আদি বৎসর কোন্ গ্রীষ্টাব্দে পড়িরাছিল, লে সহদ্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মততেল আছে। কীলহর্ন মনে করিয়াছিলেন, ১১১৯ গ্রীষ্টাব্দেই ল সং-এয় আদি বৎসর, কিছু এই মত ভিত্তিহীন। এ পর্বস্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় বে মিথিলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং গ্রীষ্টাব্দের সক্ষেতাহাদের পার্থক্য ১০৭৯ বংসর হইতে ক্ষম্ম করিয়া ১১২৯ বংসর পর্বস্ত হইত।

বাহা হউক, ল সং-এ ভারিথ দেওয়া পুঁথিগুলি হইতে একটা বিষয় জানা বায় বে, বিয়াপতি চতুর্দশ শতাকীর শেবভাগ এবং পঞ্চল শতাকীর প্রথম ও মধ্যভাগে

বর্তমান ছিলেন। এই পুঁ থিগুলির সাক্ষ্য বাদ দিলেও বিশ্বাপত্তির আবিভাবকাল নির্ণয় করা যায়। বিভাগতির প্রথম দিককার একটি পদে রাজা ভোগীখরের নাম পুঠপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে; ভোগীৰর ফিরোজ শাহ ভোগলকের (রাজত্বলাল ১৩৫১-৮৮ খ্রী: ) সমসাময়িক। জৌনপুরের হুলভান ইব্রাহিম শর্কী পঞ্চল শতকের প্রথম দশকে ত্রিছতে আসিয়া রাজা কীর্তিসিংছকে ভাঁছার পিতৃ-সিংহাসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; বিভাপতি ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন, কারণ তিনি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার 'কীতিলতা' গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়া ছেন। বি**ত্যাপতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিং**হ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও বিভীয় দশকে রাজত করেন এবং ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম শকী ও বাংলার রাজা গণেশের সংঘর্ষে গণেশের পক্ষাবলম্বন করেন। স্মতরাং বিশ্বাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ গ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। বিদ্যাপতি রাজা নরসিংহেরও পূর্চপোষণ লাভ করিয়া-ছিলেন, নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিথ ১৩৭৫ শক বা ১৪৫৩ খ্রী:। মোটের উপর বিগাপতি আমুমানিকভাবে ১৭৭০ গ্রী: হইতে ১৪৬০ গ্রী: পর্যস্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া নিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ নিদ্ধান্ত করিলেই বিচ্ঠাপতির জীবৎকাল সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের এবং তাঁহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ পর্যন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করার সামঞ্জু করা যায়।

নরসিংহের এক পুত্র ধীরসিংহ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হইয়াছিলেন, কিছ অপর পুত্র ভৈরবসিংহ পিতার পরে রাজা হন। বিদ্যাপতি তাঁহার কোন কোন পদ ও প্রস্থে ভৈরবসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিছ সর্বত্র তাঁহাকে ভিনি 'রাজপুত্র' বলিয়াছেন, কোথাও 'রাজা' বলেন নাই। ভৈরবসিংহ ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন বলিয়া প্রামানিকভাবে জানা যায়; স্মৃতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৬ খ্রীঃর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আত্ন।

२। ठछीमान

চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ ও অবিশ্বরণীয় কবি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাঁহাকে সইয়া এক জালৈ সমস্তার হাট হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই সমস্তাটি সম্বন্ধ আলোচনা করিছেছি।

**छ** छोगारमङ नार्य चानक्किन त्यांचे बांग्ला बांगाक्किविद्यक गर क्राइनिक

আছে। বিংশ শতাদীর প্রথম ধিক পর্যন্ত সকলে এইগুলিকেই কবি চণ্ডীদাসের একমান্ত কতি বলিয়া জানিত। চণ্ডীদাস যে চৈতক্ত-পূর্ববর্তী কবি, ভাহাতেও কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ ক্রফদাস কবিরাজের 'চৈতক্তরিভায়ত' ও শক্তাক্ত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে বে চৈতক্তমেব চণ্ডীদাসের লেখা গ্রন্ত গুনিতেন।

কিন্ত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধীয় সাহিত্য পরিষ্ণ হইতে 'খ্রীকুফ্ফীর্ডন' নামে এক-খানি নবাবিষ্ণত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্থার স্বাষ্ট হইল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ডন' একথানি রাধাকুফবিষয়ক আখ্যানকাব্য; জন্মখণ্ড, তাত্বলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড —ইত্যাদি অনেকগুলি **বঙ্গে কা**ব্যখানি বিভক্ত: ভণিতায় এই কাব্যের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় 'বড়ু চণ্ডীদাস'। কাৰ্যখানির ভাষা প্রাচীন ধরনের, রচনাব মধ্যে লেখকের পাণ্ডিতা ও অলকারপ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরম্ভ তাহার মধ্যে স্থল শাদিরস এবং অঙ্গীল বর্ণনাব নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে; কাব্যেব মধ্যে কবিত্বেব পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও কাব্যটিতে আধ্যাত্মিকতা বিশেষ নাই, উৎকট লালদার কথাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাদের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ পদঞ্জলির ভাষা আধুনিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেথকের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা কৃত্তিম অলম্বার সৃষ্টির কোন নিদর্শন নাই এবং ভাহাদের ভাব অত্যন্ত পবিত্র ও অপার্থিৰ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। অবশ্য ছুইটি বিষয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সঙ্গে চণ্ডীদাস-নামান্ধিত পদাবলীর মিল দেখা গেল; উভয় রচনাতেই কবি মাঝে মাঝে "বাসলী" (বা "বান্তুলী") দেবীৰ বন্দনা করিয়াছেন আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত পদাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় 'বডু চণ্ডীদাস' নাম পাওয়া যায়। ইহার পরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পদ রূপাস্থরিত আকারে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেল। চৈতল্পদেবের বিশিষ্ট পার্ষদ সনাতন গোস্থামী তাঁহার 'বৃহৎবৈষ্ণব-ভোষণী' নামক ভাগবতের টীকার মধ্যে চণ্ডীদাস রচিত "দানধণ্ড-নৌকাধণ্ড"র উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াও আবিষ্ণত হইল।

ষাহা হউক, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ ও চণ্ডীদাসনামান্বিত প্রেষ্ঠ পদগুলি এক লোকের লেবা কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্ক চলিয়া আদিতেতে। অপেকাকৃত পরবর্তীকালে একজন অর্বাচীন চণ্ডীদাসের লেবা একটি বৃহৎ কৃষ্ণনীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বইটির মধ্যে কবি অনেকবার "দীন চণ্ডীদাস" নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন। এই

কাব্যতিতে চৈতন্ত্ৰদেবের পরবর্তীকালের ভাবধারার প্রভাব আছে এবং রূপ গোস্বামীর গ্রন্থের নাম আছে। পত্ গীঞ্জ শব্দও আছে। বইটির মধ্যে কবিছশক্তি বিশেষ কিছুই নাই। এই বইখানি ছাড়াও চণ্ডীদাস-নামান্ধিত আরও বছ নিকৃষ্ট পদ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসেব ভণিতার বহু সহজিয়া পদ্ও পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বোরিখিত বিষয়গুলি মিলিয়া চণ্ডীদাদ-সমস্থাকে এত ,ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে দর্ববাহিসমত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা করা ধাইতে পাবে না। তবে, যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

- (ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতক্ত-পূর্ববর্তী কালের বচনা। কোন কোন পশ্তিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে চৈতক্ত-পরবর্তী বচনা বলিতে চাহেন, কিছ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষার প্রাচীনতা, আদিরসের স্থলতা, ইহাব মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বন্ধ ও প্রাচীন ভাবধাবাব নিদর্শন মেলা এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক চণ্ডীদাস রচিত "দানধণ্ড-নৌকাধণ্ড"র উল্লেখ—এই সমস্ত কাবলের জন্ত ইহাকে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী রচনা বলাই সক্ষত।
- (খ) চৈতক্সদেবেব পূর্বে মাত্র একজন চণ্ডীদাসই ছিলেন, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বচষিতা বড়ু চণ্ডীদাস। অবশু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতক্সদেব আত্মাদন করেন নাই, করিলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এমনভাবে বিশ্বত ও লুগুপ্রায় হইত না। স্বতরাং বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ছাড়া কতকগুলি পদও লিথিয়াছিলেন এবং চৈতক্সদেব তাহাই আত্মাদন করিয়াছিলেন —এইরুপ মনে করাই যুক্তিস্কত।
- (গ) চণ্ডীদাস-নামান্ধিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু চণ্ডীদাদের রচনা, বাকীগুলির মধ্যে করেকটি অক্সান্ত কবির রচনা, এখন চণ্ডীদাদের নামে চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামক একজন চৈতন্ত্র-পরবর্তী কবির রচনা।
- (খ) চৈতন্ত্র-পরবর্তী কালের কবি "দীন চণ্ডীদাস"—"বড়ু চণ্ডীদাস" ও
  "বিজ্ব চণ্ডীদাস" হইতে খতত্র ব্যক্তি। কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন
  চণ্ডীদাসই চণ্ডীদাশ-নামান্তিত প্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা। কিন্তু ইহা সন্তব নহে ;
  কারণ—প্রথমত, দীন চণ্ডীদাসের অসন্দিশ্ব রচনাগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ;
  বিতীয়ত, তাঁহার কুক্সীলা বিষয়ক আধ্যানকাব্যে বছ পদ পাকিলেও শ্রেষ্ঠ

শহওলির একটিও তাহার মধ্যে মিলে নাই; তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে কোথাও 'দীন চঙীদাস' তণিতা মিলে নাই।

- (ও) চণ্ডীদাস-নামান্বিত সহজিয়া পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্ডীদাসের নাম দিরা অল্প সহজিয়া কবিরা লিখিয়াছেন; চণ্ডীদাসকে সহজিয়ারা নিজেদের গুরু মনে করিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা "রসিক" আখ্যা দিয়াছেন এবং তাঁহারাই তাঁহাব নামে সহজিয়া পদ লিখিয়া নিজেদের কৌলীক্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। অবশ্য সহজিয়াদের মধ্যে চণ্ডীদাস নামক পৃথক কবিও কেহ কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তরুণীরমণ নামক একজন সহজিয়া কবির নামান্তর ছিল চণ্ডীদাস।
  - (চ) চণ্ডীদাস নামে আরও তুই একজন অর্বাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন।

'পদকল্পতক'তে সদ্ধলিত তুইটি পদে বলা ছইয়াছে যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পরস্পাবের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে গীত লিখিয়া প্রেবণ কবিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাং হইযাছিল। আবও তুইটি পদে বলা হইয়াছে বে, সাক্ষাতের পব উভয়ের মধ্যে সহজিয়া তত্ত্ব সন্থকে আলোচনা হইয়াছিল। কোন কোন গবেষকেব মতে প্রথম তুইটি পদের উক্তি সত্যা, অর্থাং বড়ু চণ্ডীদাস ও মৈলিল বিদ্যাপতিব সমসাময়িকত্ব, পবস্পবের সহিত যোগাযোগত্বাপন ও মিলন ইতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু শেব তুইটি পদের উক্তি, অর্থাং কবিদেব সহজিয়া তত্ত্ব লইয়া আলোচনা কবাব কথা সত্য নহে। আবার কোন কোন গবেষক মনে কবেন, চারিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মতেই পদন্ডলির কথা সত্যা, কিন্তু চৈতক্ত্ব-পূর্ববতী চণ্ডীদাস ও বিভাপতির কথা ভাহাদেব মধ্যে বলা হয় নাই, চৈতক্ত্ব-পববর্তী দ্বিতীয় চণ্ডীদাস ও বিভাপতির কথা ভাহাদেব মধ্যে বলা হইয়াছে এবং ই হাদেব মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল , কিন্তু এই মৃত গত্য হইতে পারে না, কাবণ পদগুলির মধ্যে গ্লছিমাইর উল্লেখ হইতে বুঝা নায় যে, ইহাদের মধ্যে 'বিদ্যাপতি' বলিতে চৈতক্ত্ব-পূর্ববর্তী বিদ্যাপতিকে বুঝানো হইয়াছে।

বামী নামে চণ্ডীদাসের একজন রজকজাতীয়া পরকীয়া প্রেমিকা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অমূলক এবং সহজিয়াদের বানানো বলিয়া মনে হব। প্রাচীন সহজ-পদ্বী সাধকেরা আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য অস্থ্যারে ভোষী, নটা, রজকী, চণ্ডালী ও আন্ধণী—এই পাঁচটি ফুলে বিভক্ত হইভেন। চণ্ডীদাল হয়ত "রজকী" কুলের অভত্ব ক্ত ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পরবিত ইইয়াকাঁহার ' রঞ্জকিনী-প্রেমের উপাধ্যানে পর্যবসিত হইরাছে—এইরপ হইতে পারে। চণ্ডীদানের বাসভূমি হিসাবে কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এবং কোন কোন কিংবদন্তীতে বাঁরভূম জেলার নাছরের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পারি-পার্শিক বিষয় হইতে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুডা অঞ্চলের এবং দ্বিক্ল চণ্ডীদাস বাঁরভূম অঞ্চলের লোক। তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

বড় চণ্ডীদাদের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অনেক অন্ধীল ও ক্রচিবিগর্হিত উপাদান থাকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচনা। কবি সংক্ষিপ্ত ও শাণিত উচ্জিপরক্ষ-রার মধ্য দিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমার মধ্য দিয়া যেরূপে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই কাব্যের 'বংশীথ ও' e 'রাধাবিরহ' নামক খণ্ড তুইটি উচ্চন্তবের রচনা, ইহাদের মধ্যে স্থলতা বা অশ্লীলতা বিশেষ নাই; এই তুইটি থণ্ডে গভীর প্রেমের হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র—রাধা, রুঞ্চ ও বড়াই (রুদ্ধা দৃতী); তিনটিই জীবস্ত, উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধার চরিত্র একটি স্থন্দব ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। '<u>শ্রীকৃ</u>ফকীর্তনে'র <u>আর একটি</u> বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই নাটকীয় রীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তিপ্রত্যক্তির মধ্য দিয়া রচিত; তাহার ফলে ইহাব মধ্যে মথেষ্ট পরিমানে নাট্যরস স্থান্ট হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অজন্র তথা পাওয়া যায়: তথনকার লোকদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, খান্ত-পরিধেয়, এমন কি কুসংস্কার—সব কিছুর পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে মিলে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যে স্থল লালসার বর্ণনা হইতে মনে হয়, সে যুগে বাঙালী বিশেষভাবে দেহদচেতন ও ভোগাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চণ্ডীদাদ-নামান্ধিত রাধারুক্ষবিষয়ক পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
দশ্দা। এই পদগুলিতে ভাবের যে গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনা
বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্মশ্দানী-ভাবে রূপায়িত
করা হইয়াছে। এই পদগুলিতে একটি অপার্থিব আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিত হইয়াছে।
চণ্ডীদাদের পদে যে রাধার দেখা পাওয়া যায়, তিনি বাছত প্রেমিকা হইলেও
প্রকৃতপক্ষে সাধিকা, হদয়ে প্রেমের উল্লেষ ভাঁহাকে জীবনের সমন্ত ভোগ ও ক্থের
মোহ ভূলাইয়া দিয়া তপত্মিনীতে পরিণত করিয়াছে। চণ্ডীদাদ-নামান্ধিত পদ্ধানিতে গভীরতন ভাব অভিযুক্ত হইলেও পদগুলির ভাষা অভ্যন্ত সরল; ইহাদের

মধ্যে দর্শজনবোধ্য উপমার মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্মই অপেক্ষারুত পরবর্তীকানের একজন কবি চণ্ডীদাদের পদ শহছে মন্তব্য করিয়া-ছিলেন, "গরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা"। এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সার্থক। চণ্ডীদাদ-নামান্ধিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেণামূরাগ, রুপোদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাবদন্মিলনের পদগুলি উৎক্রই।

# ্থ কুন্তিবাস

কৈ জিবাদ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার মত জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশে বোধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাব-কালের পরে কত শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহার জনপ্রিয়তা এখনও জন্মান।

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা একদিক দিয়া ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কুত্তিবাদের রামায়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমুখে এত পরিবর্তিভ হইয়াছে এবং তাহাতে এত প্রকিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে যে কৃত্তিবাস-রচিত মূল রামায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমানপ্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ এর মধ্যে অবশিষ্ট নাই।

কৃত্তিবাদের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা ঘাইতে পারে। কারণ—প্রথমত, দমগ্র জাতিই এই কাব্যকে সাদরে ববণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাসাদ হইতে দীনদরিজের পর্ণ-কৃটির পর্যন্ত, দেশের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত একারের সমান জনপ্রিয়তা; দিতীয়ত, কৃত্তিবাদের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা আর ব্যক্তিবিশেবের রচনা নাই, তাহার উপরে সমগ্র জাতির হাতের ছাপ আছে; তৃতীয়ত, কৃত্তিবাদের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের জীবনহাজা অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনহাজার ছাচে ঢালা; চতুর্বত, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাদের বিভিন্ন গুরের আক্ষর সংরক্ষিত হইয়াছে,—যে গুরে বৈষ্ণবরা প্রাধায় লাভ করিয়াছিল, সেই গুরের আক্ষর রহিয়াছে রামচজ্রের বিক্রছে যুদ্ধরত রাক্ষদের রামভক্তি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্রেশ করার মধ্যে; আবার শাক্ষেরা বে গুরে প্রাধায় লাভ করিয়াছিল, ভাহার বাক্ষর কৃত্তিক শক্ষিণাছা করার মধ্যে।

কৃত্তিবাদের ব্যক্তিগত পরিচয় সহজে ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' প্রভাত কৃত্তিনান্তীৰ এবং ক্রন্তিবাদী বামায়ণের কয়েকটি পূঁথি হইতে কিছু কিছু দংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাওয়া যায় "কৃত্তিবাদের আত্মকাহিনী" হইতে। এই আত্মকাহিনী বদনগঞ্জনিবাদী হায়াধন দড়ের একটি পূঁথিতে সর্বপ্রথম আবিকৃত হয় এবং দীনেশচক্র দেনের 'বল্লভাষা ও দাহিতা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। হায়াধন দত্তের যে পূঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের দৃষ্টিগোচ না হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অক্রন্তিমতা সহজে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর একটি পূঁথিতে এই আত্মকাহিনীর অনেকগুলি থতাংশ অক্সান্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণেব পূঁথিতে পাওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রদন্ত প্রায় সমস্ত সংবাদের সমর্থন অক্স কোন না কোন সত্ত্রে মিলিয়াছে। স্থতরাং আত্মকাহিনীটি যে কৃত্তিবাসেব নিজেবই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রচার বেশী না হওয়ার দকণ ইহার মূল রপটি প্রায় অবিকৃতভাবেই বন্ধিত হইয়াছে, তবে ভাবা থানিকটা আধুনিক হইয়া গিয়াছে।

কিন্তিবাদেব আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে, কল্পিবাদের বৃদ্ধ প্রাপিতামহ—
"বেদাস্থল মহারাজা'র পাত্র (পাঠাস্তরে—'পুত্র')—নার্নিংহ ওঝার আদি নিবাদ
পূর্ববেদ , দেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া
আদিয়া গলাতীরে ফুলিয়া প্রামে বদত্তি স্থাপন করেন ; নার্নিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর,
গর্ভেশ্বরের অক্যতম পুত্র ম্রারি ; ম্রাবির অক্যতম পুত্র বনমালী ; বনমালীর হয়
পুত্র—তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কল্পিবাদ । গর্ভেশ্বরের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও
রাজাস্থগুটীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কল্পিবাদ মাঘ মাদে শ্রীপঞ্চমী
তিথিতে রবিবারে ("আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাদ") জন্মগ্রহণ করেন ।
বারো বংসর বন্ধদে পদার্পন করিয়া তিনি গুলগুহে পডিতে যান এবং নানা দেশে
নানা গুল্পর কাছে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে উত্তরবন্ধের একজন গুল্পর কাছে পাঠ
সাল্প করিয়া সর্বশান্ত-বিশারণ হইয়া ঘরে কেরেন ।) অতঃপর ক্তিবাদ "গ্রোড়েশ্বর"
অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা করিতে যান । সভাভলের অল্পন্ন পূর্বে
রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কবি দেখেন যে গ্রোড়েশ্বর সন্ধায় বনিয়া আছেন, তাহার
চন্তুর্দিকে জন্মদন্দক, স্থনন্দ, কেলার খাঁ, কেলার রান্ধ, নারান্ধণ, ভরণী, গর্মাব্দ রান্ধ,

স্থল্ব, শ্রীবংশু, মুকুল পণ্ডিত প্রভৃতি সভাসদেরা বসিরা আছেন; ইহা ভিন্ন আরপ্ত
বহু লোক বসিরা ও দাঁড়াইরা আছে। রালার প্রানাদ কোলাহল ও নৃত্যানীতে
ভরপুর। কুতিবাসকে রালা সক্ষেতে আহ্বান করিলে কুতিবাস তাঁহার কাছে
গিরা সাতটি শ্লোক পড়িলেন। ইহাতে রালা খুলী হইয়া কৃতিবাসকে ফুলের মালা
ও পাটের পাছড়া দিলেন এবং রাজসভাসদ কেদার খাঁ কবির মাথায় চন্দনের ছড়া
ঢালিয়া দিলেন; রালা কৃতিবাসের ইচ্ছামত যে কোন বন্ধ দান করিতে চাহিলেন,
কিছ কৃত্তিবাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কাহারও নিকট হইতে
তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তাঁহার আর কিছু কাম্য নাই। অতঃপর
কৃত্তিবাস রালপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তথন প্রাসাদের বাহিবে
সমবেত বিরাট জনতা কৃত্তিবাসকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইল এবং কৃত্তিবাসের
রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়া তাহারা বাল্যীকির সহিত কৃত্তিবাসের তুলনা কবিল।

(কৃত্তিবাদ কোন্ সময়ে আবিভূ ত হইয়াছিলেন, দে সহদে বিভিন্ন স্ত্র হইতে কিছু কিছু ইদিত পাওয়া যায়। ধ্রুবানদের 'মহাবংশাবলী' প্রভৃতি কুলজী-গ্রছে কৃত্তিবাদ ও তাঁহার পূর্বপূরুষদের এবং তাঁহার অনেক আত্মীয়ের নাম পাওয়া যায়; কৃত্তিবাদের পূর্বপূরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণদের 'স্মীকরণ', 'মেল-বন্ধন' প্রভৃতি সামাজিক অহুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সব সামাজিক অহুষ্ঠানের সময় সহছে মোটাম্টি যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে কৃত্তিবাদের আবিভাবেকাল সহছে এইটুকু মাত্র অহুমান করা যায় যে, কৃত্তিবাস পঞ্চালা গভাষীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

কৃত্তিবাদের আত্মকাহিনী হইতেও তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। আত্মকাহিনীর প্রথম ছত্রে উদ্লিখিত "বেদাফুল মহারালা"কৈ কেহ জ্যোদশ শতান্দীর রাজা দুফুলমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চনশ শতান্দীর রাজা দুফুলমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চনশ শতান্দীর রাজা দুফুলমার্দনের সহিত অভির ধরিয়াছেন এবং তাহা হইতে কৃত্তিবাদের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ কৃত্তিবাদের জ্লম-তিথি "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস" এর উপর নির্ভার করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিব-স্বানার আশ্রয় লাইয়া কৃত্তিবাদের একটা "জ্মানাল" দ্বির করিয়াছেন। এই সমন্ত সিদ্ধান্ত কল্পনাভিত্তিক বলিয়া ইহাদের কোন মূল্য নাই।

कुखिवान त्य भौड़्बरतत महाय निवाहित्तन, छारात नाम छिनि छेज्नव करतन्

নাই; না করাই স্বাভাবিক, কারণ আমরা এখনও পরস্ত সম্পামন্ত্রিক রাঙ্গাদের কথা विनिवात ममग्र डाहात ताक्र भवतीतहे छिल्लथ कति, नारमत छिल्लथ कित ना। बाहा হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে ক্তিবাদের সংবর্ধনাকারীর পরিচয় আবিষ্কারের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন পশুতের মতে এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ; ই হাদের যুক্তি এই যে, কুন্তিবাদ গৌড়েখরের যে দমত দভাদদের উল্লেখ করিয়া-ছেন, তাঁহাদের সকলেই হিন্দু; স্মতরাং গৌড়েবরও হিন্দু; যেহেতু চতুর্দশ-পঞ্চনশ শতকে রাজা গণেশ ভিন্ন অন্ত কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরকে পাওয়া যাইতেছে না, অতএব ইনি রাজা গণেশ।) কিন্তু কুতিবাদ গৌড়েশ্ববেব মাত্র ৮।» জন সভাসদের নাম করিয়াছেন; গৌড়েবরের সভায় অস্তত ৬০। ৭০ জন সভাসদ উপস্থিত ছিলেন; কুত্তিবাদ মাত্র কয়েকজন স্বধর্মী রাজসভাদদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ে-খরের সমস্ত সভাসদই যে হিন্দু ছিলেন, তাহা বলার কোন অর্থ হয় না; স্থতরাং ইহা হইতে গৌড়েশরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তাহার পর, কোন কোন পণ্ডিতের মতে কুন্তিবাদ-বৰ্ণিত গৌড়েশ্বর তাহিবপুরের ভূস্বামী রাজ্ঞা কংস-নারায়ণ : তিনি প্রকৃত গৌড়েশ্বর না হইলেও কুত্তিবাদ তাঁহাকে স্তাবকতা করিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। ই হাদের যুক্তি এই-কুম্বিবাদ গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ-এই তিনটি নাম পাওয়া যায়; এদিকে কুলজী-গ্রন্থে মৃকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে কংসনারায়ণের তিনন্ধন আত্মায়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, স্মৃতরাং কংসনারায়ণ্ট ক্রতিবাস-উল্লিখিত গৌডেশর। কিন্তু এই মত সমর্থন করা কঠিন; কারণ, প্রথমত, আত্মকাহিনীর মধ্যে ক্রন্তিবাদের যে নির্নোভ ও তেজম্বী মনের পরিচয় পাওয়া ষায়, তাহাতে তিনি একজন সাধাবণ ভূষামাকে "গৌড়েৰর" বলিবেন, ইহা সম্ভব-পর বলিয়া মনে হয়, বিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই ; ভূতীয়ত, কংসনারায়ণের আন্মীয় মুকুল জগদানলের পিতামহ ছিলেন বলিয়া কুলজী-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুতিবাদের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত রাজ্যভাগদ মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র ("মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান স্থন্দর। জগদানন্দ বায় মহাপাত্রের কোঙর ॥")। স্বতরাং আলোচ্য মতের ভিত্তি অত্যন্ত গুর্বল।

কু জিবাদের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি বে মুস্পমান নহেন, সে কথা জোর করিয়া বলিবারও কোন হেতৃ নাই। জাসলে এই গৌড়েশ্বর যে ক্ষক্ষ্দীন বারবক শাহ, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের কেদার রায় ও নারায়ণ নামে তৃইজন সভাসদের উল্লেখ পাওয়া যায়; ক্লকছন্দীন বারবক শাহের অধীনে এই তৃই নামের তৃইজন রাজপুরুষ ছিলেন; নারায়ণ ছিলেন বারবক শাহের চিকিৎস্ক; ইনি চৈতজ্ঞদেবের পার্বদ মৃকুন্দের পিতা; ইঁহার নাম চ্ডামণিদাসের 'গৌরাক্বিজ্ম' ও ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'তে পাওয়া যায়; কেদার রায় ছিলেন বারবক শাহের অত্যন্ত বিশ্বন্ত রাজপুরুষ, ইনি মিথিলা বা ত্রিছতে বারবক শাহের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দগুবিবেক' ও মূলা তকিয়ার 'বয়াজে' ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

দিতীয় প্রমাণ, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, হরিদাস ঠাকুর যথন ফুলিয়া হইতে নীলাচলে যান, তথন মুরারি, হুর্গাবর ও মনোহরের বংশে জাত কুলীননন্দন অ্যেণ পণ্ডিত হরিদাসকে বিদায় দিয়াছিলেন; এই ঘটনা আফুনাণিক ১৫১৬ খ্রীষ্টান্দের। এদিকে প্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'র মতে কুলিবাসের হ্রেণে নামে এক সম্পর্কিত পৌত্র (কুলিবাসের পিতৃত্য অনিক্লন্ধের প্রপৌত্র) ছিলেন; এই প্রয়েণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নাম যথাক্রমে মুরারি, হুর্গাবর ও মনোহর; ইনিও ফুলিয়ানিবাসী কুলীন ব্রান্ধণ। স্থতরাং এই স্থ্যেণ ও জয়ানন্দ-উল্লিখিত অ্যেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অ্যেণ পণ্ডিত যথন ১৫১৬ খ্রীয়ের মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তথন তাহার পিতামহম্বানীয় কুলিবাস গড়পড়তা হিসাবে তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ খ্রীয়ের মত সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরা যায়; ১৪৬৬ খ্রীষ্টান্দে ক্লকছ্দ্দীন বারবক শাহই গৌডেশ্বর ছিলেন।

তৃতীয় প্রমাণ, ক্লকফুদ্দীন বারবক শাহ বিছা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক। 'শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞয়'-কার মালাধর বস্থ, অমরকোষটীকা 'পদচক্রিকা'র রচয়িতা রায়মূকুট বৃহস্পতি মিশ্র, ফার্সী শস্ককোষ 'শর্ফ্নামা'র সঙ্কলয়িতা ইবাহিম কায়্য ফারুকী প্রভৃতি তাঁহার নিকট পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। স্থতরাং অন্ত পৌড়েশ্বর অপেক্ষা তাঁহারই নিকটে কৃত্তিবাসের সংবর্ধনা লাভ করা বেশী শ্বাভাবিক।

অতএব কৃষ্ণিবাস যে কক্ষুদ্দীন বারবক শাহেরই সভায় গিয়াছিলেন ও তাঁহারই নিকট সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, এইরপ সিদ্ধান্ত থবই যুক্তিসভত ।) এ সম্বন্ধে গৌণ প্রমাণ্ড কতকগুলি আছে, বাছল্যবোধে সেগুলি উল্লেখ করা হইলনা। মহাকবি ক্লবিগদের নাম বাঙালীর অমূল্য সম্পত্তি। তাঁহার রচিত মূল বামায়ণ আজ অবিকৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা অত্যন্ত ছাথের বিষয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া ইহা কবির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ ক্রবিগদের কাব্যের জনপ্রিয়তা ও প্রচার যে কত অসাধারণ হইয়াছিল, তাহাইহা হইতেই বুঝা যায়; সাধারণ কবির বা জনপ্রিয়তাহীন কবির রচনা এইভাবে বুগে যুগে লোকহন্তে পরিবর্তন লাভ কবে না। অসামাত্ত জনপ্রিয়তা ভিন্ন ক্রব্রোদের পক্ষে আর একটি গর্বের বিষয় এই যে, তিনি ভূধ বাংলা রামায়ণের প্রথম রচম্বিতা নহেন, প্রেষ্ঠ রচম্বিতাও। সাধারণত সাহিত্যের কোন ধারার প্রবর্তক ঐ ধারার প্রেষ্ঠ প্রহা হন না। ক্রব্রিগদ ইহার উজ্জন ব্যতিক্রম।

কৃত্তিবাসের রচিত মূল রামায়ণ কীরকম ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে এইটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাদ্মীকির রামায়ণকে অবিকলভাবে অফ্সরণ করেন নাই। বাদ্মীকি-রামায়ণ বহিভ্তি রামলীলা বিষয়ক অনেক কাহিনী বহু পূর্ব হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, কৃত্তিবাস নিঃসন্দেহে তাহাদের অনেকগুলিকে তাঁহার রামায়ণের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী বামায়ণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে যে বাঙালীফুলভ কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের ম্ল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অফ্সান করা যাইতে পারে।) বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণের তুলনায় কৃত্তিবাসের মূল রচনা যে কতকটা সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার বিভিন্ন সময়ে লিপিকত প্রিগুলির তুলনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনতর পুঁথিগুলির তুলনায় অর্বাচীন পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত বিপ্লকলেবর; যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার মধ্যে উত্তরোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ণনাগুলি পঙ্গাবিত হইয়াছে।

#### ৪.৷ মালাধর বস্থ

মালাধর বস্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞয়' নামক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; কাবাটির মধ্যে শ্রীমন্তাগবতের অন্থসরণে শ্রীকৃষ্ণের কুন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের অনেক স্থানে শ্রীমন্তাগবতের অংশবিশেষের ব্দম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়, 'হরিবংশে'র প্রভাবও কোথাও কোথাও দেখা যায়। কিন্তু কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ট পরিমাণে মিলে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রাচীন পুঁথিতে ইহার যে রচনাকালবাচক লোক পাওয়া বায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই কান্যের রচনা ১৩৯৫ শকানে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকানে (১৪৮০-৮১ খ্রীঃ) শেষ হয়। মালাধর বহু গৌড়েশরের নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ কবিয়াছিলেন। স্থনাম অপেকা এই উপাধি বারাই তিনি বিশেষভাবে পবিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র স্থক হইতে শেষ পর্যন্ত মালাধর 'গুণরাজ খান' নামে ভণিতা দিয়াছেন। স্থতরাং কান্যের বচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি 'গুণবাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকান্ধে (১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ) গৌড়েশ্বর ছিলেন রুক্মুদীন বারবক শাহ। অতএব মালাধর বাববক শাহেব কাছেই যে 'গুণবাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মালাধর বস্থর নিবাদ ছিল কাটোযাব কুলীনগ্রামে। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীবথ, মাতাব নাম ইন্দুমতী। মালাধর বস্থর সত্যরাজ খান ও রামানন্দ নামে তুই পুত্র ছিল। ইহারা পরে চৈত্ত্যাদেবের বিশিষ্ট পার্বদ হইযাছিলেন এবং প্রতিবংশর বথষাত্রাব সময় নীলাচলে গিয়া ইহাবা চৈত্ত্যাদেবেক দর্শন করিয়া আদিতেন।

মালাধর বছর 'শ্রীক্রফনিজয়' অত্যন্ত সবল ও স্থপাঠ্য রচনা। মালাধর 
প্রেপ্ত কবি ছিলেন না, ভক্তও ছিলেন। 'শ্রীক্রফনিজয়'-এব অনেক স্থানে তাঁহার
ভক্ত স্থান্যের ছাপ পডিয়াছে। বাংলার চৈত্রপূর্বগতী যুগের বৈষ্ণব ভক্তির স্বরূপ
সম্বন্ধে থানিকটা আভাদ 'শ্রীক্রফনিজয়' হইতে পাওয়া যায়। 'শ্রীক্রফনিজয়'-এর
আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহাব মধ্যে অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের সার কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে সবল ভাষায় বণিত হইয়াছে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কিছু কিছু অভিনৰ বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধার সধী ও কৃষ্ণের সধাদের যে সমস্ত নাম বাংলাদেশে প্রচলিত ( যেমন বৃন্ধা, ললিতা, অনুরাধা, বিশাথা, শ্রীদাম, স্থাম, স্থবল প্রভৃতি ), তাহাদের তুই একটি ভিন্ন অন্তগুলি বাংলার বাহিরে পরিচিত নহে; প্রাচীন পুরাণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে না; এই সমস্ত নামের অধিকাংশেরই উল্লেখ মালাধর বস্থর 'শ্রীকৃষ্ণবিভয়ে' স্বপ্রথম পাওয়া যায়।

চৈতক্তদেব মালাধর বহুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য আস্থাদন করিয়া মৃগ্ধ ছইয়াছিলেন। নীলাচলে তিনি মালাধর বহুর পুত্র সভারাজ খান ও রামানদের কাছে
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র একটি চরণ ("নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোব প্রাণনার্থ") আবৃত্তি করিয়া
বলেন যে এই বাক্যটি রচনার জন্ম ভিনি গুণরাজ খানের বংশের কাছে বিক্রীক
হইয়া থাকিবেন; তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মালাধর বহুর গ্রামের কুকুরও
তাঁহার নিকট অন্য লোকের অপেক্ষা প্রিয়। চৈতন্মদেবের এই প্রশংসার জন্মই
মালাধব বাংলার বৈষ্ণবদেব হুনয়ে শ্রন্ধাব শিংলাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

#### ৫। চৈতক্সদেব

চৈতল্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দেব ১৮ই ফেব্রুয়াবী তারিথে নবদীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। চৈতল্যদেবের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। চৈতল্যদেবের পূর্ব-নাম বিশ্বস্তর, ডাক-নাম নিমাই।

শৈশবে নিমাই অত্যন্ত দুবস্ত প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র হিদাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়দেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবদ্বীপে টোল পুলিয়া বসেন এবং সেধানে ব্যাকরণ পড়াইতে থাকেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তেইশ বংসর বয়সে গয়ায় পিতার পিগু দিতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুৰ পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তাহাতেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এবন হইডে তিনি হরিভজ্জিতে বিভোর হইয়া পড়েন। ইহার পর নবদীপে ফিরিয়া তিনি এক বংসর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়া হরিনাম সন্ধীর্তন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার পার্বদ্রেণীভূক্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শান্তিপুরনিবাসী প্রবীণ বৈষ্ণব আচার্য অবৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই প্রঝার পুত্র অবধ্ত নিত্যানন্দ, বৈষ্ণবধর্মান্তরিত মূললমান হরিদাস ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরিতকার ম্বারি গুপ্ত প্রভৃতি। এইসব ভক্তরা নিমাইকে ঈশ্বর বিদিয়া গ্রহণ করেন।

এক বংসর সমীর্তন করার পর নিমাই সন্থাস গ্রহণ করিলেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-কৈডক্ত' ( সংক্ষেপে শ্রীচৈতক্ত বা চৈতক্তদেব) নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি নীলাচল বা পুরীতে চলিয়া গেলেন। পরবর্তী ছয় বংসর তিনি তীর্থল্রমণ করেন এবং তাহার পর একাদিজ্বমে আঠারো বংসর নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া অতিবাহিত করিবার পর সাতচল্লিশ বংসর ছয় মাস বয়সে—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তারিথে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জীবংকালে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ভক্তশ্রেণীভূক হইয়াছিলেন; প্রতি বংসর রথযাত্রার সময়ে ভক্তেরা নীলাচলে যাইতেন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত।

বৈষ্ণব ধর্মকৈ থক নৃতন কপ দেন; এই নৃতন বৈষ্ণব ধর্ম 'গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্ম' নামে পরিচিত। এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ক্লির ও আরাধা; কিন্তু তিনি প্রেমময়, তাঁহাকে লাভ কবিতে হইলে তিনি যে ক্লির, দে কথা ভূলিয়া তাঁহাকে ভালবাদিতে হইবে। এই ভালবাদার প্রাথমিক শুর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লাশ্যপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লাশ্যপ্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাংসল্যপ্রেম এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কান্তাপ্রেম। কান্তা প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেমে আবার স্বকীয়া প্রেমের কর্মা কর্মের কর্মের ক্রেমের কর্মা থে তীব্রতা ও চিরনবীনতা রহিয়াছে, স্কনীয়া প্রেমে তাহা নাই। এই কারণে কৃষ্ণের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের নায়িকা গোপীলের স্থান স্বর্বাচেন, গোপীদের মধ্যে আবার রাগাই প্রেষ্ঠা, কারণ কৃষ্ণ তাঁহাব প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তত্ত্বেব লিক দিয়া— বাধা স্বশক্তিমান কৃষ্ণেব লোদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি; শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্তত্তবং বাধা ও কৃষ্ণও অভিন্ন, ক্রিন্ত লালারস আস্থাদনের জন্ম তুই রূপ ধারণ করিয়াছেন। রাধা-কৃ:ফ্বে লীলা নিত্য, ভক্তেরা এই লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্বরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের সাধনাব মৃধ্য অন্ধ।)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তবের পরিকল্পনা চৈতল্পদেবের, অবশ্র উপরে বর্ণিত তব্পুলির স্বতীই চৈতল্পদেবের দান বলিয়া মনে হয় না। 'চৈতল্পভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন চৈতল্পচরিতগ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, এই ধর্মকে বিস্তৃত ভাল্পের মধ্য দিয়া চূড়াস্ত রূপ দান করিয়াছেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা; ইহাদের মধ্যে রূপ-স্নাভন ভ্রাতৃষ্ণল ও তাঁহাদের ভ্রাতৃপুত্র জীব প্রধান।

চৈতন্তদেব কর্ত্ব প্রবর্তিত ও বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ কর্ত্ব ব্যাখ্যাত বৈফ্রবধর্ম অচিরেই বাংলাদেশে বিপূল জনপ্রিয়তা লাভ করিল। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গৌড়ীয় বৈক্ষবধর্মে ভক্তের সাধনার মৃথ্য অল রাধা-ক্বফ-লীলা ভাবণ-কীর্তন-শ্বরণ-বন্দন, এই ভাবণ-কীর্তন-শ্বরণ-বন্দন—গানের মধ্য দিরা ঘতটা হুচ্ছাবে করা সম্ভব, অল্য কোন ভাবে ততথানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈফব ভক্তদের মধ্যে ঘাহারা কবি ছিলেন, তাঁহারা ক্রফলীলা অবলঘনে অসংখ্য গান বা পদ লিখিতে লাগিলেন; বহু পদই খুব উৎক্রপ্ত হুইল; এইভাবে বাংলাব বিলাল ও সমৃদ্ধ পদাবলী-লাহিত্য গড়িয়া উঠিল। চৈতক্রদেবের জীবন-চরিত অবলখনেও অনেকগুলি বৃহৎ,ও হুন্দর গ্রন্থ রচিত হুইল; এইভাবে বাংলা সাহিত্যের এক নৃতন শাখা—চরিত-সাহিত্য স্তব্ধ হুইল। ইহা ভিন্ন ক্রফলীলা অবলঘনে অনেক আখ্যানকাব্য রচিত হুইল এবং গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, বৈফব ভক্তদের গুরু-শিল্প-পরম্পরা বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি কৃদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হুইল। চৈতক্রদেব আবির্ভূত না হুইলে এইসব রচনাগুলির কোন্টিই রচিত হুইত না। অথচ এইসব বচনাগুলিই প্রাচীন বাংলা লাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ সম্পান এবং ইহাদেব পরিমাণও স্থবিশাল। হুতবাং দেখা ঘাইতেছে যে, চৈতক্রদেব স্বন্ধং বাংলা ভাষায় কিছু না লিখিলেও তিনি বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্থিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাংলা সাহিত্যের অক্সান্ত শাথাকেও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাই ঐ সমস্ত শাথাতেও চৈতন্ত-পরবর্তী কালে উন্নততর স্কট্টির অক্সফ্র ফসল ফলিয়াছিল।

মোটের উপর, বোড়শ শতানী হইতে বাংলা দাহিত্যে যে স্টের বান ভাকিয়াছিল, চৈতন্ত্রলেবই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণে দাহিত্যপ্রষ্টা না হইয়াও
চৈতন্ত্রলেব বাংলা দাহিত্যের ইতিহাদে একটি বিশিপ্ত আদন অধিকার কবিয়া
আছেন।

### ৬। পদাবলী-সাহিত্য

পদবিলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে প্রেমের বে অপূর্ব মধ্র ভক্তিরসমণ্ডিত রূপায়ণ দেখা যায়, তাহার তুলনা বিরল। এ কথা সত্য বে, চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলাদেশে রুফলীলা বিষয়ক পদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবিরা পদ লিখিয়াছেন নিজেদের আধীন কবি-প্রেরণার বশবর্তী হইয়া এবং তাঁহাদের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেশী

নহে। কিন্ধ চৈত্স-পরবর্তী পদকর্তাদের অধিকাংশই বৈশ্বব সাধক ছিলেন তাঁহাদের পদের উপরে তাঁহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহা একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাঁহাদেব সাধনার অক্স্বরূপ বলিয়া তাঁহারা স্বতই অনেক বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। এই জন্ম বাংলার চৈতন্ত্র-পরবর্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্য অন্যাসাধারণ বিশালতা লাভ করিয়াছে।

বিষয়বন্ত ও বনের দিক দিয়া পদাবলী-সাহিত্যে বৈচিত্রা অপরিসীম। শাস্ত, দাস্ত, সথ্য, বাংসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অসংখ্য পদাবলী বাংলাদেশে রচিত হুইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রসেব ও রাধাকুফবিষয়ক পদই সংখ্যায় সর্বাধিক। রাধাকুফবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ উভয় পর্যায়েরই রচনা পাওয়া যায়। সভোগ পর্যায়ের পদগুলিতে অভিসাব, মিলন, মান প্রভৃতি এবং বিপ্রালম্ভ পর্যায়ের পদগুলিতে পূর্বরাগ, বিবহ, মাধুব প্রভৃতি ন্তর বর্ণিত হুইয়াছে।

বাঙালী কবিদের লেখা বৈষ্ণৰ পদগুলির সমস্তই অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় রচিত নহে। অনেক পদ "ব্ৰজবুলী" নামে পবিচিত এক ক্বত্তিম দাহিত্যিক ভাষায় লেখা। বিত্যাপতিব পদের, বিশেষভাবে তাঁহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, তাহাদের ভাষার দহিত এই এজবুনী ভাষার মিল খুব বেলী। বিজবুনী ভাষার উদ্ভব কীভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্ন রহস্থাবৃত। অনেকেব মতে বি<mark>ত্</mark>যাপতিই এই ব্রজবুলী ভাষার স্বাষ্টকর্তা। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ, প্রথমত, পৃথিবীর ইতিহাদে কোথাও এরকম দৃষ্টাস্ত দেখা যায় না যে একজন মাত্র লোক একা একটি ভাষা সৃষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবর্তী কালে শাহিত্য সৃষ্টি করিল, বিতীয়ত, বিভাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রহ্মবুলী ভাষায় পদ লিথিয়াছিলেন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। আবার কেছ কেহ মনে কবেন বিভাপতির থাটি মৈথিল ভাষায় লেখা পদগুলির ভাষা বিকৃত করিয়া মিধিলা হইতে প্রভাগত বাঙালী ছাত্তেরা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই বিকৃত ভাষাই এজবুলী; কিন্তু এই মতও গ্রহণ করা যায় না; কারণ---এথমত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিরা একটি বিক্রত ভাষায় পদ লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস-বোগ্য নহে; দিভীয়ত, পঞ্চল শভাকীর শেষদিক হইতে একট স্তে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও উড়িকায় বঞ্চবুলী ভাষায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়া ঘাইতেছে। সৰ জায়গাভেই বিথিলা হইজে প্রভ্যাগত ছাজেরা একই ভাবে বিশ্বাপভিত্র পরের

ভাষাকে বিকৃত করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ব্রজবুলীর উদ্ভব সম্বন্ধে ভূতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইবার পরেও কেবল সাহিত্যস্থার মাধ্যম হিসাবে যে "অর্বাচীন অপভ্রংশ" ভাষাব প্রচলন ছিল, সেই ভাষাই ক্রমবিবর্তনেব ফলে অবহট্ট ভাষায় এবং অবহট্ট ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের ফলে ব্ৰহ্মৰী ভাষায় পবিণত হইয়াছে। এই মত যুক্তিসম্বত বলিয়া মনে হয়। ৈ চৈতল্পপরবর্তী যুগের পদকর্তাদেব মধ্যে কয়েকজনেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখবোগা। ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া দিয়া প্রথম হইতেছেন যশোরাজ খান, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাস্থদেব ঘোষ ও কবিশেখর।) যশোরাল খান হোসেন শাহের অন্যতম কর্মচাবী ছিলেন এবং ঐ স্থলতানেব নাম উল্লেখ করিয়া ব্ৰহ্মবুলী ভাষায় একটি পদ লিখিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্ৰাপ্ত ব্ৰজবুলী ভাষায় লেখা প্রাচীনতম পদ এইটিই। মুরারি গুপ্ত চৈতক্তদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তাঁহার ভক্ত হন, তাঁহার লেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে। নরহরি সরকার চৈত্মাদেবের বিশিষ্ট পার্যদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজনীলা অবলয়নে পদ রচনা করিতেন, কিন্তু চৈত্রুদেবের অভাদয়েব পবে তিনি কেবল চৈত্রুদেব সম্বন্ধেই পদ বচনা কবিয়া অবশিষ্ট ভীবন অতিবাহিত কবেন। বাস্তদেব ঘোষও চৈতন্ত্রদেবের অন্তত্তম পার্ষদ ছিলেন, তিনি চৈতন্তদেবের লীলা সম্বন্ধে বছসংখাক পদ বচনা কবিয়াছিলেন।

বির্শেশর সম্বন্ধে তাঁহাব লেখা পদ ও এক হইতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহাব প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, তাঁহাব পিতার নাম চতুর্জ, মাতার নাম হীবাবতী, কবিশেশর, শেশর, রায়শেশর, কবিজ্ঞন, বিদ্যাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতায় ইনি পদ রচনা করিতেন; পদ বচনায় ইহাব উৎকর্বের জন্ম সকলে ইহাকে 'ছাট বিদ্যাপতি' বর্লিত। কবিশেশর প্রথম জীবনে হোসেন শাহ, নসবৎ শাহ, গিয়াফ্মীন মাহ্মৃদ শাহ প্রভৃতি স্থলতানের কর্মচারী ছিলেন, ঐ সমস্ত স্থলতানের নাম উল্লেখ কবিয়া তিনি করেকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পবে তিনি বৈষ্ণ্য হন এবং শ্রীবণ্ডের রুল্নন্দন গোলামীর শিক্ষত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'গোপালের কীর্তন অমুত্ত' ও 'গোপীনাথবিজ্য নাটক' নামে হুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই ছুইটি গ্রন্থ পাওয়া যার নাই।? ইহা ভিন্ন তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি বৃহৎ শ্রাধানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোপালবিজ্য'; শ্রীকৃক্ষের শ্রন্থকালীন

লীলা বর্ণনা করিয়া 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' নামে একটি পদসমষ্টি-গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এই ফুইটি গ্রন্থ পাওরা গিয়াছে। কবিশেখর বাংলাও ব্রহ্মবুলী উভয় ভাষায় বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মবুলী ভাষায় রচিত পদগুলিই উৎকৃষ্ট। কতকগুলি পদে কবিশেখর বর্ধার রাজির এবং রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণনা দিয়াছেন। এই পদগুলি খুব উচ্চাঙ্গের রচনা। কবিশেখরের কোন কোন পদ (ষেমন 'ভরা বাদব মাহ ভাদর') ভ্রমবশত মৈখিল বিশ্বাপতির রচনা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।)

🕽 পদাবলী-সাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। ইনি ১৫২০ গ্রী:র মত লময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দের গোষ্ঠাভুক্ত। 'ভক্তিরত্বাকর' নামক গ্রন্থের মতে জ্ঞানদাদ নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন, তাঁহাব নিবাস ছিল বর্তমান বর্থমান জেলার অন্তর্গত কাঁণডা গ্রামে এবং তাঁহাব আরও তুইটি নাম ছিল- 'মঙ্গল' ও 'মনোহর'। জানদাস বাংলা ও ব্রজবুলী তুই ভাষাতেই পদ লিখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকুষ্টতর। জ্ঞানদাস বিশেষভাবে 'পূর্বরাগ' ও 'আক্ষেপাত্রবাগ' বিষয় স্পদ বচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ববাগের পদে তিনি প্রোম্পাদের জন্<mark>ত</mark> বাধার অন্তরের তীব্র আতি ও ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আক্ষেপামুরাগের পদে প্রেমের কটাকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ রাধার আক্ষেপকে জ্ঞানদাস স্থন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের <u>পদ্</u>ঞলি রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাস-নামাত্মিত পদগুলির সমধর্মী; ইহাদের ভাব অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। জ্ঞানদাদ নাবীর হৃদয়েব কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া নিখু তভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাদ একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, চৈতক্সদেব ছিলেন তাঁহাব উপাস্ত দেবতা। এইজন্ত চৈতন্ত্রদেবের প্রভাব তাঁহাব রচনার মধ্যে থব বেশী পডিয়াছে। জ্ঞানদাস তাঁহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার উপরে বস্থ স্থানেই চৈতক্তদেবের মৃতিব ছায়া পড়িয়াছে। জ্ঞানদাদের বহু উৎকৃষ্ট পদ পরবর্তী কালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।)

আর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা—অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা—<u>গোবিন্দ</u>দাস কবিরাজ। ইহার জীবংকাল আহুমানিক ১৫৩০-১৬২০ গ্রীঃ। ইনি শ্রীথণ্ডের বৈশ্ব বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন হোসেন শাহের "অধিপাত্র" এবং হৈতে গ্রাদেরের অক্সডম পার্বদ ছিলেন। অল্প বরুদে পিছৃবিরোগ হওরার ফলে গোবিন্দদান এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাতা রামচন্দ্র শাক্তধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত বয়নে শ্রীনিবান আচার্বের প্রভাবে নিজেরাও শাক্তধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত বয়নে শ্রীনিবান আচার্বের কাছে তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর গোবিন্দদান পদাবলী রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার অপূর্ব স্থন্দর পদ আস্থাদন করিয়া বৃন্দাবনের মহান্তরা তাঁহাকে 'কবিরাক্র' উপাধি দেন। জীব গোস্থামীও তাঁহার পদের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্রে লিখিয়াছিলেন।

গোবিন্দাস কবিরাক্ত প্রধানত ব্রজ্বলী ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদগুলির কাব্যমাধুর্ব অতুলনীয়। পূর্বরাগ এবং অস্ক্রাগের বর্ণনাম ভিনিপ্রেমের ক্ত্ম ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দাস সর্বাপেকা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন অভিসার বিষয়ক পদে। বিশেষত তাঁহার বর্ষার ছন্দ আন্তর্যভাবে ঝক্কত হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দাস অভিসারের বহু নৃতন নৃতন পরিবেশ কৃত্তি করিয়া মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দাস "পোর-চিক্রিকা" পদ রচনাতেও অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী গাহিবার পূর্বে গায়কেরা চৈত্ত্যদেবের ঐ পর্যায়ের ভাবে ভাবিত হওয়া বিষয়ক একটি পদ গাহিয়া লন; এই পদগুলিকেই 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়; 'গৌরচন্দ্রিকা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দাস। গোবিন্দাস ভাষা, শক্ষপ্রয়োগ, ছন্দ ও অলক্ষারের ক্ষেত্রে অসামান্ত নৈপুনার পরিচয় দিয়াছেন; বাণী-সৌষ্ঠব ও আলিক-পারিপাট্যের দিক দিয়া ভাহার পদগুলি তুলনারহিত বলিকেও অত্যুক্তি হয় না।

গোবিন্দদাদের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অক্সতম উড়িফ্যারাজের সেনাপতি রায় চম্পতি, যশোহরের রাজা প্রজাপাদিত্য এবং পরুপলীর (পাইকপাড়া) রাজা হরিনারায়ণ।

গোবিন্দদাদের সমসাময়িক আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোত্তম দাস। ইনি উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূষামীর পূত্র। যৌবনে সন্যাসগ্রহণ করিয়া ইনি বৃন্দাবনে গিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিক্তত গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্বের সজে বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈফব ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। নরোত্তম বাঙালীর একাস্ত পরিচিত ঘরোয়া ভাষায় পদ রচনা করিতেন; পদগুলি অনাড্যর সৌন্দর্বের জন্ত আমাদের মনোহরণ করে। প্রার্থনা বিষয়ক

পদে নরোত্তম সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলির মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের আকৃতি মর্মস্পর্নী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্তম করেকটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

বোড়ণ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাস। ইনি ব্রজবুলী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিতেন, কিন্তু ইছার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। বলরাম দাস বিশেষভাবে বাংসলা রসাত্মক পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই পদগুলিতে শিশু কৃষ্ণের জন্ম যশোদাব মাতৃত্বদয়ের আতিকে বলরাম দাস অপূর্বভাবে রপায়িত করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে রামগোপালদান বা গোপালদানের নাম উল্লেখ করা ষাইতে পারে। ইহার পদগুলি ভাষার সাবলা ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়া চণ্ডীদাসের পদকে স্মরণ করায়। গোপালদাসের কোন কোন পদ চণ্ডীদাসের নামেই চলিয়া গিয়াছে। গোপালদাস 'বসকল্পবল্লী' নামে একটি বৈষ্ণব রসভত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদের 'শাথানির্ণয়' অর্থাৎ গুরুশিশ্বপরস্পরা-বর্ণন-গ্রন্থপ্ত রচনা করিয়াছিলেন।

অস্তাদশ শতকেব পদকর্তাদের মধ্যে তৃইজনেব নাম উল্লেখযোগ্য—নরহরি চক্রবর্তী এবং জগদানন্দ। নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর ঘনশ্রাম। ইনি 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি বিখ্যাত চরিত্তগ্রন্থের রচয়িতা। নরহরির পদে ভাষা ও ছন্দের ঝন্ধার প্রাধান্ত লাভ করিলেও ভাবগভীরতাব পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া বায়:। জগদানন্দ একজন অসাধারণ শত্তক্শলী কবি। উচাব পদগুলি শল্পের ঝন্ধার এবং অন্থ্রাদের চমৎকারিত্বেব জন্ম মনোহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদ্ব বজবুলী ভাষায় রচিত।

যাহাদের কথা বলা হইন, ইহারা ভিন্ন আরও অসংখ্য কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনস্কদান, বংশীবদন, যাদবেজ্র, দীনবন্ধুদান, বস্ত্নক্ষনদান, গোবিন্দদান চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে পদাবলী চয়ন-প্রন্থের মধ্যে সন্ধলিত হইতে থাকে। চারিটি পদ সঙ্কলন-প্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(>) বিশ্বনাথ কবিরাজের 'কণনাগীতিভিয়ামণি' (সঙ্কলনকাল সপ্তদশ শতান্ধীর শেষ দশক), (২) নরহারি চক্রবর্তীর 'গীতচন্তোনয়' ( সঙ্কলনকাল অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথম পাদ ),

(৩) বাধামোহন ঠাকুবেব 'পদসমূদ্র' এবং (৪) বৈফবদাদ অর্থাং গোকুলানন্দ দেনের পদকল্পতক (সকলনকাল অষ্টাদশ শতান্দীর মধ্যভাগ )। ইহাদের মধ্যে 'পদকল্পতক্র' সর্বাপেক্ষা বৃহং ও গুরুত্বপূর্ণ সকলনগ্রহ।

অষ্টাদশ শতান্দী হইতেই পদাবঙ্গী-সাহিত্যের অবনতি দেখা দেয়। ভাব এবং আন্ধিক উভয ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুনবাবৃত্তি হইতে থাকায় এই শতকেব শেষে পদাবলী-সাহিত্য একেবাবে নিস্তান ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে।

পদাবলী-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে অপুর গৌররের সামগ্রী। ইহার মধ্যে মানব জীবনের প্রেম ও বেদনার স্থা স্থা বৈশিষ্ট্যগুলি অপার্থিব আধ্যাত্মিকতাম মণ্ডিত হইয়া যেতাকে অপুর শিল্পস্থান মরা দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনা বিবল । শতাফীর পর শতাস্বী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অমুত-নিংক্তালী পদগুলির আবর্ষণ প্রথম বচনার সমান যেমন ছিল, আজও প্রায় তেমনই আছে।

# ৭। চবিত-সাহিত্য

চৈত্রস্তদেবের জাবন-চণিত বণনা কাবয়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা। প্রেকগুলি প্রন্থ বিচিত হইযাছিল। এই প্রস্থুতিনি এনেশেৰ সাহিত্যে এক নৃত্রন দিগন্ত উদ্ঘাটন কবিল। কেবল দেবদেবীকে লইমা নহে, মান্ত্র্যের বাস্তব ভাবনকাহিনী লইমাও যে প্রস্থু বচনা কবা ষাইতে পাবে, হহাদেব মধ্য দিয়া লাহাই প্রমানিত হইল। জবশ্র জীবন-চবিত হিসাবে এই প্রস্থুতিলি আদর্শন্তামীয় নহে। কাবশ ইহাদেব লেখকেবা সকলেই ভক্ত ছিলেন, চৈত্রস্তদেবকে তাহাবা মান্ত্রয় হিসাবে দেখেন নাই, দেবিয়াছেন ভগবান হিসাবে। তাহার ফলে চৈত্রস্তবের মানবতা লহাদের মধ্যে পরিপূর্বভাবে ফোটে নাই। এই সব প্রস্থেব মধ্যে স্থানে হানে জলৌকিক বর্ণনার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাব ফলে বাস্তবতাব মধ্যাদা পুর হইষা পাডিয়াছে। তবে সে মুগের কবিদেব বচনায়, নিশেষত ভক্ত কবিদের বচনায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। এগুলি উপেক্ষা কবিষা বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইষা এগ্রস্র ইইলে ইহাদেব মধ্যে হইতে অক্বৃত্তিম তথ্য আবিদ্ধাব করা তুরহ নয়।

চৈতন্তদেবেব দর্বপ্রথম জীবনচরিত-গ্রন্থ ম্বাবি গুপ্ত বচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্র-চরিতামতম্'। সংস্কৃতভাষায় লেখা এই বইটি দাধাবণেব কাছে 'ম্বাবি গুপ্তের কডচা' নামে পরিচিত। ম্বাবি গুপ্ত প্রথম জীবনে চৈতল্পদেবের সহপাঠা ছিলেন, পরে তাঁহার পার্বদ হন। স্থতরাং তাঁহার দেখা এই চৈতল্পজীবনী-গ্রন্থটির মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই খুব বেশী। ম্বারি গুপ্তের পরে যিনি চৈতল্পচরিত অবলম্বনে গ্রন্থ লেখেন—তাঁহার নাম পরমানন্দ দেন, উপাধি 'কবিকর্ণপূর'; কবিকর্ণপূরের প্রথম গ্রন্থ 'চৈতল্পচরিতামৃত মহাকাব্যে' প্রধানত ম্বারি গুপ্তের গ্রন্থ অন্থমর করিয়া চৈতল্পভারিতামৃত মহাকাব্যে' প্রধানত ম্বারি গুপ্তের গ্রন্থ অন্থমর করিয়া চৈতল্পভারিতামৃত মহাকাব্যে' প্রধানত ম্বারি গুপ্তের গ্রন্থ অন্থমর রচনাকাল ১৫৪২ খ্রীঃ। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'চৈতল্পচন্দোদয় নাটক'—এই গ্রন্থে নাটকের আকাবে চৈতল্পদেবের জীবনের একাংশ বর্ণিত হইয়াছে; ইহার বচনাকাল ১৫৭২-৭৩ খ্রীঃ। তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'গৌরসণোদ্দেশদীপিকা'—এই গ্রন্থে দ্বার্বার কৃষ্ণনীলার সময়ে চৈতল্পদেবের (মিনি ক্লফের সহিত অভিন্ন) পার্বদরা কে কী ছিলেন, দেই "তত্ব নিরূপণ" কবা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় বচিত চৈতভাদেবেৰ দৰ্বপ্ৰথম জীৰনচরিতগ্রন্থের নাম 'চৈতভা-ভাগবত'। ইহার লেথক বুন্দাবনদাদ নিত্যানন্দের শিষা; তিনি চৈতক্সদেবের কুপাধকা নারী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। বুন্দাবনদাস ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ খ্রী:র মধ্যে 'ঠৈতজ্ঞভাগৰত' বচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই নিত্যানন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'চৈতন্মভাগবত' তিনটি থণ্ডে বিভক্ত-আদিখত, মধ্যথত ও অস্তাথত। আদিখতে চৈতলদেবের প্রথম জীবন – গ্রাণমন পর্যন্ত বণিত হইয়াছে, মধাথণ্ডে চৈতক্তদেবের গ্রা হইতে প্রত্যা-বর্তন ও সন্ন্যাসগ্রহণের মধ্যবতী ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, অস্ত্যধণ্ডে চৈতন্ত্রদেবের সন্মানগ্রহণের পরবর্তী কয় বংসর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকন্মিকভাবে এছ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পেষ হইয়াছে। 'চৈতক্সভাগবতে' চৈতক্যদেবের জীবনের অজস্র খুঁটিনাটি তথ্য বৰ্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মাতুষ চৈতক্তের একটি জীবস্ত মৃষ্ডি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চৈতন্তভাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যুগের সমাজ সহজে অজল তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া বায়। তবে ইহার মধ্যে লেখক বিরুদ্ধমতাবলমী লোকদের প্রতি কিছু অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। এরপ হওয়া থুব স্বাভাবিক, কারণ এই গ্রন্থ রচনাব সময়ে বুন্দাবনদাস যুবক ছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে 'চৈতক্সভাগবত' দবিশেষ শ্রদ্ধার দামগ্রী এবং এই গ্ৰন্থ রচনার জন্ম ভাঁহারা বুন্দাবনদাসকে 'বেদব্যাস' আখ্যা দিয়াছেন।

ইহার পরবর্তী বাংলা চৈতন্মচরিতগ্রন্থ জয়ানন্দের 'চৈতন্তমন্দল'। জয়ানন্দ

১৫১০ খ্রীরে মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবে চৈতক্সদেবের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জয়ানন্দ' নামও চৈতক্সদেবের দেওয়া। ১৫৪৮ হইতে ১৫৬০ খ্রীরে মধ্যে জয়ানন্দ 'চৈতক্সমঙ্গল' রচনা করেন। জয়ানন্দের 'চৈতক্সমঙ্গলে' চৈতক্সদেব সম্বন্ধে অনেক নৃতন নৃতন তথ্য পাওয়া য়য়। চৈতক্সদেবের তিরোধান সম্বন্ধে অক্য চরিতগ্রন্থগুলি হয় নীরব না হয় অলোকিক উজিতে পূর্ণ; কেবল জয়ানন্দই এ সম্বন্ধে বিশাসগ্রাহ্থ বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন; তিনি লিথিয়াছেন যে চৈতক্সদেবের মৃত্যুর মৃল কারণ কীর্তনের সময় পায়ে ইট লাগিয়া আহত হওয়া। অবশ্য জয়ানন্দ যে তাঁহার গ্রন্থে চৈতক্তদেব সম্বন্ধে অনেক ভূল সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। জয়ানন্দের 'চৈতক্সমঙ্গলে'ও সেম্ব্রের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

জয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক কালেই লোচনদাস নামে জনৈক গ্রন্থকার 'চৈতক্তান্দল' নামে আর একটি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। লোচনদাস ছিলেন চৈতক্তাদেবের পার্বদ নরহরি সরকারের 'শিক্তা। নরহরি সরকার 'গৌরনাগরবাদ' নামে একটি ন্তন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাদ অহুসারে চৈতক্তাদেব শ্রীকৃষ্ণের অক্তাত্ত তাবের মত নাগরভাবেও তাবিত হইতেন। লোচনদাসের 'চৈতত্তমঙ্গলে' এই গৌরনাগরবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। লোচনদাস প্রথানত মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ অন্থুসরণ করিয়া চৈতক্তাচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া চৈতক্তাচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের বহির্ভূত যে সমস্ত সংবাদ লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সে-গুলির ঐতিহাসিক মূল্য সহন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। লোচনদাস প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন, সেই জন্ম তাঁহার 'চৈতক্তামঙ্গলে'র কাব্যমূল্য অসামান্ত।

ষোড়শ শতান্দীতে চ্ড়ামনিদাস নামে আর একজন গ্রন্থকার 'গৌরান্ধবিজ্ঞয়' নামে একথানি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তথ্যের তুলনায় কল্পনা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। বইটির মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার থ্ব বেশী নিদর্শন পাওয়া যায়।

এইসব গ্রন্থকারের পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতক্সচরিতামৃত' নামক বিখ্যাত বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং ছয় গোস্বামী—অর্থাৎ রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্টের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণলীলা

**ज्यमधान 'शा**विक्रनीमायुक' नामक महाकाता अदः विवयक्रलाद 'क्रक्षकर्नायुक' व টীকা 'সাবঙ্গবন্ধনা' বচনা কবেন। বুদ্ধ বয়দে তিনি বুন্দাবনের মহাস্তদেব অমুরোধে 'চৈতগ্রচবিতামূড' রচনা কবেন। 'চৈতগ্রচরিতামূত' ভিনটি খণ্ডে विख्क-चारिनीना, प्रधानीना ও अकानीना; हेठांत्र प्रथा 'बारिनीना'त्र टेडिक-দেবেব সন্নাদগ্রহণ অবধি ভীবনকাহিনী, 'মধ্যুগীলা'য় সন্নাদগ্রহণের পরবর্তী ছয বংসবেব ভীর্থপর্যটন এবং 'অস্তালীলা'য় অবশিষ্ট জীবন বর্ণিত হইয়াছে, ভবে চৈতন্তুদেবের মৃত্যুব বর্ণনা ইহাতে নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুবাবি গুপ্তের কডচা, স্বরূপদামোদবের কড্ডা ( বর্তমানে পাওয়া যায় না ) এবং বুন্দাবনদাদের 'চৈত্তন্তু-ভাগৰত' হইতে তাঁহাব গ্রন্থেৰ উপকরণ সংগ্রন্থ কবিয়াছেন। বুন্দাবনদানের 'চৈতন্তভাগৰতে' যে সমস্ত বিষয় বিস্তাবিতভাবে বর্ণিত হইষাছে, তাহাদেব অধিকাংশই রুফ্ডনাদ সংক্ষেপে উল্লেখ কবিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। অন্ত বিষমগুলি তিনি বিশদভাবে বর্ণনা কবিষাছেন। 'চৈতকাচরিতামতে'ব আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে .গাডীয বৈষ্ণবধ্যের সমস্ত মূল তত্ত্ব ইহার মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্ম এই গ্রন্থ চৈতন্মদেবেব জীবনচবিত-গ্রন্থ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য নতে, দর্শন-গ্রন্থ হিদাবেও ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই গ্রন্থের কার্যমলা ও অপবিদীম . নীলাচলে বাদের সমযে চৈত্রুদেবের 'দিবোানাদ' ষ্মবন্তাব যে বর্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীব কাবা। 'চৈতন্ত্র-চবিতামূত' গ্ৰপ্তেৰ আব একটি বৈশিষ্টা এই যে, ইহাৰ মধ্যে লেখক অত্যস্ত সহজ পরল ভাষায় অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্তকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা কবিয়াছেন। ইহা ভাঁহাব অদামান্ত কুতিত্বের পরিচয়। 'চৈতন্যচবিতামতে'ব ভাষায় স্থানে স্থানে हिन्दी ভाষাব প্রভাব দেখা যায়, লেখক দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই এইৰূপ হইষাছে। কৃষ্ণাস কবিরাজ অসাধাবণ বিনয়ী লোক ছিলেন. 'চৈতগ্রচরিতামূত' গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজেব দৈন্য প্রকাশ কবিয়াছেন। হৈতক্ষচবিতগ্রন্থগুলিব মধো 'চৈতক্ষচবিতামৃত' নানা দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। তবে ইহাব একমাত্র ক্রটি এই যে, ইহাব মধ্যে জলৌকিক বর্ণনাব কিছু আধিকা দেখা যায।

'চৈতন্তচরিতামুতে'ব পবেও আবও কয়েকটি চৈতন্তচবিতগ্রন্থ রচিত হইন্না-ছিল, কিন্তু দেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যানন্দদাদের 'প্রেম-বিলাদ', মনোহব দাদেব 'অমুবাগবন্ধী', নরহরি চক্রবর্তীব 'ভক্তিরত্বাকব' ও 'নবোভ্রমবিলান' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রদক্ষে উল্লেখ কবা ঘাইতে পারে। এই वहेक्जित मर्सा व्यत्नक देवकव महारखंद कीवनी अवः देवकव मध्यमारव्यव हेजिहांम বর্ণিত হইন্নাছে। 'প্রেমবিলাস'-রচন্নিতা নিজ্যানন্দর্গাস ছিলেন নিজ্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর শিষ্তা; এই বইটি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইরাছিল, **उ**द्ध हेशांत्र मस्या भावतकी कात्म व्यक्तिक धीकिश खेशानान धार्यन कवित्राहि । মনোহর দাসের 'অফুরাগবলী' ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, ইহাব মধ্যে মুখ্যত শ্রীনিবাদ আচার্ধের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নবহরি চক্রবর্তীর 'ভক্কিরত্বাকব' स्विमान श्रष्ट, रेश्व मर्था अमान महर्यात श्रीनिवान बाहार्व अमून देवकव व्याठार्यत्मत्र कीवनी ७ देवक्ष्य मच्यानात्मत्र हेजिश्म वर्गिङ हहेग्नात्क, व्ययुनान्युर কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওবা হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও নিত্যানন্দেব পুত্র বীবভন্ত গোস্বামীব লেখা কয়েকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধৃত এই সমস্ত কাবণে 'ভক্তিরপ্লাকব'-এব মূল্য অপবিদীম; নবহরি চক্রবর্তীর অপর গ্রন্থ 'নরোভ্রমবিলাদ' ক্ষুদ্রতব গ্রন্থ, ইহার মধ্যে নবোভ্রম দাদেব জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নবহবি চক্রবর্তীব ছুইটি গ্রন্থই অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগে রচিত হইসাছিল। তিনি 'শ্রীনিবাসচরিত্র' নামে অধুনালুপ্ত আব একটি গ্রন্থও লিখিয়া-চিলেন।

### ৮। বৈষ্ণব নিবন্ধ-সাহিত্য

বাংলাব বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি গৌণ শাখা নিবন্ধ-সাহিত্য। বৈঁফবদেব পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিষয় আলোচনা কবিয়া ছোট বড অনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রন্থ বাংলায় রচিত হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুলাবনের গোস্বামীদের রচনাবলী ও 'চৈতক্তচিরিতামৃত'কে অফুলবণ কবিয়াছে, মাত্র অল্প কমেকটি ক্ষেত্রে রচয়িতারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্পতের 'রসকদম্ব' ( রচনাকাল ১৫৯৯ খ্রীঃ ), রামগোপাল দালের 'রসকল্পবারী' (রচনাকাল ১৬৭৩ খ্রীঃ) এবং রামগোপাল দালের

পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' ও 'অষ্টরসব্যাখ্যা' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ )।

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈশ্বব ভক্তদের নামের তালিকা এবং গুরুশিস্ত-পরস্পরা বর্ণিত হইরাছে। এই জাতীয় রচনাব মধ্যে দৈবকীনন্দনের 'বৈশ্বব-বন্দনা' (রচনাকাল বোডশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ) এবং রামগোপালদাস ও রসিকদাসের 'শাথানির্ণয়' (রচনাকাল সপ্তদশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ কবা ঘাইতে পারে।

#### ৯। কুষ্ণমঙ্গল

কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যে সমন্ত আখ্যানকাব্য রচিত ইইয়াছিল সেগুলিও বৈষ্ণব সাহিত্যেব অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে 'কৃষ্ণমঙ্গল' বলা হয়।

চৈত্তন্ত-পরবর্তী যুগের দর্বপ্রথম ও দর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রুফ্মঙ্গল কাব্যের বচয়িতা মাধবাচার্য। ইনি সম্ভবত চৈত্ত্যদেবের সমদাময়িক ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি চৈত্ত্যদেবের স্থালক ছিলেন; কিন্তু এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

মাধবাচার্যেব শিক্স ক্রফানপও একখানি 'ক্রফনক্সন' বচনা করিয়াছিলেন।
ইহার মধ্যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভাগবতবহিভূতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।
ক্রফান বলিয়াছেন যে তিনি 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ কবিয়াছেন। কিন্তু 'হরিবংশ'-প্রাণেব বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেযুগে 'হরিবংশ' নামে অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল এবং তাহার মধ্যে দানশণ্ড প্রভৃতি লীলা বর্ণিত ছিল।

কবিশেখরেব 'গোপালবিজয়'-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই বইটি ১৬০০ খ্রীর কাছাকাচি সময়ে রচিত হইয়াছিল। 'গোপালবিজয়' বুহদায়তন গ্রন্থ এবং শক্তিশালী বচনা।

সপ্তনশ শতান্ধীর মধ্যভাগে ভবানন্দ নামক জনৈক পূর্ববন্ধীয় কবি 'হরিবংশ' নামে একথানি ক্লফমন্দল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতেও দানগণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি বণিত হইয়াছে এবং ক্লফদাসের মত ভবানন্দও বলিয়াছেন খে তিনি ব্যাসের 'হরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যটি

রচনা হিদাবে প্রশংসনীয়, তবে ইহাতে আদিরসের কিছু আধিক্য দেখা যায়।

এইসব 'কৃষ্ণমঙ্গল' ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ এবং দুঃবী ভামদাস রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই বইগুলি যোড়শ শতান্দীর রচনা। সমানশ শতান্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তী রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও পরশুরাম রায় রচিত 'মাধবসঙ্গীত'-এর নামও উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। অষ্টাদশ শতান্দীর বিশিষ্টতম কৃষ্ণমঙ্গল-রচিয়তা হইতেছেন "কবিচক্র" উপাধিধারী শহুব চক্রবর্তী; ইনি বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাঙ্গা গোপালিসিংহের (রাজস্বকাল ১৭১২-৪৮ খ্রীঃ) সভাকবি ছিলেন; ইহার কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি অতে বিভক্ত; প্রতি থণ্ডের অজ্ঞ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; শহুর চক্রবর্তী কবিচক্র রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নও বচনা করিয়াছিলেন; ইহার লেখা কাব্যগুলিব যত পুঁথি এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পুঁথি আর কোন বাংলা গ্রন্থের মিলে নাই।

### ১০। সহজিয়া সাহিত্য

"সহজিয়া" নামে (নামটি আধুনিক কালের সৃষ্টি) পরিচিত সম্প্রদারের লোকেরা বাহত বৈশ্ব ছিলেন, কিন্তু ইহাদের দার্শনিক মত ও সাধন-পদ্ধতি তুইই গোড়ীয় বৈশ্বদের তুলনার স্বতন্ত্র। ইহারা বিশ্বাস করিতেন বাহা কিছু তত্ব ও দর্শন সবই মান্ত্রের দেহে আছে। গোড়ীয় বৈশ্ববেরা পরকীয়া প্রেমকে সাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সহজিয়া সাধকেরা বাস্তব জীবনেও পরকীয়া প্রেমের চর্চা করিতেন, ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহারই মধ্য দিয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। সহজিয়ারা মনে করিতেন যে, বিশ্বন্দল, জন্মদেব, বিশ্বাপতি, চুঙীদাস, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন সাধক ও কবিরা সকলেই পরকীয়া-সাধন করিতেন।

সহজিয়াদেরও একটি নিজম্ব দাহিত্য ছিল এবং তাহার পরিমাণ স্থবিশাল। সহজিয়া-দাহিত্যকে তুইভাগে ভাগ করা ষাইতে পারে—পদাবলী ও নিবন্ধ-দাহিত্য। এ পর্যন্ত বহু সহজিয়া পদ ও সহজিয়া নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু উৎক্ট বচনা থাকিলেও অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। অনেক রচনায়

আল্লীল ও ক্লচিবিগর্হিত উপাদানও দেখিতে পাওয়া যায়। সহজিয়া লেখকেরা নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচয়িতা হিসাবে নিজেদের নাম না দিয়া বিভাপতি, চণ্ডীদাস, নরহরি সরকার, রঘুনাথ দাস, ক্রফদাস কবিবাজ, নরোত্তম দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারদের নাম দিতেন। নিজেদের নামে যাহারা সহজিয়া পদ ও নিবন্ধ লিথিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৃকুন্দদাস, তক্লণীব্মণ, বংশীদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

#### ১১। অনুবাদ-সাহিত্য

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অক্যান্স বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অন্দিত হইয়াছিল। কিছু কিছু ফার্সী এবং হিন্দী বইও অন্দিত হইয়াছিল। তবে এই অম্বাদ প্রায়ই আক্ষরিক অম্বাদ নয়, ভাবাম্বাদ। ইহাদেব মধ্যে কবিব স্বাধীন রচনা এবং বাংলা দেশের ঐতিহ্য-অম্বাবী মূলাতিরিক্ত বিষয প্রায়ই দেখিতে পাওয়া বায়।

### (ক) রামায়ণ

বাংলাব অফুবাদ-সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখাব মধ্যে বামায়ণেব কথাই প্রথমে বলিতে হয়। প্রথম বাংলা রামায়ণ-রচয়িতা ক্বজিবাদ সম্বন্ধ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পবে বোডণ শতকে বচিত শহবদেব ও মাধ্ব কললীর রামায়ণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শহরদেব আদামের বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক। শুদ্র হইয়াও তিনি রাহ্মণনেব দীক্ষা দিতেন, এই অপবাধে তাঁহাকে স্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তথন তিনি কামতা (কোচবিহার) রাজ্যে পলাইয়া আসেন এবং কামতা-রাজেব আপ্রয়ে অবশিপ্ত জীবন কাটাইয়া পরলোকগমন করেন। মাধ্ব কললী শহরদেবের পূর্বেতী কবি। "শুমহামানিক্য বরাহ রাজার অফুরোধে" ইনি ছয় কাশু রামায়ণ রচনা করেন। উত্তরকাশুটি লেখেন শহরদেব। প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল না। এই কারণে, মাধ্ব কন্দলী ও শহরদেব আসামের অধিবাদী হইলেও ইহাদের ব্রচিত রামায়ণকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্তর্ভ করা বাইতে পারে।

সপ্তদল শতাব্দীর বাংলা বামায়ণ-বচয়িতাদেব মধ্যে "অভুত আচার্য" নামে পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাব প্রকৃত নাম নিত্যানন। প্রবাদ এই যে, দাত বংদব বয়দে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি মুখে মুখে বামায়ণ বচনা কবিষাছিলেন, এই অন্তত কাল করিয়াছিলেন বলিষা ইনি "অদুত আচার্য" নাম পাইষাছিলেন, মতাস্থবে, ইনি সংস্কৃত অভুত-বামাষণ অবলম্বনে বাংলা বামাষণ লিথিষাছিলেন ব**লিষা ইহাব নাম "অভত-আচাৰ্য"** হইযাছিল, আব একটি মত এই ষে, ইহাব নাম "অভুত-আচার্য আদপে ছিল না, লিপিকব-প্রমানে "মছুত আশ্চধ বামাঘণ" কথাটিই "অছুত আচার্ধ বামায়ণ"-এ াবিণত হইণাছে এবং তাহা হইতেই সকলে ধবিয়া লইষাছে যে কবির নাম 'অভ্ত আচাৰ্য"। সু শাংগ ১উক, ''অভত আচাৰ্য'' বচিত বামায়ণটি বেশ প্রশংসনায বচনা। ইহাতে সপত্রী স্থমিত্রাব সম্বাধিনী স্বেহম্মী কৌশল্যাব চবিত্রটি থেরপ জীবস্ত হইয়াছে, তাহাব তুলনা বিবল। "অদ্ভুত **আচার্য"ব রামায়ণ এক** সমযে উত্তববঙ্গেন থুব জনপ্রিষ চিল, ঐ অঞ্চলে তথন কৃত্তিবাদী বামাযণের তেমন প্রচাব ছিল না। বর্তমানে "মন্ত্র আচার্য"ব বামাণ্ ভাহাব **জনপ্রিয়তা** হাবাইয়াছে নটে, তবে ইহাৰ অনেক অংশ কুত্তিবাসী বামায়ণেৰ মধ্যে প্ৰবেশ করিয়া এখন ক্লুন্তিবাদেবই নামে চলিয়া যাইতেছে।

ইহাবা ভিন্ন আবও অনেক বাঙালী কবি বামায়ণ বচনা করিয়াছিলেন। ক্ষেকজনেব নাম এখানে উল্লিপিত হইল—দ্বিঙ্গ লক্ষ্মণ, কৈলাদ বস্থা, ভবানী দাস, কলিচক্র চক্রবভী, মহানন্দ চক্রবভী, গঙ্গাবাম দত্ত, কৃষ্ণনাদ। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বচিত বামানন্দ ঘোষেব রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এই বামায়ণে বামানন্দ নিজেকে বুদ্দদেবেব অবতার বলিয়াছেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আব একটি বাংলা বামায়ণেব বচনা সম্পূর্ণ হইষাছিল। এটি বাক্ডা-নিবাদী জগংবাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাঁহাব পুত্র বামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তুইজনে মিলিয়া বচনা কবেন।

#### (খ) মহাভারত—কাশীবাম দাস

বাংলা মহাভারত রচনা স্বরু হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের বা**জস্বকালে** (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ)। হোসেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরান্তল ধান মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু সংস্কৃত মহাভারতের মর্ম ভাল-

ভাবে প্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি কবীক্স পরমেশ্বরকে দিয়া একথানি বাংলা মহাভারত রচনা করান। এইটিই প্রথম বাংলা মহাভারত এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম মহাভারত। কবীক্স পরমেশ্বরেব মহাভাবতথানি স্থপাঠ্য, তবে সংক্ষিপ্ত।

পরাগল থানের পুত্র ছুটি থান (প্রক্লন্ত নাম নদরৎ থান) ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন শাহের অধিক্লন্ত অঞ্চলবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈমিনি রচিত মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের বিশেষ অন্ত্রাগী ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার সভাকবি প্রীক্র নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবান্থবাদ করান। শ্রীকর নন্দীর এই মহাভারত হোসেন শাহেব বাজত্বের শেষ দিকে অথবা নসবং শাহেব রাজত্বকালে বচিত হয়।

পূর্ববেশ্বর যে মহাভারতটির প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেটির প্রায় আগাগোড়ায়ই সঞ্জয়ের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন এই
মহাভারতের রচয়িতার নাম সঞ্জয়। কিন্তু অক্যান্ত পণ্ডিতদেব মতে এই সঞ্জয়
মহাভারতের অন্ততম চরিত্র সঞ্জয় ভিয় আব কেহই নহে, তাহাবই নামে ইহাতে
কবি ভণিতা দিয়াছেন। শেবোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। কোন কোন
পূঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারায়ণ দেব নামে জনৈক ভরছাজ-বংশীয় ব্রাহ্মণ
'সঞ্জয়' নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন বাখিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। দীনেশচক্র সেনেব মতে সঞ্জয়ের মহাভারত কবীক্র পরমেশ্বেব মহাভারতের পূর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা মহাভারত। কিন্তু এই মতেব
সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। কবীক্র পরমেশ্বের মহাভারতে উহার রচনার
যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা য়ায় যে উহাব পূর্বে
অন্তত্ত পূর্ববন্ধে কোন বাংলা মহাভারত বচিত হয় নাই।

আর একজন বিশিষ্ট মহাভাবত-রচয়িতা নিত্যানন্দ ঘোষ। ইনি সম্ভবত বোড়শ শতাব্দীর লোক। ইহার মহাভাবত আকাবে বৃহৎ এবং ইহার প্রচার পশ্চিম বন্ধেই সমধিক ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে বচিত অক্সান্ত বাংলা মহাভারতের মধ্যে উডিগ্রার শেষ-স্বাধীন হিন্দু রাজা মুকুন্দদেবের বাঙালী সভাকবি দ্বিজ রঘুনাথ রচিত 'অখ্যেধপর্ব', উত্তর রাঢ়ের কবি রামচক্র থান রচিত 'অখ্যেধপর্ব' এবং কোচবিহারের রাজসভার আপ্রিত ছুইজন কবির রচনা--রামদরশ্বতীর 'বনপর্ব' ও পীতাম্বর দাসের 'নল- বিদয়ন্তী-উপাধ্যান'-এর উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। \*

ইহাদের পরে কাশীরাম দাদ আবিভূত হন। কাশী রামের পুরা নাম কাশীরামদাদ দেব। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। তাঁহাব তিন পুত্র—ক্ষেষ্ঠ কৃষ্ণদাদ, মধ্যম কাশীরামদাদ, কনিষ্ঠ গদাধরদাদ। ইহাদের আদি নিবাদ ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রাণী পরগনার কোন এক গ্রামে। গ্রামটির নাম কোন পূঁথিতে 'দিশ্বি', কোন পূঁথিতে 'দিশ্বি' পাওয়া যায়। তবে কমলাকান্ত দেব দেশত্যাগ করিয়া উড়িয়্রায় বদতি স্থাপন করিয়াছিলেন। দেখানেই কাশীরামদাদেব মহাভারত রচিত হয়।

বর্তমানে যে অষ্টাদশ-পর্ব মহাভাবত কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত, তাহার সবথানিই কাশীরামদাসের রচনা নহে। ইহার সমগ্র আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাটপর্ব এবং বনপর্বেব কিয়দংশ ক্শীরামের লেখনীনিঃস্ত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব রচনা করিয়া কাশীরামদাস পবলোকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পর্কিত আতৃত্বুত্র নন্দরামদাসকে তিনি অস্ত্রোধ জানান তাঁহার আরক্ষ কার্য শেষ করিবার জন্ম। নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পর্ব রচনা করেন, কিছু তিনিও মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই। অন্য বহু কবি মিলিয়া কিছু কিছু লিখিয়া এই মহাভারত শেষ করেন। যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাস লিখেন নাই, সেগুলিতে তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাদেরই ভণিতা আদিতে ছিল, কিছু পরবর্তীকালে এই মহাভারতের লিপিকর, গায়ন ও প্রকাশকরা ঐসব কবির ভণিতা তুলিয়া দিয়া সর্বত্র কাশীরামদাসের ভণিতা বসাইয়া দিয়াছেন। ফলে এখন সমগ্র মহাভারত-খানিই কাশীরামদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে।

কাশীরামদাসের মহাভারতের বিরাটপর্বের কোন কোন পুঁথিতে যে রচনাকাল-বাচক শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ পর্বের রচনা ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদাসের লেখা অভ্যান্ত পর্বগুলি ইহার কিছু আগে বা পবে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওঘা যাইতে পারে। কাশীরামদাসের অফুজ গদাধরদাস ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগয়াথমঙ্গল' নামে একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এই কাব্যে ডিনি কাশীরামদাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বতরাং কাশীরামদাসের রচিত পর্বগুলির রচনাকালেব অধন্তন সীমা ১৬৪২ খ্রীঃ।

কানীরামদাদের রচিত পর্বগুলি হইতে বুঝা যায় যে, কানীরাম একজন শ্রেষ্ঠ

কবি ছিলেন। বিক্রুর মোহিনী-রূপ ধারণ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভা প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনায় কাশীরাম অতৃলনীয় দক্ষতার পরিচর দিয়াছেন। কাশীরামের মহাতারত বাংলাদেশে অদাযাগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক কুত্তিবাস ছাড়া আর কোন কবিব রচনা অফুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। কুত্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীরামদাসের মহাভারতও বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু কৃত্তিবাস শুধূ বাংলা বামায়ণের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাও। পক্ষান্তরে কাশীবামদাসের প্রেই অনেক কবি বাংলা মহাভারত রচনা করিয়া কাশীরামকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কাবণে কাশীরামদাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব অধিক।

কাশীরামদাদের মহাভারত অভ্তপূর্ব জনপ্রিয়ত। লাভ করার ফলে তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদেব বচিত বাংলা মহাভারতগুলি অচিবে বিশ্বতির জগতে চলিয়া গেল। কাশীরামদাদেব পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্রাম দাস, অনস্ত মিশ্র, রাজেন্দ্র দাস, রামনাবায়ণ দত্ত, বামকৃষ্ণ কবিশেখব, শ্রীনাথ ব্রান্ধণ প্রভৃতি কবিগণ এবং অষ্টাদশ শতকে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, ষ্ট্রীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, "জ্যোতিষ ব্রান্ধণ" বাহ্নদেব, ত্রিলোচন চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণবাম, বামনাবায়ণ ঘোষ, লোকনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিরা বাংলা মহাভাবত বচনা কবেন। অবশ্র সম্পূর্ণ মহাভারত খ্ব কম কবিই বচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভাবতের অংশবিশেষকে বাংলা কপ দিয়া ক্ষান্ত ইইয়াছেন। ই হাদের কাহারও বচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

#### (গ) ভাগবভ

বামায়ণ ও মহাভাবতের মত ভাগবতেবও বাংলা অহুবাদ হইয়াছিল, তবে খুব বেশী হয় নাই। চৈত্তল্যদেবের সমসাময়িক এবং চৈত্তল্যদেবের দারা 'ভাগবতাচার' উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাদী কবি রঘুনাথ পণ্ডিত 'রুফপ্রেমতরদ্বিণী' নাম দিয়া ভাগবতের অহুবাদ করেন; কিন্ত ভাগবতেব বারটি হলের মধ্যে প্রথম নয়টি হলের তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবাহ্বাদ করিয়াছিলেন এবং শেব তিনটি হলের আক্রিক অহুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শহরদেব কাষতারাজের আশ্রমে থাকিয়া ভাগবতের কয়েকটি হলের অহুবাদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তী নামে একজন্ কবি সমগ্র ভাগবভের বন্ধান্থবাদ করেন—১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্থবাদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে সনাতন ঘোষাল বিভাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়া ভাগবভের প্রথম নয়টি স্বন্ধের আক্ষবিক অন্থবাদ কবেন; ইনি ছিলেন "কলিকাতা ঘোষাল বংশের" সস্তান।

#### (ঘ) অক্সান্ত অনুবাদ-গ্রন্থ

নামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অকান্ত কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও বাংলায় অনুদিত হইগাছিল। তবে দেগুলি সাহিত্যস্থি হিদাবে উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নাই। হিন্দী এবং ফার্সী ভাষাব যে সমন্ত গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হইয়াছিল, ভাহাদের অধিকাংশেবই অন্ত্বাদক ম্সলমান। পববর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সম্প্রে আলোচনা কবা হইতেছে।

### ১২। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান

বাংলা দাহিত্যের মুদলমান লেথকেবা হিন্দু লেথকদের তুলনায় অপেক্ষাক্তত পরে অংশগ্রহণ কবিতে আবস্ত কবেন। কাবণ, বাঙালী মুদলমানদের মাতৃভাষা যে আববী বা ফার্সী নংহ—বাংলা, ইহা উপলব্ধি কবিতে তাঁহাদের কয়েক শতান্দী লাগিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে মৃদলমান লেথকেবা এমন একটি নৃতন বস্তু দিয়াছেন, যাহা হিন্দু লেখকেবা দিতে পারেন নাই। ধর্মনিবপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মৃদলমানরা সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার কোন প্রয়োজন অমুভব করেন নাই; এইজন্ম তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় অবলম্বনেও তাঁহারা ক্রিয়াছেন। অবশ্র ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তাঁহারা লিখিয়াছেন।

ষোডশ শতান্দী হইতে মুসলমান লেথকদেব বাংলা বচনার সাক্ষাথ পাই। এই শতান্দীতে সাবিবিদ খান নামে একজন মুসলমান কবি একখানি 'বিছাম্মন্দর' কাব্য বচনা করেন। ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন। কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভিননতেওর পরিচয় পাওযা যায়। লেথকের সংস্কৃত-জ্ঞানেব পবিচয়ও কাব্যেব মধ্যে মিলে।

ষোডশ শতান্দীব আব একজন বিশিষ্ট বাঙালী মুসলমান কবি চট্টগ্রামেব পরাগলপুর-নিবাসী কবি সৈমদ স্থলভান। ইনি 'জ্ঞানপ্রনিপ', 'নবীবংশ' এবং 'শবে মেযেবাজ' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, প্রথম গ্রন্থটিতে বোগসাধনাব তত্ত্ব, দ্বিভীয়টিতে বাবজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীয়টিতে হজবং মুহম্মদের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'নবীবংশ' বইখানি আয়তনে খুব বিবাট।

জৈম্দীন নামে আব একজন কবি 'রক্সলবিজয' নাম দিয়া হজবৎ মৃহম্মদেব জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া একটি কাব্য লিথিয়াছিলেন। ইনি সম্ভবত বোডশ শতাকীব লোক। "ইছপ থান" অর্থাং গন্তফ থান নামে একজন ব্যক্তি জৈছ-দ্বীনেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সৈয়দ স্থলতানেব শিষ্য মোহাম্মদ থান একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইনি ১০৫৬ হিজারা বা ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মজ্কুল হোদেন' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যটিতে কাববালাব করুল কাহিনী বর্ণিত হইমাছে। মোহাম্মদ থান সংস্কৃত ভাষা যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুবাণসমূহ যে তাঁহাব ভাল কবিষা পড়াছিল, তাহাব পরিচ্য তাঁহাব এই কাব্য হইতে পাও্যা যায়। তাঁহাব বচনা বীতি অভ্যন্ত পবিভন্ধ।মোহাম্মদ থান 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' বা 'যুগ-সংবাদ' নামে আব একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহাতে সত্যযুগ ও কলিয়ুগেব কাল্পনিক বিবাদেব বর্ণনা দেওয়া হইযাছে। 'মক্তুল-'হাদেন' কাব্যে মোহাম্মদ থান নিজেব মাতৃকুল ও পিতৃকুলেব যে পরিচ্য় দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উভয় কুলেই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহাত হিত্তি দেবা বিতৃকুলেব লোকেরা বহু পুক্ষ ধবিষা চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সপ্তদশ শতান্দীতে বাংলা সাহিত্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ ম্সলমান কবিষয—দৌলত কাজী ও আলাওল আবিভূতি হন। ই হারা আবাকানেব রাজধানী বোসান্দ নগরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আরাকানরাজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্ঠপোষৰ লাভ কবিষা কাব্য রহনা কবিয়াছিলেন। দৌলত কাজী আরাকানরাজ শ্রীস্থধাব

রোজস্বকাল ১৬২২-৩৮ ব্রীঃ) দেনাপতি লক্ষর-উজীর আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষণ লাভ কবিষাছিলেন এবং তাঁহাব আদেশে 'দতী ময়নামতী' নামে একথানি কাব্য রচনা কবিয়াছিলেন। কাব্যটি দাধন নামে একজন উত্তর-ভাবতীয় কবিব লেখা 'মৈনা দং' নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যেব আধাবে বচিত। এই কাব্যেব নামিকা দতী মমনামতী স্বামী লোব বর্ত্তক পবিত্যক্ত হইষা যে বিবহ-ষত্ত্বণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপকপ দক্ষতাব পরিচ্য দিষাছেন। সংহত স্বল্পবিমিত ভাবঘন উক্তিসমূহের মধ্য দিয়া কাব্যরদ স্পষ্ট কবা দৌলত কাজীব প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যে মহানামতীব বাবমাস্থা অত্যন্ত মর্মস্পাশী ও কাব্যবদ-পূর্ণ বচনা। তবে দৌলত কাজীব আক্মিক মৃত্যু হওয়াব ফলে 'দতী মহানামতীব কাব্য অসম্পূর্ণ থা কিয়া যায়। দীর্ঘকাল পবে আলাওল এই কাব্যকে সম্পূর্ণ কবেন।

আলাওল তাঁহার বিভিন্ন কাব্যে নিজেব জীবনকাহিনী বিস্ততভাবে লিপিন্দ কবিষা গিষাছেন। তিনি ১৬০ খ্রীঃব বাছাকাছি সমযে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁছাব পিতা ফ'তহাবাদেব (আধুনিক ফবিদপুব অঞ্চল) স্বাবীন ভস্বামী মঞ্জলিস কুতুবেব অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপথ দিয়া যাইবাব সময় আলাওন ও তাঁহাৰ পিতা পর্তু গীজ জনদহাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। আশতিশেব পিতা পর্তু গীজদের সহিত যুদ্ধ কবিষা প্রাণ দেন। আলাওল কোনক্রম অব্যাহতি লাভ করিয়া সাঁতবাইয়া আবাকানেব বলে থাসিয়া উঠেন। ইহার পব আলা ওল আবাকান-বাজ্যের অশ্বাবোহী-বাহিনীত নিযুক্ত লইলেন। আলাওলের উচ্চ কুল, পাণ্ডিডা ও সঙ্গীতনৈপুণ্যেব জন্ম তাঁহাব খ্যাতি চাবিদিকে ছডাইঘা পডিল। বাজ্যেব প্রধান কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুব আনা ওলকে নিজেব গুরুপদে অভিষিক্ত কবিষা জাঁহার পৃষ্ঠপোষণ কবিতে লাগিলেন। মাগনেব অফুরোধে আলাওল 'পদ্মাবঙী' নামে একটি কাব্য লিখিলেন, কাব্যটি জাযদী নামক উত্তব ভাবতীয় স্ফী মুদল-মান কৰিব লেখা 'পদমাৰং' নামক কাব্যেব' (বচনাকাল ষোডণ শতকেব মধ্যভাগ) স্বাধীন অমুবাদ। 'পদ্মাবতী' আরাকানবাজ থদো-মিনভাবেব রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫১ খ্রী:) বচিত হয়। 'পদাবতী'ব মধ্যে বোমাণ্টিক উপাদান এবং অধ্যাত্ম-অমুভূতির আক্র্য সমন্বয় সাধিত হওযায় কাব্যটি অভিনবত্ব ও উৎকর্ষ লাভ কবিয়াছে। হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাওলের প্রাপাঢ় জ্ঞানের নিম্পনিও এই কাব্যে পাই। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও এই কাব্যে দেখা যায়। মোটের উপর 'পদ্মাবতী' কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ দার্থক এবং এইটিই আলাওলের শ্রেষ্ঠ বচনা।

'পদাবতী'র পরে আলাওল মাগন ঠাকুরের অন্থরাধে 'দৈফুলমূল্ক্বদি-উজ্জামাল' নামে একটি কাব্য লিখিতে আবস্তু করেন। এটি ঐ নামেব একটি ফার্সী কাব্যের বন্ধান্থবাদ। মাগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুর কলে এই কাব্যেব রচনায় ছেদ পড়ে। কয়েক বংসর পবে দৈয়দ মুসা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তিব আজ্ঞায় আলাওল কাব্যটি শেষ করেন। আলাওল আরাকানরাজের মহাপাত্র সোলেমানেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। সোলেমানের অন্থরোধে আলাওল দৌলত কাজীব অসম্পূর্ণ কাব্য 'সভী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি হিসাবে দৌলত কাজী আলাওলেব তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাহাব উপর ফবমায়েসী রচনার মধ্যে আলাওলেব নিজস্ব কবিত্বশক্তিও তেমন ক্তি পায় নাই; সেইজল্ল এই কাব্যে আলাওল-রচিত অংশ দৌলত কাজীর রচনার তুলনায় নিক্নন্ত হইয়াছে। সোলেমানের অন্থবোধে আলাওল যুসুফ গদাব আববী গ্রন্থ 'তোহ্ফা'ব বন্ধান্থবাদ করেন; এই বইটি ইসলাম ধর্মেব অনুষ্ঠান ও ক্বত্য বিষয়ক নিবন্ধ। আলাওলের 'তোহ্ফা'র বচনা ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্যে আবস্তু ও ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্যে শেব হয়।

কিন্ত ঘটনাচক্রে আলাওল এক বিপদে পড়েন: শাহজাহানেব দিতীয় পুত্র শুজা ঔবঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া আরাকানরাজেব নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৬১ গ্রীষ্টাব্দে তিনি আরাকানরাজ শ্রীচক্রপ্থর্ধার সহিত বিবাদ করিতে গিয়া আবাকানরাজের আজ্ঞায় সপরিজনে নিহত হন। শুজার সহিত আলাওলের মেলামেশা ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শক্র আলাওলের নামে রাজার মন বিষাক্ত করিয়া দিয়া আলাওলকে কাবাগারে নিক্ষিপ্ত করাইলেশ পঞ্চাশ দিন পরে রাজা আলাওলেব নির্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে মৃক্তি দিলেন এবং তাঁহার শক্রর প্রাণদণ্ড বিধান কবিলেন। কিন্তু মৃক্তি পাইয়া আলাওল অপরিশীম দারিস্ত্র্য ও তৃঃথকষ্টের সম্মুখীন হইলেন। এগারো বংসর এইভাবে কাটিবার পর আলাওল মজলিস নবরাজ নামে একজন রাজ-অমাত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিলেন। ইহাব আদেশে আলাওল 'সেকেন্দারনামা' নামে একটি কাব্য রচনা করিলেন; এটি নিজামীর লেখা ফার্সী কাব্য 'সেকেন্দারনামা'র বঙ্গাহ্বাদ। আলাওল আরাকানরাজ্যের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণণ্ড লাভ করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার অন্তরোধে 'সপ্তপয়কর' নামে একটি কাব্য লেখেন;

বইটি নিজামীর 'হপ্তপন্নকর' নামক সপ্ত-কাহিনী বর্ণনামূলক ফার্সী কাব্যেব অন্তবাদ।

আলাওল 'বাগনামা' নামা একটি দলাতশান্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।
কিছু বাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদও তিনি বচনা করিয়াছিলেন।

'পদ্মাবতী' ভিন্ন অন্য কোন বচনায় আলাওল উল্লেখযোগ্য দক্ষভাব পরিচয় দিতে পাবেন নাই।

অক্সান্ত মুদলমান কবিরা নানা ধাবা অবলম্বনে কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন। এথানে ক্ষেক্টি প্রধান ধাবা এবং ঐ দ্ব ধাবাব প্রধান প্রধান কবিদেব নাম উল্লিখিত হইল।

# (ক) হিন্দী বোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসবণ

অন্তত ছইটি হিন্দী বোমাণ্টিক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অনুদিত বা অন্তত্মত হইয়াছিল। প্রথম—কুংবনেব 'মৃগাবতী' (বচনাকাল ৯০৯ হিজরা বা ১৫০৩ গ্রীঃ), এই কাব্য অবলখনে কয়েকজন মৃদলমান কবি বাংলা কাব্য রচনা কবিযাছিলেন; তাঁহাদেব মধ্যে মৃহম্মদ থাতেব ও কবিমূলার নাম উল্লেখযোগ্য। তাবপব, মনোহর ও মধুমালতীব প্রাণয়কাহিনী অবলখনে হিন্দীতে কয়েকটি কাব্য বচিত হইযাছিল। এই দব কাব্য অবলখনে বাংলা কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন মৃহম্মদ কবীর, দৈয়দ হামজা ও সাকেব মামূদ।

# (খ) ফার্সী বোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ ব। অনুসরণ

ফার্সী ভাষায় রচিত বোমাণ্টিক কাব্যগুলিব এক বৃহদংশই 'লায়লি-মজ্জ্যু' এবং 'ইউল্লফ-জোলেখা'ব প্রেমোণাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কয়েকজন মৃদলমান কবি এইদব কাব্যের অহ্বাদ বা অহ্দরবণ কবিয়া বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'লায়লি-মজ্জ্যু'-রচয়িতাদেব মধ্যে দর্বপ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম-নিবাদী কবি বাহ্বাম থান। ইনি "নিজাম শাহ" উপাধিধারী আবাকান ও চট্টগ্রামেব অধিপতি শ্রীচক্রস্থর্যার "দৌলত-উজীর" ছিলেন এবং ঔরঙ্গজ্বেবে রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ ঝাঃ) কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা 'ইউল্লফ-জোলেখা'র

রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মন সগীর (বা "সগিরি")। ইহার কাব্যের ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর (১৪১৪-৯২ খ্রীঃ) ফার্সী 'ইউহ্বয়নজোনখা'র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি যোড়শ শতান্ধীর শেষার্ধের লোক। কেহ কেহ শাহ মোহাম্মন সগীরকে বাংলাব স্থলভান গিয়াস্থলীন আজম শাহের (রাজত্বলাল ১৬২০-১৪১০ খ্রীঃ) সমসাময়িক মনে কবেন, কিন্দু এই মত কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

# (গ) নবীবংশ, রমুলবিজয় ও জঙ্গনামা

'নবীবংশ' পয়গম্বরদেব কাহিনী, 'রস্থলবিজয়' হজবত মৃহশ্মদের কাহিনী ও 'জঙ্গনামা' যুদ্ধেব ( বিশেষত ইসলাম-ধর্ম-প্রচারকদের ধর্মযুদ্ধেব ) কাহিনী অবলম্বনে লেখা কাব্য। এই শ্রেণীব কাব্যগুলি হবিবংশ ও মহাভাবতের অস্পরণে রচিত। বাহারা এই জাতীয় কাব্য বচনা কবিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অক্তান্ত বচয়িতাদেব মধ্যে হায়াৎ মামৃদ, শাহা বদিউদ্দীন, শেখ চাঁদ, নসক্ষমা থান ও মনস্থরের নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। ইহাদেব মধ্যে অস্তাদশ শতান্দীব কবি হায়াৎ মামৃদ্ প্রেষ্ঠ। ইনি 'মহ্বমপর্ব' নামে যে বইটি লিথিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন হায়াৎ মামৃদ 'চিত্ত-উত্থান', 'হিত্তজ্ঞান বাণী' ও 'আম্বিয়া-বাণী' নামে তিনটি কাব্য বচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'চিত্ত-উত্থান' কাব্য হিতোপদেশের ফাদ্যী অস্থ্বাদ অবলম্বনে রচিত।

# (ঘ) পীর ও গাজীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাহিনী

'পীব' অর্থাং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মগুক এবং 'গান্ধী' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের 'বোদ্ধাদের লইয়া বঙ্গায় মুসলমান কবিবা অনেক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কাব্যেব মধ্যে ''গবীব ফকীব"-এব 'মাণিকপীরের গীত' এবং ফয়জুল্লার 'গান্ধীবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পার-মাহাত্মামৃশক কাব্যগুলির মধ্যে 'সত্যপীরেব পাঁচালী'র নাম বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রসঙ্গে
ইহার সম্বন্ধ স্বতম্বভাবে আলোচনা করা হইবে।

### (७) পদাবলী

বাংলার মুনলমান কবিরা হিন্দু কবিদের অমুনরনে ক্লফনীলা বিষয়ক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বলা বাহুল্য, রাধাক্ষকের প্রেম সম্বন্ধীয় পদই সংখ্যায় অধিক। রাধাক্ষকের প্রেমের মাধুর্য ইহাদের কবি-অমুভৃতিকে দোলা দিয়াছিল বলিয়াই ইহারা এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশু তুই একজনের পদে ভাবের যে আম্বরিকতা দেখা যায়, ভাহা হইতে মনে হয় ইহাদের অম্বরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুনলমান কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দৈয়দ মুর্জনার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহার একটি পদে ('শ্রাম বঁধু আমার পরাণ তুমি') ভাবের যে গভীরতা দেখা যায়, তাহা চণ্ডীদান ও জ্ঞানদাদের পদকে শ্বরণ করায়। অস্থান্ত মুনলমান পদকর্তাদের মধ্যে নামির মামুদ, শাহা আকবর, গরীবৃল্লা, গরীব খাঁ, আলী রাজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্তদেবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়ান্ত কোন বাঙালী মুনলমান কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

### (চ) গাথা

বাংলার ম্নলমান কনিলের লেখা গাখা-কাবা বেশ কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। এই গাখা-কাবাগুলির অবিকাংশই প্রণয়বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে সক্রফের 'বামিনী-চরিত্র', কোরেশী মাগনের 'চক্রাবতী' এবং খলিলের 'চক্রম্থী-প্র্থি'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দব গাখা-কাবোর কাহিনী এ দেশে লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

### (ছ) সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ

কোন কোন বন্ধীয় মুদলমান কবি দাধনতত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করিয়া-ছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাউল-দরবেশী দাধনতত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য; যেমন, আলী রাজা বিরচিত 'জ্ঞানদাগর' ও 'দিরাজকুলুপ'।

# ১৩। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পাঁচালী

বছ শতাব্দী ধরিয়া বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিয়া আসিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা খুব বেশী হয় নাই। সভ্যনারায়ণ বা সভ্যপীরের উপাসনা উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যে প্রচলিত হওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। 'সভ্যপীর' ও 'সভ্যনারায়ণ' আসলে একই উপাস্তের ত্ইটি রূপ। এই ত্ইটি রূপের মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতর, ভাহা বলা ত্রহ। 'সভ্যনারায়ণ' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে হিন্দু দেবতা পরবর্তী কালে মুসলমানী প্রভাবে 'পীর'-এ পরিণত হইয়াছেন, 'সভ্যপীর' প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 'পীর' হিন্দু প্রভাবে দেবতা বনিয়াছেন। যাহা হউক, 'সভ্যনারায়ণ-এব পৃদ্ধা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত, 'সভ্যপীর'-এর উপাসনা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। 'সভ্যপীরে'র উপাসনার সময়ে মুসলমানী রীতি অমুষায়ী 'সির্নি' নিবেদন করা হইয়া থাকে। 'সভ্যনারায়ণ্-এর হিন্দুমতে পৃদ্ধাব সমযেও 'সির্নি' নিবেদন করা হয়।

'সত্যনারায়ণের 'পাঁচালী' ব্রতক্থা এবং পূজার সময়ে ইহা পঠিত হয়। ইহাব কাহিনী ছইটি—প্রথমটি ধর্মসঙ্গলেব ধর্মসাকুবেব আবির্ভাবেব কাহিনীর মত, দ্বিতীয়টি চণ্ডীমণ্ডলের ধনপতির কাহিনীর মত। 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-রচয়িতাদেব মধ্যে ঘনবাম চক্রবতী, বামেশ্বব, বায়গুণাকব ভাবতচন্দ্র, কবিবল্লভ, জয়নারায়ণ দেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও বছ কবি এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।

'সত্যপীরের পাঁচালা'-ও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন পাঁচালীতে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা যায়। কোন কাহিনীতে দেখা যায় যে, সত্যপীর "আলা বাদশাহ" নামক জনৈক নূপতির কল্ঞাব কানীন-পুত্ররূপে অবতীর্ণ, কোন কাহিনীতে দেখি তিনি নারীক্ষপে "হোদেন শাহা বাদশা"ব কামনা নিবৃত্ত করিতেছেন, আবার কোন কাহিনীতে অক্ত কিছু। সবগুলি কাহিনীতেই দেখা যায় সত্যপীর তাঁহার কুপাভাজন ব্যক্তিদের দিয়া পৃথিবীতে তাঁহার উপাসনা প্রবর্তন করাইতেছেন। 'সত্যপীরের পাঁচালা'-রচয়িতাদের মধ্যে কঞ্চহরি দাস, শহর, কবি কর্প, নায়েক ময়াজ গাজী, আরিফ, কয়জ্লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য, 'স্তাপীর' ভিন্ন আরও করেকটি উপাস্থের উপাসনা হিল্
ও মুদলমান উভয় সম্প্রানারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিল্রা বনতুর্গা, ঠাকুব
গোরাটাদ, কাল্ রায় (কুমীরের দেবতা), দিল্ধা মংগ্রেক্তনাথের পূজা করে, এই সব
দেবতাই মুদলমানদের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরাটাদ, কাল্ শাহ এবং
মোছরা পীর রূপে উপাদিত হইয়াছেন। এই সব উপাস্থের প্রশন্তি-বর্ণনামূলক

পাঁচালীও উভয় সম্প্রধায়ের কবিরাই রচনা করিয়াছেন। তবে দেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়।

### ১৪ ৷ নাখ-সাহিত্য

বাংলার নাথ সম্প্রনায়ের ধর্ম ও সাধনতত্ব এবং ঐ সম্প্রানায়ের আদি গুরুদের কাহিনী অবলয়নে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র। অন্য সমন্ত সম্প্রায় সাধন। করেন মৃত্যুর পরে মৃক্তিলাভর জন্ম; আর নাথদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অজন কবিয়া জাবদ্দাতেই মৃক্তিলাভ করা, এই সাধনার মৃল অঙ্ক সংখ্য, ব্রহ্মচর্য এবং 'কায়া-সাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়া; নাখদের মতে প্রতি মান্ত্র্যের মন্ত্রকে অমৃতক্ষরণকারী চক্ত্র এবং নাভিদেশে অমৃতগ্রাসী স্ব্র্য থাকে . 'কায়া-সাধন' নামক যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা চক্ত্রের অমৃতকে ক্ষরিত হইতে না দিয়া স্ব্রের গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায় এবং তাহা করিলেই অমরত্ব লাভ করা যায়। নাথদের আদি গুরু বা আদি সিদ্ধা চারজন—মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাডিপা ও কার্নপা। গোরক্ষনাথ মীননাথের শিল্প এবং কার্ন্থপা হাডিপার শিল্প। ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, তবে ইহাদের সম্বন্ধে যে কাহিনীগুলি প্রচলিত্র আছে, সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক খে, তাহা হইতে সভ্য নির্ধারণের কোন উপায় নাই।

বাংলাব নাথ-সাহিত্যের কাহিনী মূলত ছুইটি— গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী এবং হাড়িপা-কাম্পা-ময়নামতী-গোপীচাদের কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে দেবী গৌরীর ছলনায় গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধা অর্থাৎ মীননাথ, হাড়িপা ও কাম্পার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রস্ত হওয়া, শাপগ্রস্ত মীননাথের কদলী দেশে নারীদের রাজ্যে রাজা হওয়া এবং গোরক্ষনাথের নর্ভকী-বেশে মীননাথের দভায় গমন করিয়া তত্ত্বোপদেশ দারা তাহার হৈত্ত্ত-দম্পাদন বর্ণিত হইয়াছে। দিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রস্ত হাড়িপার হাড়ি (মেথর) হইয়া রানী ময়নামতীর রাজ্যে যাওয়া, তাহার পরিচয় পাইয়া রানী ময়নামতীর নিজ প্রে গোবিন্দচক্র বা গোপীটাদকে তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়াইবার চেষ্টা, গোপীটাদের দীক্ষা লইতে অনিজ্যা, তাহাকে দ্বের রাখিতে তাহার রানীদের

প্রমাদ, গোপীটাদ কর্তৃক, হাড়িপাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা, কামুপা কর্তৃক হাড়িপার উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যন্ত হাড়িপার কাছে গোপী-চাঁদের দীক্ষাগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এই তুইটি কাহিনী অবলম্বনে ষেসব লেখক গ্রন্থ বচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদেব সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের সোক नरहन, এমনকি সকলে हिन्तु । त्वर त्वर पुगनमान मध्यमारात लाक। তবে ইহাদেব রচনাগুলি নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আদৃত হইত। প্রথম কাহিনী লইয়া একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'গোরক্ষবিজয়'। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে ফয়জুলা, কবীন্দ্র দাস, শ্রামদাস সেন, ভীমদাস, ভীমসেন বায় প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া এবং আরও কয়েকটি বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুলাই 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা। 'গোরক্ষবি**জয়'** কাব্যের রচনাকাল ১৭০০ খ্রীরে কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। অবশু, এই কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কোন প্রাচীনত্তব বাংলা বচনার মধ্যে পাওয়া ষায়। মিথিলাতে বহু পূৰ্বে—পঞ্চন শতান্দীব প্ৰথম দিকে—বিছাপতি এই কাহিনী অবলম্বনে 'গোরক্ষবিজয়' নাটক বচনা করিয়াছিলেন। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের মধ্যে নাথ ধর্মের সাধনতত সম্বন্ধীয় কথা প্রাধান্ত প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে। তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাথ তাঁহার উন্নত চরিত্র, দৃপ্ত পুরুষকাব, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুভক্তির মধ্য দিয়া এবং মীননাথ ভোগলিপ্দা ও ঝুজুদাধন-বিমুখতার মধ্য দিয়া জীবস্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিশ্ব কর্তৃক গুরুর উদ্ধাব বণিত হইয়াছে—বিষয়বম্ব হিসাবে ইহা গুবই অভিনব ও মধুর। এই কাবোর ভাষা ও প্রকাশভ**ন্নীতে** একটা প্রশংসনীয় সংঘমের পবিচয় পাওয়া যায়। 'গোরক্ষবিজয়ে' নারী জাতিকে খুব হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

নাথ সাহিত্যের দিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সংগ্রদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালে এই কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক বচিত হয়, তাহার সংলাপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত হইলেও গানগুলি বাংলায় রচিত; রচনা হিসাবে ইহার অভিনবত্ব থাকিলেও ইহার সাহিত্যিক মূল্য থ্ব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত ভিনটি বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়াছে –ইহাদের রচয়িতাদের নাম তুর্লভ মিল্লক, ভবানী দাস ও

স্থকুর মৃহত্মদ। তুর্লভ মলিকের কাব্য অস্তাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা, ভবানী-দাস ও স্বকুরের কাব্যও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। ভিনটি কাবোর মধ্যে তুর্লভ মল্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ; ভবানীদাসের রচনা কতকটা বৈষ্ণ্ব-পদাবলী-প্রভাবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতুকবদোদ্দীপক; স্থকুরের রচনা স্থানে স্থানে বেশ স্থপাঠ্য, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাডিপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিত্তগুলিকে কতকটা হেয় করিয়া দেখানো হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গোপীটাদ-ময়নামতীর কাহিনী শইয়া একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুর অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে প্রচনিত ছিল; এই ছডাটির সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় রূপই পাওয়া নিয়াছে; ছড়াটি বাংলার লোক-দাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ; এটির পরিণতি মিলনাস্ত। ্গাপীচাঁদ-ময়নামতীব কাহিনী অবলম্বনে বচিত সমস্ত রচনাতেই মানবিক রদের অধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোপীচাঁদেব সন্ন্যাসে তাহার রানীদের বিরহ-.বদনা দব বচনাতেই মর্মম্পর্শিরপে বর্ণিত হইয়াছে। গোপীচাদ-ময়নাম**তীর** কাহিনীব উদ্বৰ সম্ভবত বাংলাদেশেই, কারণ সর্বত্রই গোপীটাদকে বঙ্গের রাজা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কাহিনী বঙ্গেব বাহিবেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে— বিহাব, উডিক্সা, উত্তব প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমন কি স্থান মহাবাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল ও আছে, এইসব বাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংলা দেশের রচনাগুলির তুলনায় প্রাচীনতর গোপীচাদ-বিষয়ক রচনা পাওয়া গিয়াছে, এখনও এইদব স্থানে যোগী সন্নাদীরা গোপীটাদের গাথা গান গাহিয়া ভিক্ষা করে; কিছ বাংলা দেশে এক উত্তর বন্ধ ভিন্ন আর কোথাও জনসমাজে এই কাহিনীর প্রচলন নাই। গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন বাহিনীই বাংলার বাহিরে এতথানি ব্যাপ্তি লাভ করিতে পাবে নাই।

### ३৫। यजनकावा

'মঙ্গলকাবা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাথা। 'মঙ্গলকাবা' বলিতে দেবদেবীর মাহান্মাবর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য ব্রায়। বাংলাদেশে অসংখ্য লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। মুসলমান আমলে হিন্দুদের মধ্যে এইসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিধর্মী রাজশক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সময় উৎপীড়ন করিত; ইহা ভিন্ন সর্প, ব্যান্ধ,

বক্সা, ছুভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদও দে যুগে খুব বেশী মাজায় ছিল। এই সমন্ত' সঙ্কট হইতে পরিজ্ঞান পাইবার অক্স কোন উপায় না দেখিয়া বাঙালী হিন্দুরা দেব-দেবীদের শরণাপন্ন হইত। এইভাবে বেমন ঐসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা বাড়িতে খাকে, তেমনি কবিরা তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মঙ্গলকাব্যও রচনা করিতে খাকেন।

মঙ্গলকাব্যের ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যকে প্রধান বলা যাইতে পারে—
মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। ইহা ব্যতীত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষণ্ডীমঙ্গল, লন্ধীমঙ্গল, সাবদামঙ্গল, স্থ্মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি অন্তান্ত বহু মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে এগুলি সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দেযুগের বাঙালী সমাজেব আলেখ্য লাভ কর যায় এবং বাঙালীব জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ম মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পাবে।

প্রতি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়েব অবতারণা দেখা যায়। যেমন, কাব্যের স্টনায় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, শাপজ্ঞ দেবদেবীর কাব্যের নায়ক-নায়িকারপে জন্মগ্রহণ করা, নারীদের পতিনিন্দা, অভঃদ্বা বমণীদেব গভের বর্ণনা, থাজ্যের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিত্রলিখিত কাচুলীর বর্ণনা, 'বারমান্ডা' অর্থাং বার মাসের স্থুখ বা তুঃখের বর্ণনা। মঙ্গলকাব্যগুলির গান এক মঙ্গলবার রাজিতে স্ফু ইইয়া প্রের মঙ্গলবার রাজিতে শ্রু ইউত।

### (ক) মনসামঙ্গল

সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাতেই এ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনার নিদর্শন মিলিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাব মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। মনসার পূজা করিলে সপের কবল হইতে রক্ষা পাওয়: যায় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই মনসা দেবীর ঐতিহ্ খুব প্রাচীন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঋথেদে মনসার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক ঐতিহ্-মতে মনসা শিবের কন্তা, চণ্ডী ইহার বিমাতা; ইব্যার বশে চণ্ডী ইহার এক চক্ষ্ নষ্ট কবিয়া দিয়াছিলেন; এইজন্ম ইহাকে অভজেরা "কাণী" বলিয়া অভিহিত ই কবিত। ইহা ভিন্ন লৌকিক ঐতিহে মনদা আন্তিক-জননী জরৎকারুর দহিত অভিয়া।

মনসামন্ত্রল কাব্যেব কাহিনী সংক্ষেপে এই। মনসা বণিক চক্রধর বা চাঁদ সদাগবকে দিয়া তাঁহাব পূজা কবাইবাব জক্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিছ টাদ সদাগব শিবেব ভক্ত বলিয়া তাহাতে রাজী হন নাই, ইহাতে কুদ্ধ হইয়া মনসা টাদ সদাগবেব ছয় পুত্রেব জীবন নাশ কবেন। টাদেব হতাবশিষ্ট একমাত্র পূত্রে লবিন্দবেব বিবাহেব বাত্রে মনসাব প্রবিতা সর্দিণী কালনাগিনী লবিন্দরকে দংশন কবিয়া সংহাব কবে। লবিন্দবেব সভ্যোপবিণীতা স্থী বেছলা স্বামীব শব লইয়া একটি ভেলায় চিডিয়া ভাসিয়া সায় এবং স্বর্গে পৌছিয়া নৃত্যুগীত প্রভৃতির দ্বাবা দেবতাদেব সন্ত্র্যু কবিয়া— শয় পর্যন্ত মনসাব ও ক্রার শান্ত করিয়া স্বামীব ও মৃত ভাশুরদেব প্রাণ কিবাইযা।আনে। অতঃপব দেশে ফিবিয়া বেছলা টাদসদাগবকে দনির্বন্ধ অন্ত্রোধ কবিয়া তাঁছাবে নিয়া মনসাব পূজা কবায়।

মনসামন্থল কাব্যেব প্রথম বচ্যিতা কানা হবি দন্ত। ইহাব কাব্য স্মনেকদিন বিলুপ্ত হট্যাছে, ভবে সেই কাব্যেব ছুট একটি পদ প্রবর্তী কোন কোন ক্রির কাব্যেব মধ্যে দেখা যায়।

যাহাদেব লেখা 'মনসামকল' পাওয়া গিষাছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি বৈজ্ঞাতীয় বিজয় গুপ্ত। ইহাব নিবাস ছিল বর্তমান বাধবগঞ্জ জেলাব অন্তর্গত ফুল্লন্সী প্রামে। "ঋতু শন্ত বেদ শন্ধী" অর্থাং ১৪০৬ শাক (১৪৮৪-৮৫ খ্রীঃ) "হোদেন শাহ" অর্থাৎ জলালুদ্দীন ফতেহ শাহেব (ইহাব দ্বিতীয় নাম ছিল 'তোদেন শাহ') রাজত্বকালে বিজয় গুপ্ত মনসামন্ধল রচনা কবেন—এই কথা তাঁহার 'মনসামন্ধলে'ব উপক্রম হইতে জানা যায়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে দেবী মনসাম কলে'ব উপক্রম হইতে জানা যায়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে দেবী মনসাম কলে হির দত্তবে 'মনসামন্ধল' প্রীতিকব না হওয়াতে এবং ঐ 'মনসামন্ধল' প্রপ্রথায় হওয়াতে তিনি বিজয় গুপ্তকে স্থাপ্ন দেখা দিয়া 'মনসামন্ধল' বচনা করিতে বলিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের 'মনসামন্ধল' শক্তিশালী হাতের বচনা। টাদদদাগরের পত্নী সনকাব মমতা-কল্প মাতৃম্রিটি ইহাতে ধ্ব উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। বিজয় গুপ্তেব হচনা থ্ব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে ভাহাতে অনেক প্রক্রিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভাষাও আধুনিকভাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বিজয় গুণ্ডের পরে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বাছুড়িরা গ্রামনিবাসী আন্ধান কবি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামন্ধল রচনা করেন—"সিন্ধু ইন্দু বেদ
মহী শক" অর্থাৎ ১৪১৭ শকান্ধে (১৪৯৫-৯৬ খ্রীঃ)। বিপ্রদাসের 'মনসামন্ধল'
কাহিনী খুব বিস্তৃত আকারে মিলিভেছে। এই গ্রন্থে মনসার পূজাপদ্ধতির খুব
বিশাদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিপ্রদাসের 'মনসামন্দলে' অনেকগুলি আধুনিক
স্থানের উল্লেখ থাকার জন্ম কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে এই কাব্যের স্বটাই প্রাচীন
বা অকৃত্তিম নয়।

'মনসামন্ধনে'র আর একজন প্রাচীন কবি কায়স্থজাতীয় নারায়ণদেব। ইহাব নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তগত বোরপ্রামে। নারায়ণদেব "ক্ষকবি বা "ক্ষকবিবল্পত" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কাব্যের ভাষাবেশ প্রাচীন; রচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায় না; ভাষা দেখিয়া কাব্যটিকে বোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়। নারায়ণদেবের 'মনসামন্ধলে' চানসদাগরের চরিত্রটি অত্যক্ত জীবস্ত। চানের হুর্জয় ব্যক্তিত্ব ও অদ্যা পুরুষকার নারায়ণদেব অত্যক্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। নারায়ণদেবের চানসদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার নিকট নতি স্বাকার করেন নাই—বেহুলার ও ইষ্টুদেবতা শিবের অন্তরোধ ঠেলিতে না পারিয়া তিনি পিছন কিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে একটি ফুল ফেলিয়া নিয়াছেন মাত্র। নারায়ণদেবের 'মনসামন্ধল' প্রতিবেশী রাজ্য আসামে থ্ব জনপ্রিয় হইয়াছিল, দেখানে ভাহার ভাষা লোকমূপে পরিবৃত্তিত হইয়া অসমীয়া হইয়া গিয়াছে। আসামে নারায়ণদেব "ছকনারি" ( "ক্ষবিনারায়ণ"-এর অপজ্বংশ) নামে পরিচিত।

অপর একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসাগঙ্গল-রচয়িতা বংশাদাস। ই হাব
নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাট াড়ী (বা পাতৃয়ারী) গ্রামে।
ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক। বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' পূর্ববন্ধে অত্যক্ত
জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেথানে নারীদের বিভিন্ন অন্তর্ভানে এই 'মনসামঙ্গল' গাওয়া
হইত। পূর্ববন্ধের বহু লোকে এই 'মনসামঙ্গল' আগস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাথিয়াছে।
বংশীবদনের কল্পা চন্দ্রাবতীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং
কিছু কিছু ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যর্থ প্রণয় সম্বন্ধে একটি কাহিনী.
'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে পাওয়া যায়।

মনদামল্লের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস কেমানল। ইহার আত্মকাহিনী

হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত কাঁথড়া গ্রামে ই হার নিবাদ ছিল। দেখানে স্থানীয় শাদনকর্ভার মৃত্যুর পরে অরাজকতা দেখা দিলে কবির পিতা তিন পুত্রকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা বিফুলাদের ভাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। নৃতন বাসভ্মিতে একদিন বর্যাকালে মাছ ধরিয়া ফিরিবার পথে কেতকালাদ ক্ষেমানন্দ বন্ধবিক্রয়িণী মূচিনীর মৃতিধারিণী মনদার দেখা পাইলেন। মনদা কবিকে মনদামঙ্গল র্রচনা করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সপ্তর্গেশ শতকের মধ্যভাগে কেতকালাদ ক্ষেমানন্দ মনদামঙ্গল রচনা করেন। সম্ভবত ইহাব প্রকৃত নাম 'ক্ষেমানন্দ', 'কেতকালাদ' (অর্প 'মনদার লাদ') উপাবি। ক্ষেমানন্দের 'মনদামঙ্গল' পশ্চিমবঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন কবিয়াছিল। দে জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষ্ম আছে। ক্ষেমানন্দের 'মনদামন্দ্রে'র বেহুলা একটি অপুর্ব চরিত্র; কবিত্বপ্রতিভার দিক্ দিয়া বাল্মাকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সহিত ক্ষেমানন্দের তুলনা হয় না। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুলা বাল্মীকির সীতার মতই করুণ ও মর্মম্পেণী।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমানন্দ নামক আরও তুইজন পশ্চিমবঙ্গীয় কবি মনসামঙ্গণ রচনা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অক্যান্ত মনসামঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে সীতারাম দাস, বিঞ্চ রসিক, বিজ বাণেখব, কবিচন্দ্র, কালিশাস ও বিষ্ণুপালেব নাম উল্লেখযোগ্য। ইংগদের মধ্যে কেহ সপ্তন্শ শতকের, কেহ অস্তাদশ শতকের লোক।

উত্তর বব্দের অনেক কবিও মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তুর্গাবর, বিভূতি, জগজ্জীবন গোষাল, জ্ঞীবনকৃষ্ণ নৈত্র প্রভূতির নাম উল্লেখযোগ্য। তুর্গাবর যোড়ণ শতাক্ষার, অক্সেরা সপ্তরণ বা অস্টাদণ শতাক্ষার লোক। ই হাদের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাবাই প্রেষ্ঠ — যদিও এই কাবো মাঝে মাঝে গ্রাম্যতার নিদর্শন শাওয়া যায়।

## (খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য--মুকুন্দরাম চক্রবতী

মনসার মত চণ্ডীর ঐতিহ্বও খুব প্রাচীন। ওয়ে ও পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের চণ্ডীমললে যে চণ্ডীদেবীর মাহাত্মা বর্ণিড হইয়াছে, তাঁহার পৌরাণিক স্বরূপটি সম্পূর্ণ অক্ষ্ম নাই, তাহার সহিত লৌকিক ঐতিহ্য মিলিয়া দেবীকে এক নৃতন রূপ দিয়াছে।

চণ্ডীমকলগুলির মধ্যে তুইটি কাহিনী দেখিতে পাওরা যায়। প্রথমটি ব্যাধ-দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী; কালকেতু অপূর্ব শক্তিধর পুরুষ এবং তাঁহাব খ্রী ফুলরা সাধ্বী নাবী; ইহারা চণ্ডীর ক্বপা লাভ করে এবং চণ্ডীর দেওয়া মর্থে বন কাটাইয়া এক নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; ইহার পর কলিন্দরাজের আক্রমণের কলে তাহাদের সৌভাগ্য-সূর্য দাময়িক ভাবে বাছগ্রন্ত হয়, কিন্তু চণ্ডীর রূপায় অচিরেই বিপদ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়টি এক বণিক-পরিবারের—ধনপতি-লহনা-খুলনা-শ্রীম েম্বর কাহিনী। প্রথমা স্ত্রী লহনা থাকা সত্ত্বেও বণিক ধনপতি খুলনাকে বিবাহ করিয়াছিল; এই খুলনা সপত্নীর হাতে নানারূপ নির্যাতন সহু করিয়া মবংশ্বে চণ্ডীর কুপা লাভ করে; কিন্তু শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীর অমর্যাদা করিয়া-ছিল বলিয়া ভাহাকে শান্তি ভোগ করিতে ২য়; সিংহলে ঘাইবার সময় সে পদ্ম মুলের উপর দণ্ডায়মানা নারীর হন্তী গলাধ্যকরণ করার এক অলৌকিক দৃষ্ট দেখিতে পায়, কিন্তু সিংহলের বাজাকে তাহা দেখাইতে না পারায় ভাহাকে ষাৰজীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়; খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত বড় হইয়া পিতার সন্ধানে সিংহলে যায়, সেও সেই একই দুখা দেখে এবং সিংহলরাঞ্চকে তাহা দেখাইতে না পারায় তাহাব প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, অবশেষে চণ্ডীর কুপায় সমস্ত বিপদ কাটিয়া যায়, ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রীমস্ত সিংহলেব বাজকত্যাকে বিবাহ করিয়া ন্ত্ৰী ও পিতাকে লইয়া দেশে ফিরে।

মনদামশ্বনের মত চণ্ডীমশ্বনের বচনাও চৈতল্প-পূর্ববর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়া-ছিল,—কারণ 'চৈতল্যভাগবতে' 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' (ধাহা চ্ঞীমশ্বনের নামান্তর) এব উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতল্য-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন চণ্ডীমশ্বনের এপথস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন মাণিক দত্ত। ইহার রচিত কাব্য এ পর্যন্ত মিলে নাই, পরবর্তী কবিদেব উক্তি হইতে তাহার অন্তিম্বের কথা মাত্র জানিতে পারা যায়। এক মাণিক দত্তের লেখা চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইনি বিভীয় মাণিক দত্ত—পরবর্তী কালের লোক।

ষোড়শ শতাকীতে গাঁহারা চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন (বা অস্তত করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়), তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ মৃকুল কবিচন্দ্র, বলরাম কবিকত্বণ এবং দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ মৃকুলের কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'বাশুলীমঙ্গল', ইহা ''শাকে রস রস বেদ' অর্থাৎ

্১৪৬৬ শকান্দে (১৫৪৪-৪৫ গ্রী: ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাবোর ভাষা অতান্ত আধুনিক। বলরাম কবিক্কণের কাবা যে যোড়শ শতাস্থীতে রচিত হইয়াছিল, ভাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কবির "গীতের গুরু ঐকবিকরণ"-এর উল্লেখ আছে, অনেকে মনে করেন বলরামই এই শ্রীকবিকঙ্কণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলেব লোক ছিলেন, তাঁহার কাবা উডিয়ায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়া কপান্তর লাভ কবিয়াছিল। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা পক" অর্থাৎ ১৫০১ শকান্দে (১৫৭১-৮০ খ্রী: ) তাহার কাব্য রচনা করেন। কাব্যের **প্রচনায় কবি "পঞ্গোড"-এর রাজা ''একাক্ষব'' অর্থাং ভারতসম্রাট আক্ষরের** নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের নিবাদ ছিল সপ্তগ্রামে, ইহার পিতার নাম পরাশর। দ্বিন্ধ মাধবের 'চণ্ডীমন্বলে' অল্লমন্ন গ্রাম্যতা থাকিলেও কাব্যটি স্থলিথিত, ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র অঙ্কনে কবি,দক্ষভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গী অত্যন্ত সবল ও অনাড়ম্ব। দ্বিজ মাধ্বের কাব্যে কালকেতৃ ও ফুলবার উপাখ্যানটি বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াচে, অপব উপাখ্যানটির বর্ণনা থুবই দংক্ষিপ্ত। মাশ্চর্যের বিষয়, দ্বিজ মাধব পশ্চিমবন্ধীয় কবি হইলেও চটুগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্ত কোন অঞ্চলে তাহার কাব্যেব প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সম্ভবত মুকুন্দরামের কাব্যেব অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে অন্ত সব অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাবোর প্রচার লোপ পাইয়াছিল। দ্বিজ মাধব চণ্ডীমন্থল ব্যতীত কুফমন্থল ও গঙ্গামন্ত্রল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

চঙীমঞ্লের শ্রেষ্ঠ রচমিতা এবং প্রাচীন বাংা সাহিত্যের অক্সতম প্রেষ্ঠ কবি কবিকস্কণ মৃক্লরাম চক্রবর্তী বোডেশ শতকের শেষভাগে আবিভূতি হন। তিনি যে স্থলর আত্মকাহিনীটি লিথিয়া গিয়াছেন, ভাহা হইতে জানা ষায় যে, তাঁহাব নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দাম্ভা বা দামিল্লা গ্রামে, এখানকার ভিহিদার মামৃদ (বা মৃহত্মদ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকেন এবং মৃক্ল্বরামের প্রভূ ভূস্বামী গোপীনাথ নল্দীকে বন্দী করেন; তথন মৃক্ল্বরাম হিতৈধীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ করেন; অনেক তৃঃথকষ্ট সহ্ করিয়া এবং ঠিকমত স্থানাহার করিতে না পাইয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জারগায় চঙী তাঁহাকে স্থপ্ন দেখা দিয়া চঙীমঙ্গল রচনা করিতে বলেন; ইহার পর মৃক্ল্বাম বর্তমান মেদিনীপুর

জেলার অন্তর্গত আরড়া। গ্রামে উপনীত হন; দেখানে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুডা রায় বাস করিতেন; বাঁকুড়া বায় কবিব সকল তুঃথ দূব করিয়া দিয়া নিজেব পুত্রকে পড়াইবার কাজে কবিকে নিযুক্ত করেন; বাঁকুড়া রায়েব মৃত্যুর পরে—তাঁহার পুত্র বঘুনাথ রায়ের বাজস্ফকালে মৃকুন্দবাম চণ্ডীমঙ্গল বচনা করেন এবং বঘুনাথের কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। মৃক্ন্দবামেব আন্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে মানসিংহ যথন গৌড, বঙ্গ ও উৎকলেব শাসনকর্তা (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ), তথন মৃকুন্দরাম জীবিত ছিলেন।

মৃকলরামেব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হিদাবে উচ্চাঙ্গেব। ইহাব মধ্যে যে মানবিক বস আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাব্যেব মধ্যে মানুষেব জীবন, মানুষেব স্থাত্বংখ, মানুষেব স্থান্থার কথা যেমন নিখুতভাবে রূপায়িত হইযাছে, তেম্নি ইহার চবিজগুলি পবিপূর্ণভাবে বক্তমাংদেব মানুষ হইযা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুলরামের চণ্ডীমঙ্গলেব ভাষা সবল, বর্ণনা অনাড়খব, কিন্তু তাহাবই মধ্যে অপূর্ব কবিত্বশক্তিব নিদর্শন পাওয়া খায। এই কান্যে নাবীচবিত্র—বিশেষভাবে ফুল্লরা ও খুল্লনার চরিত্র অঙ্গনে মুকুলবাম নৈপুনার পরিচয় দিয়াছেন। কুটিল স্বার্থায়েষী প্রতারকেব চবিত্র স্পষ্টতে মুকুলরাম এই কাব্যে অপরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মুবাবি শীল, ভাঁডু দত্ত ও চুর্বলা দালী এই শ্রেণীর চরিত্র। ইহাদেব মধ্যে ভাঁডু দত্তেব চরিত্রটি অতুলনীয়। শঠতাব এমন জীবস্ত প্রতিমৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আব দ্বিভীয় একটিও মিলেনা।

জীবন সম্বন্ধে মুকুন্দরামেব যে ব্যাপক ও গভীব অভিজ্ঞতা ছিল, তাহাবই রূপায়ণ এই কাব্যে দেখা যায়। মুকুন্দবাম বিশেষভাবে তৃঃথেব অভিজ্ঞতাই লাভ কবিয়াছিলেন, তাই এই কাব্যে তৃঃথেব চিত্রগুলিই জীবন্ত ও উজ্জ্ঞল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির আত্মকাহিনী হইতে হাফ করিয়া কালকেতৃর শবে জর্জন পশুদেব থেদোক্তি, ফুল্লরাব বারমান্তা, খুল্লনাব ক্লিই জীবনখাত্রা প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে সর্বত্রই তৃঃথের তীব্র নগ্ন কপ দেখিতে পাই। এই জন্ত কেহ কেহ মুকুন্দরামকে 'তৃঃখবাদী কবি' বলিয়া অভিহিত কবেন। কিন্তু ইহাদেব মত সমর্থন করা যায় না। কারণ মুকুন্দবাম তৃঃখকেই ভীবনেব সার কথা বলেন নাই, তৃঃখের পিছনে যে আশা আছে, সে কথাও তিনি ভুনাইয়াছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমন্দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই বে, কাব্যটি নাটকীয় রীতিতে বচিত। কবির নিজের উক্তি ইহাতে থুব কমই আছে, বেশীর ভাগই বিভিন্ন পাত্রপাত্তীর উজিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পালার মধ্যে নাটকীয় দহুট-মূহুর্ভ অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স স্পটির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এই কারণে মৃকুন্দরামের চণ্ডীমন্দলকে নাট্যধমী কাব্যও বলা যায়।

আর একটি কারণে মৃক্লরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশেষভাবে মৃল্যবান। এই কাব্য হইতে সে বুগের সমাজ সম্বন্ধে অজন্র তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত, কালকেতুর নগরপত্তন-সংক্রোস্ত অংশটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ, বোড়শ-সপ্তদশ শতাকীক সন্ধিকণের বাঙালী-সমাজের দর্পণস্করপ।

মৃকুন্দরামের পরেও আরও আনেক কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে রামদেব, ছিজ জনার্দন ও ছিজ কমললোচন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মৃক্তারাম সেন, জয়নাবায়ণ পেন ও রামানন্দ গতিব নাম উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ যতিব 'চণ্ডীমঙ্গলে'র মধ্যে কিছু অভিনবজ্ব আছে; এই কাব্যে তিনি জ্বোলীকিক ব্যাপারে নিজের অনাস্থার পরিচয় দিয়াছেন এবং মৃকুন্দরামের চণ্ডীমক্ষল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন।

## (গ) ধর্মকল ও ধর্মপুরাণ

চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াও বাংলাদেশে এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা। তবে ইং রার পরিকল্পনার উপরে বৃদ্ধ, স্থ, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনার প্রভাব আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠাকুরের পূজা কেবলমাত্র রায় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা—ডোম, বাগ্দী, হাড়ি প্রভৃতি জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরের উপাসক। এইজন্ম ধর্মমন্তল কাব্যও রায় ভিন্ন অন্ধ্য কোন অঞ্চলের লোকেরা রচনা করেন নাই এবং ধর্মমন্তল কাব্যের জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লোকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইহাদের রচয়িতা অবশ্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন; কিন্তু ধর্মমন্তল রচনার 'অপরাধে' বিশেষ করিয়া আসরে গান করার 'অপরাধে' ইহারা অনেক সময়ে নিজেদের সমাজে পত্তিত হইতেন।

ধর্মসঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই। জনৈক গৌড়েশ্বর (ইনি ধর্মপালের পুত্র বলিয়া অভিহিত, ইহার নাম কোথাও উল্লিখিত নাই) তাঁহার খালক মহাপাত্র মহামদকে না জানাইয়া তঙ্গণী ভালিকা রঞ্জাবতীর সহিত ময়নাগড়ের বৃদ্ধ
সামস্তরাল কর্ণদেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়া খুব কুদ্ধ
হয়। এদিকে বঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ততুপলক্ষে কঠোর আত্মনিপীড়ন
করার পরে ধর্মেব অন্থগ্রহে লাউদেন নামক পুত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু
লাউদেনকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া বার্থ হয়। বড় হইয়া লাউদেন মহাবীর হয়
এবং শিতামাতার আপত্তি সত্ত্বেও কর্প্রধবল (রঞ্জাবতীব পালিত পুত্র)-কে সঙ্গে
লইয়া গোডেশরের নিকটে যায়। ইহার পর লাউদেন বহুবার অলৌকিক বীবত্ব
দেখায়, অনেকবার বিপদেও পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাক্রেব কুপায় প্রতিবাব রক্ষা পায়।
শেষ পর্যন্ত লাউদেন কঠিন তপস্থাব দ্বারা ধর্মঠাক্রকে সন্তুত্ত কবিয়া পশ্চিমদিকে
ফ্রোদয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউদেনকে বিনষ্ট কবিবার জন্ম অনেক
বড়বন্ধ কবিয়াছিল, কিন্তু কিছুই কবিত্বে পাবে নাই; অবশেষে একবার লাউদেনের
মহুপস্থিতির স্থাগেগ লইয়া মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিদ এবং লাউদেনের স্থা
কলিক। ও অনেক অনুচবকে বধ কবিল, লাউদেন ফিবিয়া আদিয়া ধর্মেব শুব
করিল এবং ধর্মের রুপায় সবাইকে পুন্কজ্লীবিত কবিয়া ময়নায় নিক্রেগে রাজত্ব
কবিতে লাগিল; ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুর্গুরোগগুন্ত হইল।

ধর্মসঙ্গল কাব্য অনেক গুলি বচিত হইয়াছিল। সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ সমান নয়। তবে চবিত্রগুলি (এক নায়ক লাউদেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মসঙ্গলেই জীবস্ত হইয়াছে। বজ্ঞাবতী পুত্রম্নেহে অন্ধা; কর্পনেন ভীক্র ও চর্বল প্রকৃতির; গৌড়েশ্বর ব্যক্তিত্বহীন; মহামদ খল ও জিঘাংহু; কপূর্ধবল কাপুরুষ ও ভাঁড়; লাউদেনের হুই স্বী কলিঙ্গা ও কানড়া মহীয়দী বীরাঙ্গনা; কাল্ভোম, কাল্র স্থী, ধুমদী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি ক্যায়ের জন্ম আত্মোংসর্গের মধ্য দিয়া আমাদেব হাদয়ে স্থান লাভ করে। এই সব চরিত্রেব বৈশিষ্ট্য সব ধর্মসঙ্গলেই জীবস্ত হইয়াছে; ধর্মসঙ্গলগুলিতে তথাক্ষিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিম্বর্ণের লোকদের চবিত্রগুলিই বেশী জীবস্ত হইয়াছে। তবে নায়ক লাউদেনেব চরিত্র — ভাহার বীরত্ব বাস্তবভার দীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্ম এবং প্রতিপদেই ভাহার ধর্মসন্থাকর বাস্তবভার দীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্ম এবং প্রতিপদেই ভাহার ধর্মসন্থাকর বিভিন্ন করা ও ধর্মসন্থাকর কণায় বিপন্মক্র হওয়ার ফলে জীবস্ত হইগেছে।

প্রথম ধর্মস্থল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ময়ওভট্ট; পরবতী ধর্মস্থল-কাব্য-রচয়িতারা ইহার নাম করিয়াছেন; কিন্তু ময়ুরভটের কাব্য পাওয়া যায় নাই। বন্ধীয় সাহিত্য পরিষ্থ হইতে 'মুগুরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ' নাম দিয়া যাহা বাহির হইয়া-ছিল, তাহা জাল। থেলারাম নামক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়িতাকে কেহ কেহ যোডশ শতাব্দীর লোক বলেন, কিন্তু এই মতের যাথার্থ্যে গভীর সংশয় আছে ; খেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে: এগুলি হইতে তাঁহাকে সপ্তৰণ শতাকীৰ দ্বিতীয়াৰ্বেৰ লোক বলিয়া মনে হয়। প্ৰীশ্ৰাম পণ্ডিত সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথমার্থের লোক, কিন্তু তাঁহার রচিত ধর্মসঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ মিলে নাই। यादालের কেখা ধর্মমঞ্চল পাক্রা গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী, রামনাস আদক, সাভারাম দাস, ঘনবাম চক্রবর্তী ও মাণিকবাম গাঙ্গুনীর নাম উল্লেখযোগ্য। কপবামেৰ নিবাদ ছিল বৰ্তমান বৰ্ণমান জিলাব খ্ৰীবামপুৰ প্রামে। শুজা যে সময় বাংলার শাসনকর্তা (১৮০৯-৫৯ খ্রী), সে সময়ে রূপরাম ধর্মের গান গাহিতে শুক করেন এবং শুজার শাসন অবসানের কিছু পরে ধর্মমঞ্চল রচনা করেন; রূপরামের ধর্মফালেব চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত; ইংার মধ্যে দেযুলের যুদ্ধযাত্রাব লান্তব ও উজ্জ্জন বর্ণনা পাওয়া যায়, রূপরামের আত্মকাহিনী ম্ববিত্ত ও তথ্যপূর্ণ। বামলাদ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মাঞ্চল রচন। করেন, ইনি কপরামকেই অনুসবন করিয়াছেন। সাতারাম ১৬১ - গ্রীষ্টান্দে ধর্মমঙ্গল সম্পূর্ণ কবেন; ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিঅপূর্ণ; ইনি একটি মনদামঞ্চলও লিখিয়া-ছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীষ্টাবে ধর্মমঙ্গুল বচনা শেষ কবিয়াছিলেন। ইনি বর্ধমানের রাজা কীতিচক্রের আত্রিত ভিলেন। ঘনবাম পণ্ডিত লোক ছিলেন. তাঁহার কাব্যেও পাণ্ডিত্যের পবিচয় আছে; হহার ধর্মফ লখানে আয়তনে অত্যন্ত বুহৎ; কিন্তু কাব্য থিদ'বে ভাহাব বিশিষ্ট মূল্য বহিয়াছে, ১ন্দ ও অলহার— বিশেষত অমুপ্রাসের ক্ষেত্রে ঘনবাম এই কাব্যে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন কবিয়াছেন। ঘনরাম একটি 'পত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও রচনা করিয়াছিলেন। মাণিকরাম ১৭১১ হইতে ১৭৬৪ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ধর্মফ্র রচনা করিয়াছিলেন, ইহার রচিত ধর্মসঙ্গল আয়তনে কৃত্র হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তাহার মধ্যে উপভোগ্য হাক্তরদের নিদর্শন পাওয়া যায়। মাণিকরাম একটি শীতলামকল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত নিধিরাম চক্রবর্তী, প্রভুরাম মুখটি, রামচন্দ্র বাঁডুজ্জ্যা, রামকাস্ত রায়, নরসিংহ বস্থ, ভবানন্দ রায়, দ্বিজ রাজীব প্রভৃতি

কবিরাও ধর্মান্তল রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদেব অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাুন্দীব লোক।

ধর্মঠাকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মফল কাব্যগুলি ব্যতীত আরও এক ধরনেক প্রন্থ বচিত হইয়াছিল। এগুলিকে 'ধর্মপুরাণ' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বস্থাষ্টিও কাহিনী (ধর্মঠাকুরের উপাসকদের মভামুঘায়ী), ধর্মপুজা প্রবর্তনের কাহিনী এবং ধর্মপুজার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বস্থায়ির কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই কাহিনী অমুসারে ধর্মই বিশ্বের স্থান্তিকর্তা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাহার পুত্র; ধর্ম পুত্রেরেকে পরীক্ষা করিবার জন্ম ছয় মাদের শব হইয়া তাঁহাদের সন্মুথ দিয়া ভাসিয়া যান; ইহাদের মধ্যে শিবই পিতাকে চিনিতে পারেন; অতঃপর শিবের জাহার উপরে বিষ্ণুকে কান্ঠ কবিয়া ব্রহ্মাব নিঃখাদে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সংকার করা হয়; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জননী কেতকা অমুমূতা হন। ধর্মপুজা-প্রবর্তনের কাহিনীতে সদা নামক ডোম কর্তৃক ধর্মঠাকুরকে প্রথম পূজা করা এবং রামাই পণ্ডিত (আদিত্যের অবতার) কর্তৃক ধর্মপুজা হপ্রভিন্তিত করা বণিত হইয়াছে। বর্মপুজার পদ্ধতির মধ্যে নানা ধরনেব জিনিস দেখা যায়; ধেমন, ধর্মঠাকুরেব নিত্যপুজার প্রণালী, ধর্মের "ঘবভবা" নামক গাজনের বিধি, স্থের হডা, ধর্মের চাষ ও শিবের চাষ প্রভৃতির কাহিনী।

ধর্মপুরাণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পরবতী গ্রন্থ-গুলিতে উদ্ধিথিত হইয়াছে। কিন্তু বামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাণ' পাওয়া যায় নাই। যাত্নাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র বাড়ুজ্জ্যা প্রভৃতি কবির লেখা ধর্মপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। যাত্নাথের গ্রন্থ সপ্তদেশ শতান্দার শেষ দশকের এবং অন্তদের গ্রন্থ অপ্তাদশ শতান্দার রচনা। বন্ধীয় সাহিত্য পরিষং হইতে "শৃন্তপুরাণ" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ধর্মের পূজাপদ্ধতির সংকলন। এই বইটিকে প্রথম প্রকাশের সময়ে থ্ব প্রাচীন রচনা বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনা অস্তাদশ শতান্দীর পূর্ববর্তী নয়।

### শিবমঙ্গল বা শিবায়ন

শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচনা হইয়া জাসিতেছে। বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রুপটি অকুল ছিল না। ভাহাব সহিত বছ লৌকিক ঐতিহ্ মিশিষা গিয়াছিল। এইসব লৌকিক ঐতিহ্য অন্তুসাবে শিব চাষ কবেন, গাঁজা-ভাঙ খান, এমন কি নীচজাতীয় লোকদের পাডায গিষা নীচজাতীয়া স্বীলোকদেব সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যন্ত কবেন। শিবেব গৃহস্থালীব চিত্রও বাঙালীব পবিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী দরিজেব গৃহস্থালী।

শিবেব চবিত্র ও তাঁহাব গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে পাওযা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্যও বচিত হইতে থাকে। এইগুলিব নাম 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবাঘন'।

যাহাদে<u>ৰ বচিত 'শিৰ্বিন' পুণ্ডি</u>যা গি্যাচে, তাঁহাদেৰ মধ্যে প্ৰাচীনতম বামকৃষ্ণ বাব। ইহাৰ উপাধি ছিল ক্বিচন্দ্ৰ। ইহাৰ নিবাস ছিল বৰ্ডমান হাওডা জেলাৰ <u>অন্তৰ্গত</u> বসুপুৰ-কলিকাতা গ্ৰামে। বামকৃষ্ণেৰ 'শিবাযন' সপ্তদশ শভাব্দীৰ মধ্যভাগে বচিত হয়। ইহাৰ ম্ধ্যে প্ৰধানত পৌবাণিক শিবেৰ কাহিনী বণিত হইযাছে।

'কবিচন্দ্র' উপাধিধাবী আব একজন কবি আব একথানি 'শিবাযন' বচনা কবিষাছিলেন। ই হাঁব প্রকৃত নাম শঙ্কব চক্রবতী। প্রস্থেব মধ্যে কবি লিথিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুবেব বাজা বীবিদিংহেব বাজস্বকালে (১৬৬৯-৮২ খ্রীঃ) তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজ বতিদেব নামক জানক কবি ১৫৯৬ শকাব্দ বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মুগলুরু' নামে একটি ক্ষ্ম শিবমাহান্ত্য-বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য বচনা কবেন। এই কবি সম্ভবত চট্টগ্রামেব লোক ছিলেন।

'শিবাযন' কাব্যেব শ্রেষ্ঠ বচয়িতা বামেশ্ব ভট্টাচার্য। ইহাব নিবাস ছিল বর্তমান মেদিনীপুব জেলাব ঘাটাল মহকুমাব যতুপুব গ্রামে। পবে ইনি কর্ণসডেব বাজা বামসিংহেব আশ্রম ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং বামসিংহের পুত্র ষশমস্ত সিংহের রাজত্বকালে 'শিবাযন' বচনা কবেন। এই গ্রন্থেব বচনাসমাপ্তিকাল বিষয়ক বে শ্লোক কবি লিপিবদ্ধ কবিষাছেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতেবা একমন্ত না হইলেও তিনি যে অষ্টানশ শতান্ধীর প্রথমার্মে কাব্য বচনা কবিষাছিলেন, ইহা নিশ্চিত করিষা বলা চলে। বামেশ্বেব 'শিবায়ন' অত্যন্ত স্থপপাঠ্য রচনা। ইহার ভাষাও খুব সবল। এই কাব্যে কবি গ্রাম্য কাহিনীকে ভেত্র রূপ দিযা সাহিত্যে প্রবেশ কবাইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত কৃতিত্বেব বিষয়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে অন্ধবন্ধ

গ্রাম্যতা থাকিলেও মোটাম্টিভাবে অধিকাংশ স্থানে স্থকচিরই পরিচয় পাওয়া যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের নিথুঁত প্রতিফলন পাওয়া যায়। সেযুগে লোকেরা এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে থাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত—ইহা এই কাব্য হইতে জানা যায়। এই কাব্যের চায-পালাতে রামেশ্বর ধান-চাবের অত্যন্ত বিশদ ও স্থনিপূল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামেশ্বর একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-ও লিথিয়াছিলেন।

### কালিকামঙ্গল

কালিকামন্দল কাব্যে বাংলাব সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীব মাহাত্মা বণিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কালিকামন্দল কাব্যে বিভা ও স্থানরের রোমাণ্টিক প্রেম-কাহিনী প্রধান স্থান লাভ কবিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেখর প্রী, বরক্ষচি প্রভৃতি লেখকেরা বিভাস্থানরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহাব সহিত কালী দেবীব কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশেব 'কালিকামন্দল' কাব্যে বলা হইয়াছে স্থান্থরে উপাল্যা দেবী কালী এবং তিনি স্থান্থকে প্রাণদণ্ড হইতে বন্ধা কবিয়াছিলন। এইভাবে কালীব মাহাত্মের সহিত বিভাস্থান্থনৈ প্রেম-কাহিনী এক প্রে প্রথিত হইয়াছে।

বাঁহাদেব লেখা 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিভাস্থন্দব' কাব্য পাওযা গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া স্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিজ প্রীধ্ব কবিরাভ। ইনি নসবং শাহের বাজত্বকালে (১৫১৯-২ খ্রী:) তাঁহাব পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ঠ-পোষণ ও আদেশ লাভ করিয়া এই বইটি লিখিয়াছিলেন, ইহাব একটি খণ্ডিত পূঁথি পাওয়া গিয়াছে। সাবিরিদ খান নামক একজন ম্পলমান কবির লেখা একটি 'বিভাস্থন্দর' কাব্যের ও থণ্ডিত পূঁথি পাওয়া গিয়াছে, ইহার ভাষা বেশ প্রাচীন; কাব্যাটি সম্ভবত বোডেশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস নামক একজন চট্টগ্রাম-নিবাসী কৃবি ১৫২৭ শকাব্দে (১৬০৫-০৬ খ্রী:) একটি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীব আব একজন 'কালিকামঙ্গল'-রচিয়িতা প্রাণরাম চক্রবর্তী; ইহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ (১৬৬৬ খ্রী:)। ইহা ভিন্ন কলিকাতার নিকটবর্তী নিমতার অধিবাসী কৃষ্ণরাম

ধাদ ঔরক্ষকেবের রাজত্বকালে ও শায়েন্ডা থার বন্ধশাসনকালে—১৫৯৮ শকাব্দে (১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বংসর বয়সে একথানি 'কালিকামল্ল' রচনা করেন। ইহাদের কাহারও রচনা অসাধারণ নয়, এবং সকলের রচনাতেই অল্পনিতা আছে। কৃষ্ণরামের কাব্যে এ দোষ সর্বাপেকা বেনী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলরাম চক্রবর্তী 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন।
ইহার পর ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'অয়লামর্গল' রচনা করেন, ইহার অহাতম থগু 'বিছাফ্রন্দর' এবং সমস্ত 'বিছাফ্রন্দর' কাব্যের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন আর একথানি 'বিছাফ্রন্দর' রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধ পরে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। ইঁহারা ভিন্ন নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকাব্দে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ) এবং কলিকাতা-নিবাসী রাধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকাব্দে (১৬৬৭-৬৮ খ্রীঃ) 'কালিকা-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিও অস্টাদশ শতাব্দীতে একথানি 'কালিকামঙ্গল' লিথিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা গতান্থগতিক শ্রেণীর, তবে রাধাকান্ত মিশ্র অন্ত কবিদের দেবতার প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক অনান্থা প্রকাণ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

#### রায়মঙ্গল

মনদা ষেমন সাপের দেবতা, তেমনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। তাঁহাকে উপাসনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া বাংলাদেশের লোকেরা বিশাস করিত। 'রায়মঙ্কল' কাব্যে এই দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাব্যের মধ্যে আরও তুইজন উপাজের সাক্ষাং পাওয়া যায়। একজন কুমীরের দেবতা কানুরায়, অপর জন মুসলমানদের পীর বড় থা গাজী। 'রায়মন্দল' কাব্যে এই তুইজনের মাহাত্মাও বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বড় থা গাজী, তিনজনেরই পূজা ক্ষার্বন অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। 'রায়মন্দলে'র মধ্যে দক্ষিণরায় ও বড় থা গাজীর যুদ্ধ এবং ইব্রের অর্থ-শিক্ষক অর্থ-শিক্ষান্থর বেশে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের মধ্যে দক্ষিত্মণন করার বর্ণনা পাওয়া যায়।

'রায়মন্বলে'র প্রথম রচয়িতার নাম মাধ্ব আচার্ধ। ইনি কৃষ্ণমন্বল, চণ্ডীমন্বল

ত গঞ্চামদলের রচয়িতা মাধব আচার্বের দলে অভিন্ন হইতে পারেন।
ইঁহার নাম কৃষ্ণরামের 'রারমদলে' উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু হঁহার কাব্য
পাওয়া যায় নাই। যে কয়টি রায়মদল পাওয়া গিয়াছে, ভাহার মধ্যে নিমতা গ্রাম
নিবাসী কৃষ্ণরাম দালের রচনাটিই প্রাচীনতম। হঁহার লেখা 'কালিকামদলে'র
নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণরামের 'য়য়মদল' ১৬০৮ শকান্দে
(১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টান্দে) রচিত হয়। এই কাব্যখানি অপ্পালতাদো্যে তৃষ্ট হইলেও
শক্তিশালী হাতের রচনা; ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইলার মধ্যে
অনেক রকমের বাঘের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের পর আবও চুইজন কবি 'রায়মঙ্গল' লিথিয়াছিলেন। একজনের নাম হরিদেব। ই ভাব কাব্যের থণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন। ছিতীয় জনের নাম হরিদেব। ১৬৫০ শকাব্দে (১৭২৮ খ্রীঃ) ই হার 'রায়মঙ্গল' সম্পূর্ণ হয়।

#### অখ্যাস মঙ্গলকাবা

ধে সমস্ত মঙ্গলকাব্য দম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিলাম, দেগুলি ভিন্ন আংও আনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রধান প্রধান রচয়িতাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

শীতলামপ্ল—ইহাতে বসস্ত বোগের দেবী শীতলার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।
মাণিকবাম গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ বল্লভ, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিন্ধ গোপাল,
শক্ষর এবং পূর্বোল্লিখিত নিমতাবাসী রুঞ্জরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামঙ্গল
বচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীমন্দল—ষষ্ঠী শিশুদের রক্ষরিত্তী দেবী। ই হাঁর মাহাম্ম্য 'ষষ্ঠীমন্দল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। নিমতার কৃষ্ণরাম 'দাল (কাব্যের রচনাকাল ১৬০১ শক বা ১৬৭৯-৮০ খ্রীঃ) এবং কৃদ্রবাম প্রাভৃতি কবিগণ ষষ্ঠীমন্দল রচনা করিয়াছিলেন।

সারদামলল—'সারদামল্ল' সারদা অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। দয়ারাম, বিন্ধ বীরেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ ইহার রচ্মিতা।

জগন্ধাথমঙ্গল—ইহার মধ্যে 'স্বন্ধপুরাণ' অবস্থনে জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইরাছে। ইহার অক্সতম লেখক গন্ধাধরণাস দেব (কাশীরামণাসের অক্সক)। স্ব্যাস্থ — স্ব্দেবতার মাহাত্মাবর্ণনামূলক কাব্য 'স্ব্যাস্থা'। ইহার রচয়িতা-দের মধ্যে রামজীবন ও কালিদাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

লন্ধীমঙ্গল – ধনের দেবী লন্ধী বা কমলার মাহাত্মানর্থনামূলক কাব্য 'লন্ধী-মঙ্গল'। ইহার বচন্মিতাদের মধ্যে নিমতার কৃষ্ণরাম দাদ, গুণরাজ থান এবং ছিজ নর্বোস্তমের নাম উল্লেখ কবা যাইতে পারে। কৃষ্ণরাম দাদ মোট পাঁচখানি মঙ্গল-ফাব্য লিথিয়াছিলেন —কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, বায়মঙ্গল, শীতলামজ্ল ও ল্ন্দ্রীমঙ্গল।

গন্ধামন্ত্রল- 'গন্ধামন্থ্যনা' গন্ধাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত। মাধব আচার্য, দ্বিক্ষ গৌরাক্ষ, জয়বাম দান, দ্বিজ কমলাকান্ত, শব্ধর আচার্য প্রভৃতি কবিনাণ 'গন্ধামন্ধন' বচনা করিয়াছিলেন। তুর্গাপ্রদাদ মৃথক্ষ্যের লেখা 'গন্ধাভক্তিত্রন্থিণীও (রচনা-কাল অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ) 'গন্ধামন্ধন' কাব্যের শ্রেণীভূক্ত; এই কাব্যে কবির শক্তির পবিচয় মাছে; ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও অমুকরণ দেখা যায়। এই কাব্যেট একনময়ে কলিকাতা অঞ্চলে বহুলপ্রচারিত ছিল।

কপিলামঙ্গল—ব্ৰহ্মার কামধেষ্ট্ কপিলাব অপহবণ ও কপিলার মাহান্ম্য কপিলামঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। 'কপিলামঙ্গল'-এর প্রধান রচন্ধিতা শঙ্কর কবিচন্দ্র, কানীনা্থ, ও কেতকাদাস-ফুদিরাম দাস।

গোদানীমঙ্গল—এই কাব্যে উত্তর শঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত একটি মাত্র 'গোদানীমঙ্গন' পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতার নাম রাধাকুঞ্চ দাদ।

বরনামঙ্গল—ইহার মধ্যে ত্রিপুরার বরদাথাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরদেশরীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র নন্দকিশোর শর্মার লেখা একথানি 'ববলামঙ্কন' পাওয়া গিয়াছে।

## ঐতিহাসিক কাব্য

আধুনিক পূব যুগে হিন্দুরা ইতিহাসবিম্থ ছিলেন। বাংলা দেশে স্বাবার হিন্দুম্পলমান সকলেরই মধ্যে ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নিস্পৃহতার ভাব ছিল। এইজন্ম ম্পলিম যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয় নাই বলিলেই চলে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যেও তাই ঐতিহাসিক রচনা একাস্ত ফুর্ল্ড।

কেবলমাত্র ত্রিপুরার বাংলা ভাষার করেকটি ঐতিহাসিক অম্ব রচিত হইয়া-ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাত্তে উল্লেখবোগ্য 'রাজমালা'; এই গ্রন্থে আদিকাল হুইতে হুকু করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্তিপুরা রাজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ ইতিহাস নিশিবদ্ধ হইয়াছে। বইটি চারি থণ্ডে বিভক্ত; প্রথম থণ্ড পঞ্চনশ শতকে ধর্মাণিক্যের রাজত্বকালে, বিতীয় থণ্ড বোড়শ শতকে অমরমাণিক্যের রাজত্ব-কালে, তৃতীয় খণ্ড নপ্তদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যের রাজম্বকালে এবং চতুর্থ খণ্ড অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। 'রাজমালা'তে স্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশদর্শিতা-দোষ থাকিলেও মোটের উপব বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবন্ধ হইয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথমে তুর্গামণি উজ্জীর নামে ত্রিপুরার একজন রাজকর্মচারী 'রাজমালা'র স্বেচ্ছামুযায়ী পরিবর্তন সাধন করেন, সেই পরিবর্তিত রূপটিই পরে মৃদ্রিত হইয়াছে। এই মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনায় তুর্গামণি উজীরের আবিভাবের পূর্বে লিপিক্বত পুঁ থিগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। 'রাজমালা' ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত 'চম্পকবিজয়', 'কুষ্ণমালা' ও 'বরদামঙ্গল' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থে ত্রিপুবাবাজ দ্বিতীয় রত্বমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী:) নরেজ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ এবং রত্মাণিক্যের সাময়িক রাজ্য-চ্যুতি বর্ণিত হইয়াছে। 'রুফমালা'য় ত্রিপুরাবান্ধ রুফমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৭৬০-৮৩ খ্রী:) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। 'বরদামল্পল' গ্রন্থ বাহত বরদেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক মন্দলকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অক্ততম পরগণা বরুনা-খাতের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত 'মহারাইপুরাণ' নামক গ্রন্থটিকেও ঐতিহাসিক সাহিত্যের অস্তর্ভুক্ত করা ঘাইতে পারে। ইহার লেথকের নাম গঙ্গারামু। ইহার 'ভান্ধর-পরাভব' নামক প্রথম কাণ্ডটি পাওয়া গিয়াছে, অক্যান্স কাণ্ড রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে বর্গাদের পশ্চিমবল্ব আক্রমণ ও লুঠন, নবাব আলীবর্দীর সাময়িক পরাজয়, অবণেষে জনসাধারণেব বিরোধিতায় বর্গা- সনাপতি ভান্ধরের পরাভব এবং আলীবর্দীর চক্রান্তে ভান্ধরের নিধন এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেথকের প্রত্যক্ষদৃষ্ট "বর্গীর হালামা"র জীবস্ত ও উজ্জল বর্ণনা পাওয়া যায়; এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮বলাল (১৭৫১-৫২ খ্রীঃ)।

অষ্টাদশ শতকের ভৃতীয় পাদে বিজয়রাম নামক জনৈক বৈশুজাতীর লেখক 'তীর্থমক্ল' নামে একথানি অমণকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। বিদিরপুরের রুষ্ণচক্র ঘোষাল নামে একজন ধনী ব্যক্তি নৌকাবোগে নবৰীপ, হাঁড়রা, বিম্নুক্র ঘাটা, টুলীবালী, জললী, রাজমহল, মুন্দের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিদ্যাগিরি প্রভৃতি স্থানে অমণ ও তীর্থদর্শন করিয়াছিলেন; বিজয়রামও তাঁহার দলের সহিত গিয়াছিলেন। এই অমণের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ প্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচক্র দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে 'তীর্থমঞ্চল' রচিত হয়। বইথানির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

## ময়মনসিংহ-গীতিক। ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক।

পূর্ব বঙ্গের ময়মনিসিংহ জিলা ও তংশন্ধিহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি গীতিকা অর্থাৎ কাহিনীবর্ণনাত্মক গাথা লোকম্থে প্রচলিত আছে। এইগুলিই আধুনিক কালে দঙ্গলিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্ত্ক 'ময়মনিসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাদের প্রাচীন রূপটি অঙ্গুর নাই; সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদের কলেবর অনেকাংশে রূপায়িত হইয়াছে এবং ভাষা আধুনিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ছুই একটি গীতিকার প্রাচীনতর রূপ অন্ত হততে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া (নামাস্তর মছয়া) স্বলরী, ভেল্য়া স্বলরী ও জয়ানন্দের বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতিকাগুলি; এগুলি উনবিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মৃদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের আদি রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

মোটের উপর, 'ময়মনিদিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববন্ধ-গীতিকা' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীভূক হইতে পারে কিনা দে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। তবে এগুলি যে সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য প্রেমেরই বর্ণনা পাই, কিন্ত তাহা একটি অপূর্ব রোমান্টিকতার মণ্ডিত। কাঞ্চনমালা, কাঞ্চলরেখা, মেওয়া (মহয়া), ভেলুরা, মলুরা, মদিনা, লীলা, চন্দ্রাবতী প্রভুতি নাম্বিকাদের প্রেম যেতাবে ক্লচ্কুদাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমান্থিত হইয়া ক্টিয়াছে, তাহা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ছুই একটি গীতিকা প্রণয়মূলক নহে, যেমন দহ্য কেনারামের পালা; এই পালাটিতে একজন নরহন্তা দহ্যর ভক্ত ও হুগায়কে পরিণত হওয়ার জীবন্ত চিত্র পাই; এগুলিও কাফণারদমণ্ডিত ও মর্মস্পর্শী।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে পুরাণের প্রভাব খুবই অল্প। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্সান্ত শাখা বেমন ধর্মাপ্রত, এই শাখাটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এই শাখাটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুগলিম-সংস্কৃতির সন্মিননেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের নায়কনায়িকার প্রবয়্মকাহিনীই এই গীতিকা-গুলির মধ্যে সমান দক্ষতা ও সহামুভূতির সহিত বণিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের পদ্ধীজীবনের যে আলেথ্য ফুটিয়াছে, তাহাও অপরূপ।
এই পদ্ধীজীবনের পটভূমিতে নায়কনায়িকাদের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত
হইয়াছে এবং ভাহার রূপায়ণে একটি নবতর লাবেণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই
গীতিকাগুলিতে যেন প্রকৃতি ও মানবহাদয় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কবিরা প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে মাহুষের িগ্যুত হুন্মুরহস্তাকে উদ্যাতিত
করিয়াছেন।

মাহ্বের নানা অহভৃতি এই গীতিকাগুলির মধ্যে দার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রূপমোহ, অন্তরের আলোড়ন, নিননের আহুতি, বিরহের জ্বালা এবং বিদায়ের হাহাকার—সমস্ত কিছুকেই কবিরা আশ্চর্য কুশলতার সহিত্ত জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় যেমন তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গীতিকাগুলির ভাষা অমাজিত ও গ্রাম্য পূর্ববন্ধীয় কথাভাষা। কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়; অপরিসীম কাব্যসৌন্দর্য ক্ষৃত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া যেন আমরা রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যাংশগুলি যেন রূপকথার মায়াঞ্জনজড়িত; অথচ দেগুলি যেমনই স্বাভাবিক, ভেমনই প্রাণবন্ধ।

মোটের উপর, 'ময়মনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঞ্গীতিকা' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাদের মধ্যে মান্থ্যের প্রদর্গামুভ্তি, মান্থ্যের সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিব সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে এক সঙ্গীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব-ত্বর্গ বচিত হইয়াছে। এই ত্বর্গ বাহাবা রচনা ক্রিয়াছিলেন, তাঁহাবা যে পণ্ডিত, সংস্কৃতিবান নাগবিক কবিগোটি নহেন, স্বদ্ব গ্রামাকলের অশিক্ষিত কবি-সম্প্রশাস —ইহা ভাবিষা আমবা বিশ্বয় অমূত্ব করি।

#### ভারতচন্দ্র

ভাবতচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অক্সভম শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাহাই নয়, জন-প্রিণতাব দিক দিয়া ঠাহাব সমকক কবি এপর্যস্ত বাংলাদেশ খুব কমই আবিভুতি হটবাছেন। ১৭১ থা°ব মত সময়ে তিনি জন্মগ্রণ করেন। তাঁরাব আদি নিবাস চিল বর্তমান হুণলী জেলাব অন্তর্গত ভুবন্তট পরগ্ণাব পাঞ্জা বা পেঁড়ো গ্রামে। ভাবতচক্র মুখ্জ্জো-বংশীয বান্ধণ। <u>তাঁহাব বংশ বান্ধবংশ</u> হইলেও বর্ণমানের মহাবাঙ্গা কীতিচন্দ্র কবিব পিতা নবেন্দ্রনাবায়ণ রাথেব নিকট হইতে বাঙ্গা কাডিয়া লওয়াব ফলে তাঁহানের অন্ত থাবাপ হইয়া পড়ে। ভারতচন্ত্রের প্রথম জীবন দুঃথকটেই অভিবাতি হ হয়। তারা দত্ত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং ব্যাক্যণ, অলংকাব, পুরাণ, অ'গম প্রভৃতি শাস্থেব বিশাবদ হন। বাংলা ও সংস্কৃত ভিন্ন ভিন্দা, উড়িয়া ও ফার্মী ভাষাতেও তিনি বাংপত্তি অর্জন করেন। অল্প বয়দ হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিবও পবিচ্য দেন। প্রথম ধৌননে তিনি ঘটনাচকে এক সন্ন্যাসীর দলেব সংস্থ মিশিয়া যান এবং নানা দেশে ভ্রমণ করেন। অবশেষে আয়ীয় ৪ কুটুথদের নির্বন্ধে তিনি গুহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ফবাদডাঙাব (চন্দননগ্ৰেৰ) ফবাদী সৰকাবেৰ দেওয়ান ইন্দ্রনাবায়ণ চৌধুবীৰ মাৰফতে নদীয়াৰ মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ আশ্ৰয়লাভ কৰেন। কৃষ্ণচন্দ্ৰ তাঁহাকে সভাকথিব পদে নিয়োগ করেন, তিনি ভাবত-ক্রকে 'বায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক ভূমপত্তি দান করিয়া মূলাজোড প্রামে স্থিত কবান। বাজা কৃষ্ণচন্ত্রেরই আদেশে ভাততের 'অরদানদল' কাব্য বচনা করেন। ১৭৬০ এটিঃস্বে ভাবতচন্দ্রেব মৃত্যু হয়।

আমদানক্ষত ভাবতচন্দ্রেব রচিত শ্রেষ্ঠ কারা। ১৬৬৪ শবানে ( ১১৪২-৪৩ খ্রী:) কালোব নবাব আলীবর্দী রাজা ক্রফচস্ক্রর কাছে বার লক্ষ টাকা নজরানা চাদ এবং ক্রফচক্র ভাহা না দিতে পারায় তাঁহাকে বনী করেন। কারাগারে

দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহাকে বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে তিনি বেন তাঁহার সভাকবি ভারতচক্রকে তাঁহার মাহাত্মাবর্ণনমূলক কাব্য রচনা করিছে বলেন। মুক্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচক্র ভারতচক্রকে ঐ কাব্য রচনা করিছে বলেন এবং তদমুসারে ভারতচক্র 'অরদামস্বল' লেখেন; ১৬৭৪ শকাবে (১৭৫২-৫৩ খ্রী:) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য জিনটি থণ্ডে বিভক্ত; প্রথম থণ্ডে ক্লফ্টন্সের বিপল্লক্তি অবলম্বনে অন্নার মাহাত্ম্য বর্ণনা, কাব্য রচনার **উপলক** वर्गना, शिरवब উপাशान वर्गना धवः इक्ष्ठत्स्वत शूर्वभूकः छवानस মন্ত্রমারের বাসভবনে অরণার আগমনের বর্ণনা লিপিবন্ধ হইরাছে। বিভীয় খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাস্থন্তর উপাখ্যান। তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্ত মজুমনারের প্রশন্তি উপলক্ষে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম থণ্ডের বর্ণনা অভ্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী; এই থণ্ডে শিব, অন্নপূর্ণা, নারদ, মেনকা প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলিও মানবতাগুণে মণ্ডিত হইয়াছে; মানবচরিত্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবস্ত ও উপভোগ্য। দিতীয় থতে বিশ্বাহন্দরের কাহিনী ভারতচক্রের প্রতিভার স্পর্দে অমুপম লাবণ্য লাভ করিয়া রূপায়িত হইয়াছে; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ থাকিলেও ইহার বর্ণনাভঙ্গীর মনোহারিত্ব সকলকেই মুগ্ধ করে; ভারতচন্ত্রের 'বিছাক্সম্বরে' বিগতযৌবনা দৃতী হীরা মালিনীর ছষ্ট চরিত্রটি ষেক্রপ জীবস্ত হইয়াছে; তাহার তুলনা বিরল। ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' বাহত ঐতিহাসিক কাব্য হইলেও আদর্শ ঐতিহাসিক কাব্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না, কারণ ইহাতে বর্ণিত কাহিনীটির মধ্যে তথ্যের সহিত কল্পনার নির্বিচার সংমিশ্রণ হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবস্ত হয় নাই; তবে এই খণ্ডটি বেশ সরস ও স্থপাঠ্য; ইহাতে বর্ণিত ঘেসেড়ানী, দাস্থ, বাস্থ প্রভৃতি গৌণ-চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা খুবই উজ্জ্ব ও প্রাণবন্ধ। 'অন্নদামঙ্গলে'র ভাষা অভ্যন্ত কল্ক, সাবলীল ও বৈদদ্যাপূর্ণ। তারতচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর হাস্তরসিক ছিলেন এবং শ্লেব ও ষমক স্বষ্টতে তাঁহার অসামান্ত দক্ষতা ছিল। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় 'অর্লামন্সলে' পূর্ণমাত্রায় বর্ডমান। ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র এই কাব্যে অণরপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; বছ সংশ্বত ছলকে তিনি এই কাব্যে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন। মোটের উপর, 'অরদামঙ্গলে'র বহিরাজিকের লাবণ্য অতুলনীয়।

অবক্স ইহার মধ্যে গভীরতার খানিকটা অভাব লক্ষিত হয়। তবে ইহার মধ্যে যে গানগুলি বহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাধুর্য ও ভাবগভীরতার নিদর্শন পাই। 'অল্লদামঙ্গল' তাহার অসামান্ত গুণগুলির জন্ত শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অক্তম জনপ্রিয় কাব্যের আসন অধিকার করিয়াছিল। 'অল্লদামঙ্গল'-এর মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিস্তাভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের অক্যাক্ত রচনাগুলি আয়তনে কুন্ত। তিনি হুইটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' রচনা করিয়াছিলেন; একটি ত্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখা; দ্বিতীয়টি ১১৪৪ দনে ( ১৭৩৭-৩৮ খ্রী: ) রচিত হয়। তাঁহার আর একটি কাব্য 'বসমঞ্জরী', ইহা মৈথিল কবি ভামুদত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকার লক্ষণ-বর্ণনামূলক গ্রন্থের অন্তবাদ; ইহা ১৭৪৯ খ্রী:র পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার 'নাগাষ্টক' কাব্যে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহাদের বন্ধায়বাদ রহিয়াছে; তুই-একটি ল্লোক দ্বার্থমূলক; এক্ অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিশ্বন্ধে কালীয়-इरानत कीरकत्वरा कृरक्षत्र कार्ए वाशिरवांग कार्नाटेख्ट, विशेष वार्ष मुनात्काए গ্রামের পত্তনিদার রামদেব নাগের ( বর্ধমানরাজের কর্মচারী ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অভিযোগ জানাইতেছেন: এই কাব্যটি পডিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। এই বইগুলি ভিন্ন ভারতচক্র সংস্কৃত ভাষায় একটি 'গলাষ্ট্ৰক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষা মিলাইয়া 'চণ্ডী-নাটক' নামে একটি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন: ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতচন্দ্র নিতাম্ভ লৌকিক বিষয়বন্ধ লইয়া 'বসন্তবর্ণনা', 'বর্ষাবর্ণনা' 'বাসনাবর্ণনা' 'ধেড়ে ও ভেডে' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্বে এই জাতীয় কবিতা এদেশে আর কেহ লেখেন নাই।

## রামপ্রসাদ ও তাঁহার অমুবর্তী কবিগোষ্ঠা

রামপ্রদাদ দেন ভারতচক্রের সমদাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জন-প্রিয় কবিদের অক্যতম। রামপ্রদাদ ১৭২০ খ্রীংর মত সময়ে জয়গ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বৈছা। তাঁহার পিতার নাম রামরাম দেন। বর্তমান ২৪ প্রগ্রপা জেলার অন্তর্গত হালিদহর-কুমারহট্ট গ্রাম রামপ্রদাদের নিবাদ-ভূমি। অর বয়স হইতেই রামপ্রসাদ কবিতা রচনার, বিশেষত স্থামাসকৃতি রচনার দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথম হইতেই ভাঁহার ইষ্ট্রনেরী কালীর তক্ত সাধক, বিষয়কর্মে গ্রাহাব তেমন মন ছিল না। তাঁহার রচিত গানগুলি অল্প সময়েব মধ্যেই বাংলাদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাঁহার প্রতি রাজা রুফচন্দ্র ও অল্লাক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরশ্ধ:' উপাধি ও অনেক ভূদম্পত্তি দান কবেন। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহাব সভাক্তবির পদেও নিয়োগ করিতে চাহেন; বিষয়াসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। দীর্ঘকাল সাধনা ও কাব্যরচনার মধ্য দিয়া অভিবাহিত করিবাব পরে রামপ্রদাদ ১৭৮১ প্রাণ্ড মত্ত্ব সময়ে পরলোকগ্রমন কবেন।

বামপ্রদাদের রচনাবলীর মধ্যে দেবীবিষাক গানগুলিই দর্বাপেকা শ্রেষ্ঠ।
আধুনিক কালে এই গানগুলিকে "নাক পদাবলী" নাম দেওয়া হইয়াছে। দেবীবিষয়ক গানগুলি-তুইভাগে বিভক্ত—(১) বাংসল্যরদাত্মক, (২) ভক্তিরদাত্মক।
বাংসল্যরদাত্মক গানগুলিতে শক্তি দেবী হিমালয় ও মেনকার কক্স। হইয়া দেখা
দিয়াছেন এবং তাঁহার বালালীলা, আগমনী ও বিজ্ঞাা এই গানগুলির মধ্যে বণিত
হইয়াছে। এই গানগুলি অপূর্ব স্থানিষ্ঠাদে ভরপূব। মেনকার মাতৃহ্দয়ের
ক্ষেহ ও যাকুলতা গানগুলিতে খেকপ মর্মম্পর্শিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার
তুলনা বিরল। আগমনী-গানে তিন দিনের জন্ত উমাব পিতৃগৃহে আগমনে মেনকাব
অপার আনন্দ বণিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন দিনেব অবদানে উমার
বিদায়ে মেনকাব বেদনা বণিত হইয়াছে। তথনকার দিনে বাঙালী পিতামাতারা
নাববিবাহিতা বালিকা কন্তাদের পিতৃগৃহে আগমন ও শশুবালয়ে প্রত্যাবর্তনের
সময়ে ঠিক এইরূপ আনন্দ ও বেদনা অমুভব কবিত। তাহারই প্রতিধ্বনি আগমনী
ও বিজয়া গানগুলিব মধ্যে শোনা যায়। বামপ্রদানই এই অপূর্ব বাংসল্যরদাত্মক
গানের আদি রচয়িতা এবং তিনিই ইহাদেয় শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।

রামপ্রদাদেব ভক্তিবসাত্মক দেবী ব্যাক গানগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে দেখা দিয়াছেন। এই গানগুলিব মধ্য দিয়া ভক্ত কবি—সন্তান যেমন জননীকে ভালোবাসা জানাই, তেমনিভাবেই দেবীকে মাতৃকপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ভালোবাসা জানাইয়াছেন। এইরূপ জনাবিল জক্তিমে ভালোবাসার মধ্য দিয়া আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংলা সাহিত্যে অভ্যন্ত হ্ন ভ। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মধ্যেও অবশ্রু আমরা ভালোবাসার ভিতর দিয়া পূজারই নিদর্শন পাই, কিছ

সে প্রেম কান্তাপ্রেম, — শুধু ভাহাই নয়, পরকীয়া প্রেম। এই কারণের জন্ধ এবং সে প্রেম দামাজিক বিধিনিষ্টেরের ছারা বারিত বলিয়া ভাহার আবেদন ভতটা বাসক নহে। কিন্তু রামপ্রদানের গানের মধ্যে যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভাহা বেমনই পরিত্র, তেমনই মধুব। ভাহার আবেদন সর্বদাধারণের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কতকগুলি গানে রামপ্রসাদ অবাধ শিশুর মত তাঁহার জ্ঞামা-মাতার কাছে আবদার করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গানে তিনি জ্ঞামা-মাতাকে ভংগনা ও গঞ্জনা পর্যন্ত করিয়াছেন। ইগতে তাঁহার অন্তরের সরলতা ও ভক্তির অকপটতার অভ্যন্ত মধুব নিদর্শন পাই। রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাষ একান্ত অবলীলাক্রমে বনিত হইয়াছে। এই গানগুলির ভাষা অভ্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জন। ইহাদের মধ্যে রামপ্রসাদে আমাদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইভে উপমা সংগ্রহ করিয়া ভাহার হারা ভাল পরিক্তি করিয়াছেন, এমনকি নিভান্ত জটিল দার্শনিক তত্তকেও এই সব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। ভক্তির প্রগাততা, ভাবের মাধুর্য ও অহপটতা এবং প্রকাশভন্ধীর সরলভার জন্ত রামপ্রসাদের এই গানগুলি স্বক্তনপ্রিম হইয়াছিল এবং এই সমন্ত গুণের জন্তই একাল এখনও আমাদের মুগ্ধ করে।

দেবীবিষয়ক গান ছাড়া রামপ্রশাদ কয়েকথানি গ্রন্থণ রচনা করিয়াছিলেন। তঁ,হার প্রথম গ্রন্থ সভনত 'কালীকীর্তন'; ইগা রাজকিলোর নামে একজন ধনী ব্যক্তির আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল; বইটির মধ্যে অনেক মধুব পদ রহিয়াছে; তবে ইহার একটি ক্রেটি এই খে, ইহাণ মধ্যে কালীর লালাকে কৃষ্ণনীলার ছাচে ঢালিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ক্লেম মত কালীরও গোষ্ঠনীলা, বাদলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে; রামপ্রদাদের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে তাঁগের গানের প্যারতি-রচম্বিতা আছু গোঁদাই বান্ধ করিয়া "ক্রালের আমদ্ব" বলিয়াছিলেন। রামপ্রদাদ 'কৃষ্ণকীর্তন' নামেও একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কৃষ্ণনীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন; ইহার একটি মাত্র শান্ধ পিরাছে। রামপ্রদাদ শাক্ত হইলেও বৈক্ষবদের প্রতি যে তাঁহার কোন বিষেধ ছিল না, তাহাব প্রমাণ তাঁহার 'কৃষ্ণকীর্তন' রচনা হইতে পাওয়া যায়। রামপ্রদাদের অপর গ্রন্থ 'কালিকামন্ধন' বা 'ক্ষিক্রন'। কেহ কেহ মনে করেন ইহা ভারতচক্রের 'বিভাক্তন্তর' এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্ত বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বহিরক্ব প্রমাণ হইতে বলা যায় যে রামপ্রসাদের 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর' বিভাক্তন্তর 'বিভাক্তন্তর' 'বিভাক্তন্তর বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বহিরক্ব প্রমাণ হইতে বলা যায় যে রামপ্রসাদের 'বিভাক্তন্তর' ভারতচন্তের মৃত্যুরও পরে রচিত হইয়া

ছিল। কাব্য হিসাবে রামপ্রসাদের 'বিষ্যাস্থল্পর' ভারভচন্তের 'বিষ্যাস্থল্পর'-এর তুলনায় নিকট; ইহার মধ্যে অস্প্রীলভাও ভারতচন্তের 'বিষ্যাস্থল্পর'-এর তুলনায় বেনী; কিন্তু রামপ্রসাদের 'বিষ্যাস্থল্পর'-এর একটি গুল এই যে, ইহার প্রভ্যেকটি চরিত্র জীবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক বর্ণনায়ও রামপ্রবাদ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, যেমন ভগু সন্ন্যাদীদের বর্ণনা।

রামপ্রসাদের পরে আরও অনেক কবি তাঁহাকে অনুসরণ করিরা দেবীবিষয়ক গান রচনা করেন। ই হাদের মধ্যে সর্বাপ্তে বাহার নাম উল্লেখবাগ্য, তিনি হইতেছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের সভাকবি এবং 'সাধকরঞ্জন' নামক তারিক খোগ নিবন্ধের রচয়িতা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। ই হার রচিত শ্রামাসলীত-গুলির মধ্যে রামপ্রসাদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাঢ়তা, ভাবের গভীরতা ও প্রকাশভলীর সরলতার নিদর্শন মিলে। অস্তান্ত শ্রামাসলীত-রচয়িতাদের মধ্যে বাদ্যানন্দ, ভ্রুরাম দাস, ছিল্ল নরচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখবোগ্য। রামপ্রসাদ সেন ছাড়া রামপ্রসাদ নামক অন্ত কোন কোন শ্রামাসলীত-রচয়িতাও আবিভূতি ইইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে 'ছিল্ল রামপ্রসাদ' নামক একজন বাদ্যানের পরে সর্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছেন কবিওয়ালা রাম বন্ধ। মোটের উপর, রামপ্রসাদ রচিত ভক্তিরসাত্মক ও বাৎসল্যরসাত্মক দেবীবিষয়ক গানগুলির অন্ধ্রসর বাংলায় একটি স্ববিশাল ও সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সাহিত্যের ধারা সম্ম উনবিংশ শতান্ধী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইবার পরে বিংশ শতান্ধীতে ইইয়াও প্রাণবন্ধ রহিয়াছে।

## **Бजूम** में भित्रक्टिएत भित्रभिष्टे

### প্রাচীন বাংলা গগু

মধ্যযুগে বাংলায় শক্ত সাহিত্যেব যথেষ্ট উন্নতি হইলেও গল্প সাহিত্যের বিশেষ' কোন পবিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্ত নানা বৈষ্দ্রিক ব্যাপারে গল্প লেখা প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিবকাল গল্পেই কথাবার্তা বলিত। কিন্তু আশ্কর্ষের বিষয় এই যে সাহিত্যেব পর্যায়ে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংলা গল্প রচনা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গল্পে লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্ন-লিখিত কয়েকটি প্রেণাতে ভাগ কবা যায়।

১। সংস্কৃত স্থাের কায় কতকগুলি ছোট ছোট বাক্য—আনেকগুলিই
ছবোঁধা প্রহেলিকাব মত মনে হয়। দৃষ্ঠাস্তঃ

"পশ্চিম ছয়াবে কে পণ্ডিভ—্সভাই জে

চাবিসত্র গতি আনি লেখা।"

"েহ কালিন্দিজন বাব ভাই বাব আদিও।

হথে পাতি লহ দেবকৰ অৰ্ঘ পৃপ্পণাণি। দেবক হব স্থপি আমনি ধীমাং ক্ষি"।

এ তুইটি শৃত্ত পুবাণ হইতে উদ্ধৃত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রন্থ অম্যোদশ শতকে বচিত হইয়াছিল। কিন্ধু মনেকেব মতে ইহাব বচনা বাল অস্তাদশ শতকের পূর্বে নহে।

২। ঐতৈতন্ত দেবের প্রিয় ভক্ত কপ গোস্বামী বিবৃচিত কাবিকা বলিষা কথিত প্রস্থা। রূপ গোস্বামী ধোডণ শতান্ধীব লোক—কিন্ত তিনিই ইহাব রচয়িতা কিনা দে বিষয়ে অনেকে দন্দেত কবেন। ইহাব ভাষাব নমুনা: "আগে তাবে দেবা। তার ইন্দিতে ভৎপব হইয়া কার্য কবিবে। আপনাকে দাধক অভিমান ভাগে করিবে।"

### ৩। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা

"জ্ঞানাদি সাধনা" একথানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহাতে জীবের জন্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিৰয়ণ আছে। ৺নীনেশ চক্র সেন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ইহার একখানি পুঁথি হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভাষার নমুনা:

"পরে সেই সাধু কপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈত্তন্ত করিয়া তাহার শরীবের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্পেতে প্রীচৈততা মন্ত্র কহিয়া পরে সেই চৈত্তা মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব হারাএ দশ ইন্দ্রিয় আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকফাদির রূপ আরোণ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীকফাদির মৃক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।" ৺নীনেশচক্রের মতে ইহা সম্ভবত সংগ্রদশ শতান্ধীর শেষভাগে রচিত।

### ৪। অষ্টাদশ শতাকীর রচনা

অষ্টাদশ শতাকীর মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজমুকী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাথ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুন':

শ্লীশ্রীমহারাজ' ভূপ বাহাত্বের বান্যকান অতীত হইয়া কিশোরকাল হইবাই পানী বান্ধনাতে স্বচ্চন্দ আব থোশথত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া বাাধ্যা কবেন বরং পানীতে এমত থোষনবিদ নিথক দল্লিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় সোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লত' পূষ্প তংস্বরূপ চিত্র করিতেন স্বশারোহণে ও গজচালানে অদ্বিতীয়।"

১৭৭৫ খ্রীষ্টান্দে লিখিত 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' নামক সংস্কৃত প্রস্থের অফ্বাদ: "গোতম ম্নিকে শিক্ত দকলে জিজ্ঞানা করিলেন আমাদিগের মৃক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কুপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ স্থানিলে মৃক্তি হয়।"

ইহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং ইহা গভারীতির স্থচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। প্রায় সমসাময়িক 'বৃন্ধাবনলীলা' গ্রন্থে গভাষা আরও একটু উৎকর্ষ লাভ

खात्र नवनावात्रक प्रचापननाना खार गण्डापा वात्रस्य वक्ष् अर कतियाद्यः

(কৃষ্ণচক্র) "যে দিবস ধেফু লইয়া এই পর্বতে িয়াছিলেন সে দিবদ মুরলির গানে ধমুনা উন্ধান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন"।

### ৫। চিঠিপত্রের ভাষা

ইহা বোড়শ শতাব্দীতেই অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দুৱান্তবন্ধণ ১৫৫৫ এটাবে

১। বল-সাহিত্য পরিচর বিভীর বন্ধ, ১৯৩০-বন পুঃ। ২। ঐ ১৬৭৮ পুঃ।

ব্দংগম রাজ্যের রাজাকে নিথিত কোচবিধার মহারাজার পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এথা আমার কুশল। ভোমার কুশল নিবস্তবে লাঞ্চাকরি। অথন তোমাব আমার সন্তোধ সম্পাদক পত্রাপত্তি গভায়াত চইলে উভয়ান্ত্কৃল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মার একটি পত্র হইতে কিছু 'মংশ উদ্ধৃত করিতেছি,
"কএক দিবদ হইল তথাকাব মঙ্গলাদি পাই নাই। মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত কবিবেন…মহাশয় মামাব কতা য় মি ছাওল আমার লোষদকল 'মাপনকার মাপ করিতে হয়।"

অষ্টানশ শতাব্দীব দ ষভাগে (১ 1৭১ ও ১৭৭২ খ্রীঃ) লিখিত মহাবাজা নক্ষকুমারের ছুইথানি হানীর্ঘ পত্র পাওয়া নিফাছে। ইহাতে কিছু ফারদী শব্দ ব্যবহৃত হুইয়াছে, কিন্তু মোটের উপব প্রাঞ্জল গত্ত ভাষা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সম্পানিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' নামক পত্রসম্পানিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' নামক পত্রসম্পানিত শহাকীর অনেক চিঠি আছে। এইগুলি হুইতে দেখা যায় যে তথন শংলা গত্ত লিখিবার একটি বীতি ধীরে বীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

### ৬। খ্রীষ্টীয় মিশনারীর রচনা

সাধারণ লোকেব ংধ্য গ্রীষ্টধর্ম প্রচাবের জন্ম পতুর্গীজ ও অন্তান্ত ইউরোপীয় মিশনারীগণ যজুপূর্বক বাংলা শিথিতেন ও নাংলার ছোট ছাট পুন্তিকা লিথিয়া প্রাষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার কবিতেন। সপ্তরণ শতকে পতুর্গীক্ষ মিশনারীরা বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা কবিয়াছিলেন। ষোড়ণ শতকেব শষচারে বাংলা গল্পে তুইথানি পুন্তিকা লিথিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু এই সম্দয় পুন্তক এখন আর পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বইথানি রচিত হয়। ইহার রচয়িতা ভূষণাব (পূর্ব পাকিন্তানে) এক সন্ত্রান্ত বংশে জাত খ্রীষ্টধর্মান্তরিত বাঙালী হিন্দু। বাল্যকালে (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) আরাহানের জলদন্যুরা তাহাকে অপহরণ করে। একজন পতুর্মীক্ষ মিশনারী তাহাকে থর্ম দিয়া ক্রন্ধ করিয়া খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। তথন তাহার নাম হয় দোম আন্তোনিও (Dom Antonió)। এই প্রন্থে একজন

ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টানের মধ্যে কথাবার্তার, হ্পবতারণা করিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমুনা দিভেছি।

"রামের এক স্থী তাহান নাম সীতা, আর ঘৃই পুরো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী ইইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্থীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্থীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিশুর যুর্দো করিলেন"।

আর একথানি মিশনারী গ্রন্থ 'রুপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'। মনোএল-দা-আস-স্ক্রুপার্সাম (Manoel Da Assumpcam) নামক এক পতুর্গীক্ষ পাজী ১৭৩৪ সালে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষার একটু নম্না দিতেছি।

"লুসিয়া এত তুংথের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অন্ধ্রাহ চাহিল: কহিল: ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল; মৃনিছোর অলক্ষ্য আছি আমি; তথাচ আশা রাখি বে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার; আমি তোমার দাসী; তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরদা। তোমার আশ্রয়ে বিশুর পাপী অধ্যে, বেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধ্যেরে বদি উপায় দিলা, আমারেও উপায় দিবা। ইহা নিবেদন করিল"।

এই ছুই গ্রন্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে শ্বরণ রাখিতে ছুইবে যে এগুলি বাংলা—কিন্তু রোমান হরফে লেথা। স্কুরাং 'লক্ষ্মণ'-এর পরিবর্তে লকোন 'যুদ্ধ'-ব পরিবর্তে যুগো প্রভৃতি ভূল নহে, মূলে হয়ত শুদ্ধই ছিল।

মোটের উপর এই ছুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে সপ্তাশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম এবং সন্তবত ইহার পূর্বেই বাংলা গল্পভাষার যে একটি দরল প্রাঞ্জল রূপ ছিল তাতা সর্বাংশে সাহিত্যের উপযোগী। দেশীয় প্রবীণ সাহিত্যিকেরা ইচ্ছা করিলে গল্প উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাহারা কবিতায় লেখা পছন্দ করিতেন। সন্তবত পাঁচালী প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়া কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল—সহজ কথাবার্তার ভাষায় সাহিত্য রচনার দে মুগে আদর হয় নাই। বাহাই হউক, উল্লিখিত ছইখানি মিশনারী গ্রন্থের জ্ল্প বাংলা সাহিত্য পতু গাঁজদের নিকট ঋণী। পাদরী মনোএলের আরও একখানি গ্রন্থ পাওয়া-গিয়াছে। ইহার প্রথমভাগে বাংলা ব্যাকরণের মৃল স্ক্ত

ব্যাপ্যা কবা হইয়াছে এবং বিভীয়ভাগে বাংলা-পর্তু গীঙ্গ ও পর্তু গীঙ্গ-বাংলা শব্দকোষ প্রদন্ত হইয়াছে। এই তিনথানি গ্রন্থই বাংলাভাষার সর্বপ্রাচীন মৃদ্ধিত গ্রন্থের সন্মান দাবী করিতে পাবে। পর্তু গীঙ্গদের নিকট আমাদের ঋণ আরও আছে। ভারতে তাহারাই প্রথমে মৃদ্রন-ষম্ব প্রতিষ্ঠা কবে—,গাগা শহরে ১৫৫৬ খ্রী স্টাব্দে। পর্তু গীঙ্গেরা যে এমেশে নৃতন নৃতন ফল কুল আমলানি করিয়াছিল তাহা ছাদশ পরিছেনে বলা হইমাছে। সাধাবণ ব্যবহাবের অনেক ক্রব্যাও বাংলাভাষাম্ম পর্তু গীঙ্গ নামে পবিচিত—যেমন ছবি, ফিতা, আলমাবি, চাবি, বোতাম, বোতল, পিন্তুল, ব্যাম, বয়া, মাস্তল, বালতী, পেবেক, সাবান, ভোয়ালে, আলপিন ইত্যাদি। ইস্ত্রি, আয়া, মিস্ত্রা, নিলাম, দবজা, জানালা, গ্রাদে, কামবা, কেলারা, মেজ প্রভৃতি শব্দও পর্তু গীজ।

আববী ও কাদীভাষাৰ বহু শব্দ যে বাংলাভাষায় গৃহীত হইষাছে তাহাতে আশ্চৰ্য বোধ কৰিবাব কিছু নাই, কাৰণ ফাদী ছিল মধাৰ্গে দববাবেব ভাষা ও সন্ত্ৰাস্ত মুদলমানগণেৰ কথা ভাষা। স্থতবাং বিভিন্ন প্ৰাদেশিক হিন্দুভাষায়ও তাহাৰ বহু শব্দ স্থায়ী আদন লাভ কৰিষাছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহাব পবে অনেক ইংবেজী শব্দও বাংলাভাষাব অস্তর্ভুক্ত হইষাছে। এই ভাবে মধাযুগে বাংলাভাষা বিদেশীভাষাব সাহায়ে। সমুদ্ধিলাভ কবিয়াছে।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ অিল্ল

### ১। স্থলতানী যুগ

মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান স্থলতানদেব নির্মিত মসজিদ ও সমাধি-ভবনে। এই শিল্পেব কয়েকটি বিশেষত্ব আচে।

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইট্নেনিমিত। স্তম্ভ ও কোন কোন স্থলে প্রাচীরেব বহিবাববণেব জন্ম পাথব শ্বহাব কবা হইয়াছে। কথন কথনও আর্দ্রতা হইতে বক্ষা কবিবাব জন্ম দর্বনিমে একদাবি পাথব বদান হইয়াছে। ইহাব কাবল বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রাস্তে বাজমহলেব নিকটবর্তী অঞ্চল ছাডা আর কোখাও পাহাড নাই। স্ত্রাং প্রস্তুব থুবই তুর্গ্ভ ছিল। ইটেব গাঁথনি মজবুত কবাব জন্ম চূণ ব্যবহাব কবা হইত। হাহা ছাডা মুঘল যুণ্গ প্লস্তারাব জন্মও চূণ ব্যবহাব করা হইত।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশীবভাগ বাঁশেব খুঁটি ও সমেব চাল দিয়া ঘব তৈয়াবী হটত। দোচালা ও চাবচালা সাধাবণত ঘবেব এই চুট শ্রেণী। দবা যায়, কাঠেব ও ইটের বাডীর ছাদ ইহাব অহুকবণেই নিমিত হইত। অর্থাৎ সবলবেখাব পবিবতে থডেব চালের স্থায় কতবটা বাঁকানো হইত। ঘবগুলিতে যেমন চাবিকোণে রাশেব খুঁটি আড-আডিহাবে শাল লাগাইয়া মজনুত কবা হইত, ইটের বাডীভেও তেমনি চাবিকোণে চাবিটি ইপ্তক স্বস্তু অট্রালকেব (Tower) আকাবে নির্মিত হইত। চুইটি বাল অল্পারে পুঁতিয়া ভাহাব

<sup>(</sup>১) এই পরিচেছদে নিয়নিধিত পরিভাষা বাংহাত ইইয়াছে , আট্রানক (Tower) , আণিঙান (Basement) , অর্থচিত্র (Bas-relief ,) অনিক (Corridor) , ককা (Bay) , কুড়াতাত্ত (P.laster) ; কুলুজি (Niche) ; কেন্দ্রশালা ও পার্যশালা (Nave and Aisle); তর্মজিত পলকটো (Cusp); পর্চ (Parapet); পলকটো (Fluted) বল্ডি (Turret)।

এই অধান প্ৰধানত আংশাদ হাসান দানি প্ৰণীত 'Muslim Architecture in Bengal', মনোমোহন চক্ৰবৰ্তী লি (২ও 'Bengali ! emples and their characteristics' (J. A. S. B. 1909, P. 142) ন মক প্ৰবন্ধ এবং শীক্ষমিংকুমার বন্দ্যোপাধ্যার প্ৰণীত বাঁকুড়ার মন্দির' স্থানখনে বচিত ইইংছে।

মাথা নোমাইয়া বাঁধিয়া দিলে বে আকৃতি ধারণ কবে, ইটের ও পাথরের স্তস্কেব উপর গঠিত থিলানগুলিও তাহার অফুকবণ করিত।

ভূতীয়ত, দেয়ালেব গঠনে অংশ বিশেষ সন্মুখে বাড়াইয়া এবং পশ্চাতে হঠাইয়া বৈচিত্র্য স্বাচ্চ, ইহাব গাযে নানারকমেব নক্সা, ও এক খণ্ড প্রস্তারে গঠিত স্বস্তু প্রভূতি প্রথম প্রথম হিন্দুর্গেব অন্ত্করণে করা হউত। ক্রামে ক্রমে ইহার পবিবর্তন হয়। হিন্দুমন্দিরেব গায়ে চতুকোণ প্রস্তার্থবেব ফলকের উপর মান্ত্বেব মৃতি খোদিত হউত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মন্ত্যামৃতি গঠন নিবিশ্ব হওয়ায় তাহার বনলে নানারপ লভাপাতা ওজ্ঞামিতিক নক্সা খোদাই কবা ইইত।

চতুর্থত, নতন এক প্রণালীতে থিলান নির্মিত হইত। হিন্দুর্গে সাধাবণত একথানা ইট (বা পাথবেব) উপবে ঠিক সমাস্তবালভাবে আব একথানা ইট (বা পাথব ) বদান হইত, কেবল তাহাব দামাল একটু অংশ নীচেব ইটের বা পাথবেব) চেযে একটু বাড নে' থাকিত। এইভাবে তুইটি স্তম্ভেব উপব তুই দিক হইতে ইটেব (বা পাথবেব) অংশ বাডিতে বাডিতে যথন তুইখানি ই.টব (বা পাথবেব) মধ্যে ল্যবধান থব দল্পীর্ণ হইত তথন এক শণ্ড বড ইট বা পাথব এই ব্যবধানেব উপব বসাইয়া থিলান তৈবী হইত। মধ্যমূর্ণে ইট বা পাথবঙলি সমাস্তবালভাবে একটিব উপব একটি না বসাইয়া কোনাকুনিভাবে পাশাপাশি সাজাইয়া থিলান তৈবী হইত। ইহার নাম প্রকৃত থিলান (True Arch)। ঠিক এই প্রণালীতেই বড বড গল্প (dome) নির্মিত হইত। এই প্রকাব থিলান ও গল্প মুদলমান শিল্পব প্রধান বিশেষত। হিন্দুর্গে ইহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ইহাব বাবহাব ছিল খবই কম।

পঞ্চমত, নানা বংষেব ও নানা সাকৃতিব মিনা করা কাচেব ন্যায় মস্থপ টাইল ও ইটেব ব্যবহাব। ভিতরেব ও বাহিরেব দেওয়ালে এই গুলিব ব্যবহাবের স্থাবা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই ছিল সাধাবণ বিধি।

ষষ্ঠত, ছাদের উপর গম্বুজেব পাশে বাংলাদেশেব থডের চালেব ঘবেব স্থায় ইষ্ট্রকনিমিত ক্ষুদ্র কক্ষেব সমাবেশ। ইহাব দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে।

মৃদলমান আমলেব যে সকল ইমারং এখন পর্যন্ত মোটাম্ট স্থবক্ষিত অবস্থার আছে তাহার কোনটিই চতুর্দশ শতকেব পূর্বে নির্মিত নহে। সর্বাণেক্ষা প্রাচীন হর্ম্যেব ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় হুগলী জিলাব অন্তঃপাতী ত্রিবেণী ও ছোট পাণ্ড্রা প্রামে। ত্রিবেণীতে জাফরখান গাঞ্চিব সমাধি-ভবন এরোদশ শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুমন্দিব ভাঙ্গিয়া তাহাবই বিভিন্ন অংশ ও খোদিত কারুকায় জোডাভাডা দিয়া নির্মিত হইয়াছিল। ত্রিবেণীতে একটি বিশাল মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাও জাফরখানেব নির্মিত (১২৯৮ খ্রীঃ)। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ ফুট ইহাতে খিলানযুক্ত পাঁচটি দরজা ও ছাদে পাঁচটি গস্কুজ ছিল। এগুলিব ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দু মন্দিরের কারুকার্যখোদিত ও মৃতিযুক্ত বছদংখ্যক ফলক পাওরা গিয়াছে। ছোট পাণ্ডুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনাব আছে।

স্বাধীন বাংলার মুসলমান স্থলতানদেব বাজধানী ছিল প্রথমে গৌড, পরে ইহাব ১৭ মাইল উন্তবে অবস্থিত পাণ্ড্য়া এবং তাহাব পরে আবার গৌড। স্বতরাং মধাযুগের বাংলার স্থাপতোর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই তুই শহরেই আছে। এই তুই শহরে যে সকল মসজিদ ও সমাধি-ভবন আছে তাহা মোটাম্টি নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ কবা যায়।

প্রথম: সমচতুকোণ একটি গম্বজ্ব ব্যালা কক্ষ—ভিত্তবে কোন কল্পেব ব্যবহাব নাই, কার্নিসের উপব চারিকোণে চাবিটি অট্ট-কোণ বলভি এবং সন্মধে অলিন্দ।

দ্বিতীয়: প্রথমেব অন্তর্মণ, তবে ইহাব তিনদিকে তিনটি অলিন।

তৃতীয়: বেশি লম্বা, কম চওডা একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশালা—ইহার উপবে থিলানের ছাদ ও তৃই পাশে তৃইটি কম উচ্ পার্যশালা। পার্যশালাব উপবে একাধিক গম্বুজ এবং অভ্যম্বরভাগ গুল্পশ্রেণী দ্বাবা লম্বালম্বি ও পাশাপাশি অনেক-গুলি কক্ষায় বিভক্ত।

চতুর্থ: বেশি লম্বা, কম চওডা একটি বৃহং কক্ষ—ইহার ছাদে বহুসংখ্যক গম্বজ এবং ভিতর স্বস্তপ্রেণী দ্বারা অনেকগুলি কক্ষার বিভক্ত। প্রত্যেকটি লম্বালম্বিকক্ষার পশ্চিমপ্রাস্তে একটি মিহ্বাব এবং পূর্বপ্রাস্তে অর্থাৎ সন্মুখদিকে ঠিক সেই বরাবর একটি থিলান। ছাদের বহুসংখ্যক গম্বুজের থিলানগুলি স্বস্তপ্রেণীক শীর্বদেশে প্রতিষ্ঠিত।

পাণ্ড্যার আদিনা মদজিদ (চিত্র ১-৫) উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত এবং স্বর্জিত মদজিদগুলির মধ্যে সর্বাপেকা প্রাচীন।

১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থলতান সেকন্দর শাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এত বড় মদজিদ আর কখনও নির্মিত হয় নাই। ৩১৭ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫৯ ফুট প্রান্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পালে চারি সারি কক্ষ। পশ্চিমের সারি আবার স্বস্ত্রপ্রেণী ঘারা পাচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপাসনা কক্ষ। অপর তিন দিকের সারিগুলি তিন তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম সারিতে মধ্যক্ষলে একটি বিশাল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট × ০৪ ফুট) এবং তুই পাশে নীচু আর তুইটি কক্ষ। ইহার প্রত্যেকটি পাচ সারি স্বস্ত দিয়া পাঁচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে এ পাঁচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের মধ্য দিয়া মধ্যের কক্ষ হইতে এ পাঁচটি কক্ষায় যাওয়ার পথ। মধ্যের বিশাল কক্ষটির উপরে একটি প্রকাণ্ড থিলান আরুতি ছাদ ছিল, এখন ভালিয়া গিয়াছে। মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাণ্ড মিহ্বাব, ইহাব দক্ষিণে অমুরূপ আর একটি ছোণ মিহ্বাব এবং উত্তরে বিশাল ভোরণের নিমে অপরূপ কার্মকার্য শোভিত কষ্টিশাথর নিমিত উপাসনার বেদী। তুই পার্যকক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চাদভাগের প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলুন্দি এবং ইহাদের বরাবর অপর প্রাস্তে সন্মুথের দিকে আঠারোটি উন্মুক্ত থিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্যকক্ষের থানিকটা অংশ জুড়িয়া৮ ফুট উচু মোটা থাটো ২১টি কাক্ষকার্যণচিত স্তম্ভের উপর বাদশাহ কা তথ্ত অর্থাং রাজপরিবারের বিদিবার জন্ত মঞ্চ তৈরী হইয়াছে। মোট স্তম্ভ সংখ্যা ২৬০।

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটাম্ট ৩৭৬টি ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গম্পুল নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝখানে যে বহনাকার খিলান আছে তাহা ৩৩ ফুট চওডা এবং ৬০ ফুটের বেশী উঁচু। ইহার ছুই পাশে যে থিলানগুলি আছে তাহাও০৮ ফুট চওড়া। হিন্দু মন্দির হইতে উৎক্ট কাক্ষকার্য-শোভিত স্তম্ভ খুলিয়া নিয়া মিহুরাবটি তৈয়ারী হইয়াছে।

আদিনা মন্দিরের ধ্বংদের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মৃতি পাওয়া গিয়াছে। মিহ্রাব ছইটি উৎক্ল হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়া নির্মিত।

গৌড় নগরীর গুণমন্ত এবং দরসবারি মদজিদ আদিনা মদজিদের স্থায় পূর্বোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর মদজিদ। এই তৃই মদজিদের নিকটে যে তৃইটি লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তারিখ ১৪৮৪ এবং ১৪৭৯ খ্রী: এবং অনেকেই মনে করেন যে উক্ত মদজিদ তৃইটিরও ঐ তারিখ। কিন্তু আদিনা মদজিদের দহিত দাদৃষ্ঠ বিবেচনা করিলে মনে হয় মদজিদ তৃইটি আরও পূর্বেই নির্মিত হুইয়াছিল। লেখ তৃইটি যে ঐ তৃইটি মদজিদেই উৎকীর্ণ হুইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গুণমন্ত মদজিদের মধ্যবর্তী বহৎ কক্ষের খিলান আকারের ছাদটি এখনও আছে। আদিনা ও দরসবারির ছাদ ধ্বংস হইয়াছে। স্থতরাং গুণমস্ক মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার নিম্ন অংশের বরগা ও থিলান-যুক্ত কুলুক্সিগুলি সম্ভবত অক্স তুইটি মস্জিদেও চিল।

পাণ্যাব একলাগী (চিত্র নং ৬) পূর্বাক্ত প্রথম শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জনেকেই জন্থমান করেন যে ইহা জলালউদ্ধীন মৃহত্মদ শাহের সমাধি। বাহিরের দিকে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, স্মতরাং প্রায় সমচতৃক্ষোণ। কিন্তু ভিত্তবে ইহা জন্ত কোন, এবং ইহার উপর অর্ধ-বুক্তাকার গম্বৃঞ্ধ। ইহার প্রতি দিকে একটি করিয়া থিলানযুক্ত ভারেন। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া ভাহার উপকবণ দিয়া এই সমাধি-ভবন নির্মিত হটয়াছিল। কাবন, ইহাতে হিন্দু খাপত্যের নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তব্ধণ্ড দেখিতে পাণ্ডয়া যায় এবং ইহার কম্পি পাথরে নির্মিত ভোরণের ভলদেশে হিন্দু দেবতার মৃতি খোদিত আছে। ইহার কম্পিনিস্টি খড়েব চালের মৃত ঈষং বাঁকানো এবং দেয়াল হইতে অনেকটা বাডানো।

গৌড়ের নত্তন বা লক্তন মদজিদ (চিত্র নং ৭-৯) প্রথম শ্রেণীর মদজিদের আব একটি উৎকট্ট নিদর্শন। কানিংহামের মতে ইহা ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে ইহা হোদেন শাহের আমলে অর্থাৎ আবত ৩০।৪০ বংচর পরে নির্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে বাজার কান প্রিয় নর্ভকী ইহা নির্মাণ করে বলিয়াই মদজিদের নাম নন্তন। মদজিদের অভ্যন্তর ৩৪ ফট বর্গাক্তর এ০০ বহিদেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১ ফুট প্রস্থ। পূর্বদিকে ১১ ফুট চক্তডা অলিন্দ এবং প্রতি কোলে অন্তর্কোণ অট্টালক। পূর্বদিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ। মধ্যবতী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কাফকার্যথিচিত কুলুঙ্গি। বানিসগুলি ইবং বাঁকানো। বারান্দার উপরে তিনটি গমুজ, মধ্যবতীটি চৌচালা ঘরের আরু হি। অন্তর্কক্ষের উপর বৃহৎ গমুজ, কিন্তু ইহার ভিত্তিবেদী অভিশয় নীচু। এককালে সমগ্র মসঙ্গিটার ভিতর ও বাহির নানা রংগ্র মন্থন টালির বিচিত্র জ্যামিতিক নক্ষায় সজ্জিত ছিল। এখন ইহার বাহিবের অংশের সাক্ষসজ্জা নই হইয়া গিয়াছে। কানিংহাম, ফ্রাফলিন প্রভৃতি এই মসজিদের উদ্ধ্য প্রশংসা করিয়াছেন।

গৌডের চিকা মদজিদ একলাথীব মত, কিন্তু আয়তনে ছোট। ইহাব মধ্যে মিহ্বাব বা বেদী নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা স্থলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৯ খ্রী:) সমাধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর নাই। কাহারও কাহাবও মতে ইহা স্থলতান হোদেন শাহের নিমিত একটি তোবণ (১৫০৪ খ্রী:)— কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়।

গোড়ে এবং বাংলাদেশেব নানা স্থানে প্রথম ও দিনীয় শ্রেণীর অনেক মদজিদ আছে। কোন কোনটি ত মদজিদেব দামনে একটি দরদালান আছে এবং ইহাব ছাদে তিনটি গল্প —মদজিদে বাইবাব তিনটি দবজাব ঠিক উপবিভাগে। কোন কোনটি তে চাবি কোলে চাবিটি মিনাবেব জাঘগাঘ ছঘটি মিনাব আছে— অভিরিক্ত তুইটি দবদালানেব তুই প্রান্তে। কোন কোনটি তে ছাদেব উপব বিশাল গল্প একটি বুৱাকাব স্বভঙ্গ অবিষ্ঠানেব উপব থাকাঘ দমন্ত হ্র্মাটি অনেকটা উচ্চ বলিয়া মনে হ্য এবং ইহাব দৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এইকপ অধিষ্ঠানেব অভাবে অবিকাংশ গল্প পর্বাকৃতি হওযাহ দমন্ত শ্রোবিটিব দৌন্দর্য ও মহিমা য়াবং হয়।

গৌডেব তাঁতিপাড় (চিত্র ন' ১০) এবা ছার সানা মদজিন বিবেণীতে জাফব খাব মদজিন এবা বাংলাদে শর নানা স্থানে বছদংখাক মদজিন পূর্ব কি চতুর্থ শ্রেণীব অস্তত্ত্ব েবং কহ তাঁতিপাড়া মদজিনকে (মাঃ ১৭৮০ খ্রী) গাঁ এব দর্বোহক্ট হর্ম্য বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। ইহাব ছাল ভাঙ্গিয়া গিয়ালে। কিন্তু দেয়ালের উপর পোড়া মাটিব নশক এবং অন্তান্ত থোনিত মাভান গুলিব যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য এখনও বর্তমান তাহা উক্ত নতেব সমর্থন কবে।

ছো, সোনা মনজিনটিও উংক্ব শিল্পেব নির্পেন। ইহাব ইইক নিনিত
বাহিবেব দেখাল পুবাপুবি এবং ভিত্বেব দেখাল আংশিক ভা.ব প্রস্তবমণ্ডিত।
এই পাথবেব উপব এনেক বকমেব চিত্র ও নকম, খোদিত আছে। কিন্তু এগুলি
অর্বচিত্র অপেকা আবও কন উচ্চ হওাান তাঁতিপাডার মসজিদেব ভাস্থেকি
অপেকা নিক্ষা। ছোট সোনা মসজিদেব কোন কোন গল্পজব ভিত্বেব
দিকে সোনাব গিটি কবাব চিহ্ন আছে। সম্ভবত ইহা হইতেই "সোনা
মসজিদ" নামেব উংপত্তি। ছোট সোনা মসজিদে গল্পজ্বনিব মধ্যে একখানি
চৌচালা গড়েব ঘ্রেব আকৃতি ছাট কুটিব আছে।

গৌডেব ৰড গোনা মদজিল এবং ৰাগেবহাটেব দাত গদ্ধ মদজিদ এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। ইহাদেৰ অভ্যন্তৰ ভাগ স্তক্তের দাবি দিশা এগাইটি পাশাপাশি ভাগ কৰা হইষাছে। দাধাৰণত তিনটি বা পাঁচটি ভাগ থাকে। কেবলমাত্ত ছোট পাণ্ডুযাৰ (হুগলী জিলা) বাবলোয়ারি মদজিলে একুণটি ভাগ আছে। বুড় দোনা মদজিদ (চিত্র নং ১১) স্থলতান নদৰং শাহ ১৫২৬ খ্রীষ্টাকে নির্মাণ

কবেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট ও প্রস্তে १৬ ফুট। ইহাতে ছযটি মিনাব আছে—

চারি কোণে চারিটি এথং সম্মুখের দরদালানের তুই প্রান্তে তুইটি। দরদালান 🔏 প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বৃহৎ গুল্প আছে। এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ স্তম্ভের ছইটি দারি লম্বালম্বিভাবে তিনটি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে। দর্ণালান ও কক্ষে এগারটি থিলানযুক্ত প্রবেশদার আছে ও সেই বরাবর পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীরে এগারটি মিহুরাব আছে। কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোৰে তিনটি পাশাপাণি ভাগ জুড়িয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকটা আদিনঃ মদজিদের বাদশাহকা তথ্তের ক্রায়। অক্ত তুএকটি মদজিদেও এরূপ ব্যবস্থা আছে। কক্ষের লম্বালম্বি ভিন ভাগের উপব তিন সারি, দরদালানের উপর এক সাবি এবং এই প্রতি সাবিতে এগাবটি করিয়া মোট ৪৪টি গছুজ দিয়া ছাদ করা হইয়াছিল কিন্তু কক্ষেব গমুজগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে। মসজিদটি ইটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুবাপুবি এবং ভিতবে থিলানের আরম্ভ পর্যস্ত দেয়ালের অংশ প্রস্তুর**মণ্ডিত। ছোট সোনা মদজিদের ন্যায় ব**ড সোনা ম**দজি**দেও সোনার গিণ্টি কবা ছিল। ইহাতে খোদাই করা আভরণের **আধিকা** নাই, কিন্তু ইহার থিলানমুক্ত দরদালান, আয়তনের বিশানতা এবং পাথরের মজবৃত গঠন ইহাকে একটি অনিবচনীয় গান্তীর্য ও সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। ফার্গুসন ইহাকে গোডের স্বোৎকৃষ্ট সৌধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মসজিদের সম্মুখে একটি মুক্ত সমচতুকোণ অন্ধন আছে, ইহার প্রতি দিক ২০০ ফুট এবং ইহার উত্তব, দক্ষিণ ও পূর্বে তিনটি থিলানযুক্ত ভোরণ আছে।

বাগেরহাটের দাতগছুজ মদজিদ দৈর্ঘ্যে ১৬০ ফুট ও প্রান্তে ১০৮ ফুট। ইহার বৈশিষ্ট্য—অভাস্তর ভাগে হয় সারি সক্র স্তম্ভ দিয়া লম্বালম্বি সাতটি ভাগ, এগারটি মিহ্বাব ও এগাংটি থিলানসুক্ত প্রবেশ দ্বার (ঠিক মাঝেরটি অক্স দশটির চেয়ে বড়) এবং ছাদে সাও সারিতে ৭৭টি গম্ক—কতকগুলি গম্ক বাংলা দেশের চোলা ঘরের মত। ঠিক মধ্যথানেব দরজার উপর দোচালা ঘরের চালের প্রান্তের মত একটি ত্রিভ্রাকৃতি গঠন—ইহা হইতে তৃইধারে কার্নিস নামিয়া কোণের মিনারের দিকে গিয়াছে। কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত বহুকোণ্যুক্ত নহে, এবং তুই ভলায় বিভক্ত।

ছোট পাণ্ড্রার বারদোয়ারি মদজিদ দৈর্ঘ্যে ২৩১ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট।
বিভিন্ন নকসার তুই সারি শুস্ত (মোট কুড়িটি) দিয়া লম্বালম্বি তিন ভাগে
বিভক্ত। পশ্চাতে একুশটি মিহ্বাব, সমুখে একুশটি থিলানযুক্ত প্রবেশহার

এবং প্রতিপাশে আবও তিনটি। মিহুরাবগুলি এবং বেদির উপর একখণ্ড পাথরে নির্মিত একটি ছত্রী নানা কারুকার্যখোদিত। ছাদে তিন সারিতে ২১টি করিয়া ৬৩টি গঘুজ।

দিতীয় শ্রেণীর হর্ম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ এটার লে নদরৎ শাহ কর্তৃকি ইউকনিমিত গৌড়ের কদম রক্ষল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্ষটি সমচতুক্ষোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট বর্গক্ষেত্র। ইহার তিন দিকে তিনটি দরজা। এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ১৫ ফুট চওড়া তিনটি বারান্দা। প্রবিকের বারান্দাব সন্মুথ ভাগ খোদিত ইউকেব কাক্ষকার্যশোভিত ফলকে সম্পর্ণ ঢাকা। খাটো পাথবেব স্তঃস্তব উপব থিলান্মুক্ তিনটি প্রবেশ পথ আছে। প্রধান কক্ষের উপব একটি মাত্র গলুক্তেব ছাদ। গলুক্তেব উপব পদ্মেব লায় চূড়া। প্রতি নাবান্দাব ছাদ অর্ধবৃত্তাকার থিলানেব আকৃতি, চাবি কোণে চাবিটি অন্তকোণ মিনার এবং প্রভেত্তক মিনাবেব উপব একটি শুস্তা। সাধাবণত মসজিদশ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত হইলেও কদম বস্থল মসজিদ নহে। হজবৎ মহম্মদের পদচিহণক্ষিত একথণ্ড কাল মাবেল পাথব এখানে বক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বদম রক্ষল নামে থ্যাত।

পূর্বোক্ত মদজিদগুলি ছাডাও বাংলাদেশেব নানা স্থানে উল্লিখিত শ্রূণীর আরও বছ কারুকার্যথচিত মদজিদ আছে। ইহাদের মধ্যে চাবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- ১। প্রীছট্ট জিলাব শঙ্কবপাশা গ্রামেব মসজিদ।
- ২। বাজশাহীব ২৫ মাই স্ব কিল-পূর্বে বাঘা প্রামে নসবং শাহ নিমিত মসজিদ।
  - ৩। রাজশাহী জিলার কুস্থলা গ্রামেব মদজিদ (১৫৫৮ খ্রীঃ)।
- ৪। পাণ্ডয়ার কুংখশাহী মদজিদ (১৫৮২ খ্রী:) মুঘল আমলেব প্রথমে নিমিত কিন্তু স্থলতানী আমলের স্থাপতা রীতি।(চিত্র নং ১৬-১৪)

মসজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধ্যযুগে স্থাপত্য শিল্পেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

্ গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজা ( চিত্র নং ১৫-১৬ ) অর্থাং তুর্গের উত্তর প্রবেশ দার

১। জনেকে কানিংছামের মুক্তরণে ইছার দৈখ্য ২০ কুট ও প্রস্থ ১০ কুট বলিরা বর্ণনা করিয়াছেন। A: H. Dani, Muslim Architecture in Bengal, ১২৭ প্র: এইবা।

এই শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা ইষ্টকনির্মিত এবং ইহার ৬০ ফুট উচ্চ এবং

1৩ ফুট প্রশস্ত ও কারুকারে শোভিত সমুখ ভাগের মধ্যথানে ৩৪ ফুট উচ্চ থিলান
কুক্ত বিশাল তোরণ। ইহার তুই ধারে তুইটি বিশাল কুডান্তম্ভ এবং তাহার

সহিত সংযুক্ত থাদশ-কোল-সমন্বিত তুইটি অটালক (Tower) ক্রমশং সরু

হইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রতি অটালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত। সমুখ ভাগের

ঠিক মধ্যক্তলে অবস্থিত তোরণের প্রবেশদার হইতে অভ্যন্তরে যাইবার পথ
১১৩ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট উচ্চ থিলানে ঢাকা। ইহার তুই ধারে রক্ষীদের

কক্ষ। এইটিই তুর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নির্মিত

হইয়াহিল।

গৌড়তুগের পূর্বনিকের তোরণ—স্থমতি দবওয়াজা (চিত্র নং ১৭-১৮)
একটি গল্পুকের ছাদে ঢাকা এবং সমচতুগোণ কক্ষ (চিত্র নং ১৭-১৮)। কক্ষের
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের থিলান ৫ ফুট চওড়া। ইহার ছুই ধারে
শল কাটা ইটের স্তম্ভ তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চারিটি মিনার ছিল
সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গৌডের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকৃষ্ট কারুকার্যের নিদর্শন।

গোড়ের ফিরোজা মিনার ( চিত্র নং ১৯ ) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এটি পাঁচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ। ইহার সর্বনিম্ন অংশের পরিধি ৬২ ফুট। নীচেব তিনটি তলা ঘাদশ-কোণ-সমধিত এবং উপরের ছুই জলা গোলাক্বতি। ইটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা নক্সার এবং নীল ও সাদা রংয়ের মস্প টালি দ্বারা শোভিত। কেহ কেহ মনে কবেন যে হাবসী স্থলতান সৈফুদ্ধীন ফিরোজ শাহই ইহা নির্মাণ করেন। ইহা সম্ভবত দিল্লীর কৃত্ব মিনারের আগর্শে নিমিত।

ত্বপলী জিলার ছোট পাণ্ড্য়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইটের মিনার আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ এবং পাচটি তলায় বিভক্ত। ইহা গোলাকৃতি এবং লম্বালম্বি তাবে পলকাটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামঞ্জু না থাকায় এবং কাক্ষকার্থের অভাবে গৌডের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলনা হয় না।

#### २। पूचन यूग

বাজশক্তির সহিত শিল্পের উৎকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বাংলার স্থানীন স্থলতানদেব যুগেব শিল্পেব সহিত মুঘল যুগেব শিল্পেব তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। মুঘল যুগে সামাজ্যেব কেন্দ্রন্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুদলমান শিল্পের চরম উৎকর্য হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা দেশে হুখন কোন স্থাধীন বাজশক্তি ছিল না, একজন স্থবাদার শাসন কবিতেন—কার্যান্তে তিনি বাংলাব বাহিরে স্থদেশে ফিরিয়া যাইতেন। উচ্চ কর্মচাবীদেব সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়, এবং এই অবস্থা অষ্টাদশ শতান্ধাব প্রথম ভাগে মুন্দিক্লি থাব শাসন পর্যন্ত অসাহত ছিল। স্থতবাং বাংলাদেশের প্রতি তাহাদের অন্তবের টান ছিল না। তাহা ছাডা স্থবাদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচাবীবা বাটি কোটি টাকা এ দেশ হইতে লইযা যাইতেন এবং কোটি কোটি টাকা বাজস্থ স্থক বাংলা দেশ হইতে আগ্রা ও দিল্লীতে যাইত। বাজশক্তির ইচ্ছা ও উৎসাহ এবং ধন সম্প্রেব প্রাচুর্য না থাকিলে কোন দেশেই শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। মুঘল যুগে বাংলাদেশে পূর্ব্,গ্রব তুলনায় এ ছুগেবই অভাব ছিল, স্থতবাং শিল্পের উৎকর্ষ বিশেশ কিছুই হয় নাই।

অবশ্য এ যুগোও বহু সংখ্যক মদজিদ, সমাধিত্বন, স্তম্ব ও তোবণ নির্মিত হুইয়াছিল, বিন্ধ শিল্পেব উংবর্গ হিসাবে তাহা খুব উচ্চছান অধিকাব কবে না। অতরাং সংক্ষেপে এই বিভিন্ন শ্রনীব স্থাপতা কলাব বর্ণনা কবিব। এখানে বলা আবশ্যক যে স্থাপতা-শিল্পে ছোটখাট পবিবর্তন ও পবিনর্থন হুইলেও মুখলযুগে বিশেষ কোন বীতিগত পবিবর্তন দেখা যায় না—স্থলতানী সামলেব শিল্পের ধাবা মোটাম্টি অব্যাহতই ছিল। বিশেষ প্রভেদ এই যে ইট, পাথব বা পোড়া মাটিব ফলকে খোলিত ভাস্কর্যেব পবিবর্তে চুণেব পলস্থাবাছাবং বাহিরেব দেয়ালেব শোভাবর্থন কবা হুইত।

#### (ক) মদজিদ

এ যুগের দর্বপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য মসজিদ পুরাতন মালদহে অবস্থিত। এই জমি মসজিদ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হয়। ইহা ইটের তৈয়াবী, দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট ও প্রান্থে ২৭ ফুট। ইহার তুইটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথমত, প্রবিকের সন্মুখভাবে মধ্যকাব খানিক অংশ সন্মুথে প্রসারিত।

ইহার দুই পালে দুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যধানে থিলানমুক্ত প্রবেশপথের দুইধারে ছোট দেয়াল। এই থিলানের তলদেশ সমতল নছে—ছোট ছোট তরদিত পলকাটা (Cusp)।

দ্বিতীয়ত, প্রসারিত অংশের পরট (Parapet) অন্ত তুই অংশের পরট অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা ছোট নৌকা বা গরুব গাড়ীর ছইয়ের আক্ততি। তুই পাশের নিয়ত্তব অংশের ছাদ নীচু গম্বুজেব মত। এই তুই অংশের থিলানমুক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা নীচু।

ঢাকার অল্পকুরি মসজিদ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত। ইহা কলতানী আমলের প্রথম শ্রেণীব স্থায় একটি মাত্র গম্বুজে ঢাকা একটি সমচতুক্ষোণ ক্ষুত্র কক্ষ। ইহাব তিনটি বিশেষত্ব। প্রথমত, ইহা একটি উচ্চ ও প্রশস্ত অধিষ্ঠানের উপব প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, ইহার চারিদিকেব মধ্যকার অংশই ক্ষমৎ প্রসারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চাবিটি শুক্তই কক্ষেব দেয়াল ছাড়াইয়া অনেকটা উচ্তে উঠিয়াছে। এগুলি পাঁচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপবে একটি ছত্ত্রী।

ঢাকাব লালবাগেব মদজিদে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষস্বটি বর্তমান। তবে ইহার ছাদে তিনটি গম্বুজ এবং গম্বুজগুলির গাত্রে পাতাকাটা নকসা এবং উপরে একটি চূড়া। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট।

ঢাকার নিকটবর্তী সাতগম্বজ মসজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। ইহাব চাবি কোণেব শুক্তঞ্জলিব ভিতরে ফাঁপা ও মাথায় একটি কবিয়া গম্বুজ। ছাদের ভিনটি গম্বজ লইয়া মোটমাট সাতটি গম্বজ।

মন্ত্রমনিশিংহ জিলাব কিশোরগঞ্জ মহকুমাব অধীনে এগারিদিলুর গ্রামে ইশাখানের তুর্গ ছিল। এখানে অনেকগুলি স্থলর ফুলর মদজিদ আছে। শাহ মৃহ্মদেব মদজিদ আকাবে কুজ (৩২ × ৩২ কুট) এবং সমদামন্ত্রিক ঢাকার পূর্বোক্ত অলকুবি মদজিদের অন্তর্জণ। কিন্তু মদজিদটি ইটের হইলেও ইহার সম্মুখেব অলন শান বাঁধানো। ইহার প্রধান বিশেবত্ব এই যে ইহার প্রবেশহার ঠিক একখানি দোচালা ঘবের আক্তত্তি (২৫ × ১৪ ফুট)। মূর্শিদাবাদের নিকটে মুর্শিদকুলি থা কর্তৃক ১৭২৩ খুটাকো নিমিত কাটরা মদজিদ একটি বৃহৎ সমচতুক্ষোৰ অলনের (১৬৬ কুট) মধ্যস্থলে এক অধিচানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট ও প্রত্তে ২৪ ফুট। ইহার চারিদিকে প্রায় ২০ গঞ্জ উচ্চ

চারিটি বিশাল অষ্টকোণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬ গটি খোরান সিঁড়ি দিয়া মিনারেব চূড়াভলে ওঠা যায়। অঙ্গনের চারিপাণে তুই তলায় বহু সংখ্যক কৃষ্ণ ক্ষা বর। ১৪টি সোপান বাহিয়া অঙ্গনে উঠিতে হয়। এই সোপানের নিম্নে ম্শিদকুলি থাঁব সমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দিব ভাজিয়া তাহার উপকরণ দিয়া এই মদজিদ নিমিত হয়।

এই মদজিদগুলি ছাড়া ঢাকায় কর্তলন খানের মদজিদ, নারায়ণগঞ্জের বিবি মবিয়মের মদজিদ, মধ্যমনসিংহ জিলার আতিয়ায জামি মদজিদ ও গুরাইয়ের মদজিদ, এবং চট্টগ্রামেব বায়াজিদ দবগা ও কদম-ই-ম্বাবিক মদজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

#### (খ) সমাধি-ভবন, ভোরণ-কক্ষ ও মিনার

গৌড়ে পূর্বোক্ত কদম রক্ষল, নামক সৌধেব পাশে ইষ্টক নিমিত নাতিবৃহৎ একটি গৃহ আছে (৩১×২২ ফুট), ইহা ঠিক একথানি দোচালা ঘরের অক্ষকৃতি। কেহ কেহ অফ্মান কবেন যে এটি ফং খানেব সমাধি এবং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত। আবার কেহ বলেন বে ইছা রাজা গণেশের সময়কার একটি হিন্দু মন্দির, কারণ ঘবটি উত্তর-দক্ষিণে লখা এবং ইহার চাল হইতে শিকলে ঘন্টা বাঁধার জন্ম একটি ছকেব চিহ্ন দেখা যায়। ঘরটির তিনদিকে তিনটিদরজা আছে।

ঢাকার লালবাগ কিল্লাব মধ্যে পরীবিবির সমাধি-ভবন আছে। বাহিরের গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তামার একটি কুত্রিম গস্থুজ আছে অর্থাৎ ইহার নীচে কোন থিলান নাই। এককালে ইহা সোনার গিল্টি করা ছিল। অভ্যন্তর ভাগে নয়টি কক্ষ আছে। ঠিক মাঝখানে সমচতুকোণ সমাধিককক্ষ (১০ ফুট), চারিকোণে চারিটি সমচতুকোণ কক্ষ (১০ ফুট) এবং সমাধিকক্ষেব চারিপাশে চারিটি, প্রবেশ-কক্ষ (২৫ × ১১ ফুট)। কেরলমাত্র দক্ষিণবিকের কক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ পাথরের এবং দরজা চন্দন কাঠের। অন্ত তিন দিকের দরজার ক্ষমর মার্বেলের জালি। সমাধি-কক্ষের দেয়াল সানা মার্বেল পাথরের এবং মেজে ছোট ছোট নানা নক্ষার কালো মার্বেল পাথরের থণ্ড দিয়া মণ্ডিড। সমাধি-কক্ষের মধ্যখানে মার্বেল পাথরের কবর-ইহার তিনটি বাপের উপর লভাপাতা উৎকীর্ণ। সব

কক্ষের দরজাতেই চৌকাঠ, কোন থিলান নাই। ইহা এবং ছাদের অভ্যন্তর ভাগের নির্মাণপ্রণালী হিন্দু শিল্পের প্রভাব স্থচিত করে।

কক্ষের বিক্যানপ্রদালী শাগ্রা ও দিল্লীর সৌধের, অন্তর্মণ। মোটের উপর এই সমাধি-সৌধের সৌন্দর্য ও গান্ধীর্য বাংলাদেশের শিল্পে খুবই অপরিচিত—ইহার গঠন প্রণালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। লোকপ্রবাদ এই যে নবাব শায়েন্তা থাঁ তাঁহার কক্সা পরীবিধির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন।

ম্ঘল যুগেব অনেকগুলি তোরণ কক্ষ বেশ কাক্ষকার্যখনিত। গৌড়ের হুর্গের দক্ষিণ দিকেব তিনতলা বৃহৎ (৬৫ কুট) তোবণটি শাহ্রজা আহুমানিক ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭৮-৭১ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত ঢাকার লালবাগ তুর্গেব দক্ষিণ তোবণটি এখনও মোটামূটি ভালভাবেই আছে। ম্শিদাবাদের খুদবাগে বাংলার শেব স্থানীন নবাব আলিবর্দি ও দিরাজউদ্দৌলাব ক্ষর তিনটি প্রাচীব দিয়া ঘেবা। ইহার প্রবেশ পথে একটি তোরণ কক্ষ আছে।

মুঘলযুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য শুক্ত নিমানবাই মিনার। ইহা ঠিক গৌড ও পাণ্ডুয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত। একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনাবটি প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চটির প্রতিদিক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি দিঁ ডি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। মঞ্চের ভিতবে ছোট ছোট খিলানযুক্ত কক্ষ আছে, এগুলি সম্ভবত প্রচরীদের বাসস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ ছোট হইয়া উপবে উঠিয়াছে ; ইহাব পাননেশেব ব্যাস প্রায ১৯ ফুট। ইহার চুডা ভাৰিয়া গিয়াছে। এখন যে অংশ আছে তাহার উচ্চতা ৬০ কট। মার্যধানে একটি ছক্ত অর্থাৎ গোল প্রস্তরথণ্ড চারিদিকে একট্ বাডান থাকায় মিনাবটি ছুইভাগে বিভক্ত। ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্ম একটি গবাক্ষ ছিন্ত। অভ্যন্তরে একটি ঘোরান সিঁডি দিয়া চূডায় ওঠাব বাবস্থা আছে। মিনারের গায়ে গঙ্গদন্তের অমুকারী বহু প্রস্তব-পলাকা বিদ্ধ করা আছে—প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই ফুট লম্বা। ইছা সম্ভবত পর্যবেক্ষণ স্তম্ভেব কান্ধ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা শক্রর আক্রমণ আদর হইলে,ইহার চূড়ায় উঠিয়া আগুন জালাইয়া সঙ্কেত করা হইত। গৌড় বা ছোট পাণ্ডুয়ার ফিরোজ মিনারের সহিত এই মিনারের বিশেষ কোন সাদশ্য নাই। কিন্তু ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাট আকবর নির্মিত হিরণ মিনারের সহিত ইহার খুব সাদৃশ্র দেখা যায়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অল্পকরণে ুএবং তাহার অল্লঙাল পরেই নিমাদরাই মিনার নিমিত হইন্নছিল।

### ৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ

মধ্যযুগে স্থলভানদেব প্রাদাদ ও ধনীগণের স্থরমা হর্মোর কোন নিদর্শনই নাই। পঞ্চদশ শতকেব প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকেব বর্ণনাম্ব রাজধানী পাতৃযায় স্থলভানেব প্রাদাদেব বর্ণনা আছে। দববাব কক্ষের শিন্তল মণ্ডিত স্থল ও শশুশকীব মৃতি খোদিত ছিল। চুনকাম করা ইটেব তৈরী বাড়ী খুব উঁচু ও প্রকাণ ছিল। তিনটি দবজা পাব হইয়া গেলে প্রাদাদের অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন দেখা গাইত।' দববাব কক্ষেব তুই দিকের বারান্দা এত দীর্ঘ ও প্রশন্ত ছিল যে এক সহস্র অস্ত্রশন্তে সক্ষিত, বর্মে আচ্চাদিত অধাবোহী এবং ধর্মবাণ ও তববাবি হন্তে পদাতিকেব সমাবেশ হইতে পাবিত। অঙ্গনে মযুবপুচ্ছেব তৈবী ছত্র হন্তে লইযা একণত অন্তব্দ দাতাইত এবং বিরাট দববাব কক্ষে হস্ত্রীপৃঠে ১০০ দৈল্য থাকিত। আদিনাব সম্মুণে কয়েক শত হন্তা সাবি দিয়া বাধা হইত।

বিশ্ব প্রলভানী আমলেব পব যথন বাংলা দেশ মুখল সাম্রাজ্যেব একটি প্রবায় পবিণত হইল, তথন এ দকল বিছুই ছিল না। ট্যাভাণিয়ব ১৬৬৬ প্রীষ্টান্দে বাংলাব বাজধানী ঢাবায় আদিয়ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাসনকর্তা উ চুঁ দেযাল দিয়া ঘেবা একটা ছোট কাঠের বাডীতে থাকেন। বেশীব ভাগ তিনি ইহাব আদিনায় তাঁবতে বাস কবেন। সমসাম্যিক প্রস্থে প্রকাণ্ড বাড়ী, রাগান প্রভৃতিবও উল্লেখ আছে —কিছু বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাড়ীগুলি সাধাবণত হ'টব, কাঠেব বা বাঁণেব তৈবী হইত। কিছু ইহা অনেক সম্য বিচিত্র কাকবাংশ গচিত হইত। আনুল ফজল লিখিয়াছেন যে থগবঘাটাব বাদশাহী কর্মচাত্রীরা ২০০০ টাকা থবচ কবিয়া এক একটি বাংলো তৈরী করিত্ব এবং বাঁণের তৈবী বাড়ীতে অনেক সম্য পাঁচ হাজাব টাকারও বেশী থরচ হইত। জনীনেশচন্দ্র দেন এইবল একথানি প্রভেন্ন ঘবের বিস্তৃত বিষয়ণ দিয়াছেন। ভাহাতে প্রচ্ব প্রিয়াছিল ১২,০০০ কাহাবও মতে ৩০,০০০ টাকা।

>। বিভিন্ন চীনা পথ্টক আসানের বর্ণনা করিয়াছেন। একটি বর্ণনার 'ভিনটি দরতা ও নায়টি অঙ্গনের' উল্লেখ আছে। কিন্তু অস্থানপ আর একটি বর্ণনাথ সেই ছলে আছে 'ভিঙরের দর লাগুলি ভিনগুণ পুরু এবং প্রত্যেকের নায়টি পাল্লা (panels)'। সম্ভবত শেষের বর্ণনাটিই সত্য। (Visva-Bharati Annals, I. pp. 130, 121, 126)

२। वृहद स्थः, १७०-७> शृंही।

#### ৪। নধ্যযুগের ছিন্দু শিল্প

#### (ক) মন্দির

हिन् ७ मूननभाम উভয়েরই শিক্স ধর্মভাবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-हिल। मूनलमांनरभत्र मनकित ७ नमांथि-खवन जाहारतव निरम्भ क्षांन ७ नर्रवा कहे নিদর্শন। হিন্দু শিল্প মন্দির এবং দেবদেবীর মৃতি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত আত্মপ্রকাশ ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্ধ ইনলামের নির্দেশ অনুনাবে হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মৃতি ধ্বংস করাই মৃদলমানেব কর্তব্য ও পুণ্যার্জনেব অক্ততম উপায়। কাৰ্যত বে মুদলমানেরা ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতান্দীর প্রারম্ভে দিরুদেশ বিজয়ী মৃত্যাদ বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তৈরী করেন। সহস্র বৎসব পবে ওরন্ত্রেবও ভারতের বুহত্তর পটভূমিতে ঠিক দেই নীতিরই অমুদরণ করিয়া-ছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক ঐ নীতিই অমুসত হইয়াছিল। • অয়োদশ শতকে অর্থাৎ বাংলাদেশে মুদলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাব প্রথম যুগে হিন্দুর প্রদিদ্ধ তীর্থ ত্তিবেনীতে এক বা একাধিক বিচিত্র কাককার্য থচিত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া জাকর খা গাজি তাহার উপকরণ দিয়া মদজিদও সমাধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ भुजाबीट मुमनमान ताकरवत व्यवमारन नवाव मूर्निम कृति थे। करमकृष्टि हिन् यन्तित भरः म कतित्रा ताजधानी प्रिनारातित निक्टि काठेता यमाका निर्माण कतित्रा-ছিলেন। স্বতরাং বাংলার মধ্যযুগের হিন্দু মন্দির বা দেবদেবীর মৃতির যে বিশেষ কোন নিম্পন পাওয়া যায় না তাহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কোন কারণ নাই। ভবে ধ্বংস করিবার শক্তিরও একটা সীমা আছে; তাই ঔরংভেবও ভারতকে একেবারে মন্দিরশৃত্য করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অল্পদংখ্যক কল্পেকটি মধাযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া বার। কিন্ত হয়ত যাহা ছিল ভাহার এক কুত্র অংশমাত্র এখনও আছে—হতরাং ইহা বারা হিন্দু শিল্পের প্রকৃত हेजिहांत बहना कता शांत्र ना। जात हेहां व थूवह मध्यत व हिन्दुतां क ककता অর্থ-সম্পদের অভাবে এবং কভকটা মৃশ্যমানদের হাতে ধ্বংসের আশহায়, বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পার নাই। সেজস্ত মধ্যযুগে খুব বেশী উৎকৃষ্ট হিন্দু मस्मित्र देखताती हत्र नाहै। अहे कादान हिन्दू निव्हात्र खरनिक हहेबाहिन अवः উৎকৃষ্ট নৃতন সন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। আর বে কয়েকটি ভৈয়ারী







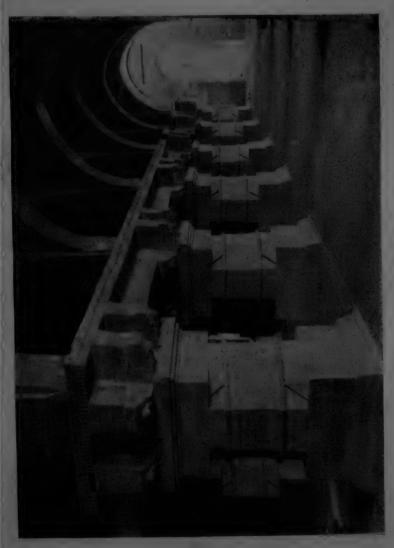

### বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ

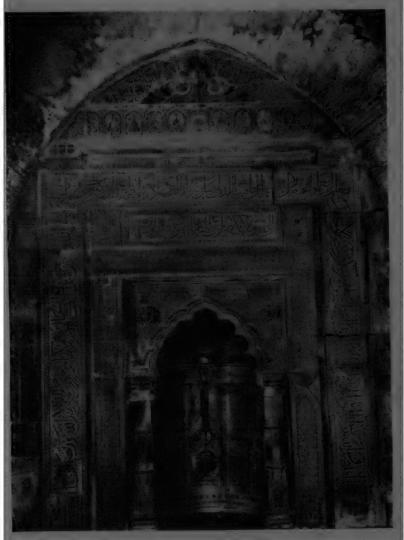

৩। আদিনা মসজিদ—বড় মিহ্রাব

### বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যয

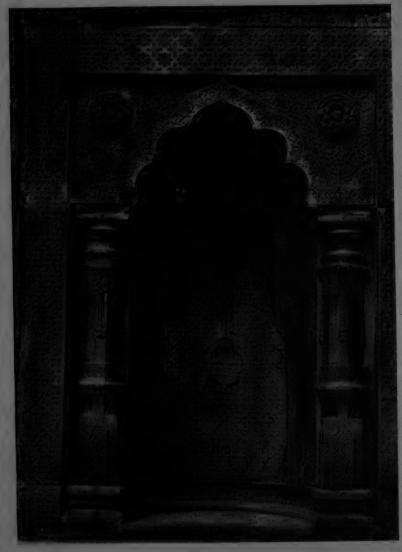

৪। আদিনা মসজিদ-বড় মিহ্রাবের কার্কার্য

## বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যমুগ

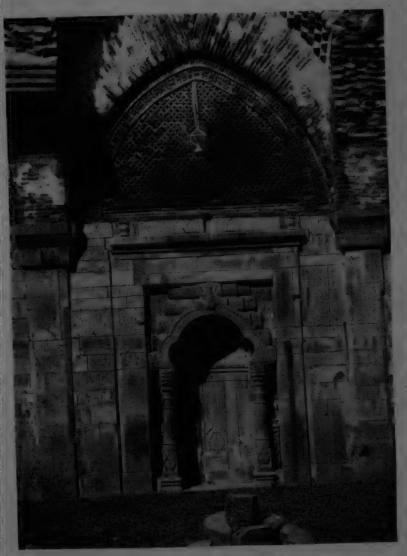

৫। আদিনা মসজিদ—ছোট মিহ্রাবের ইন্টক নিমিত কার্কার্থ

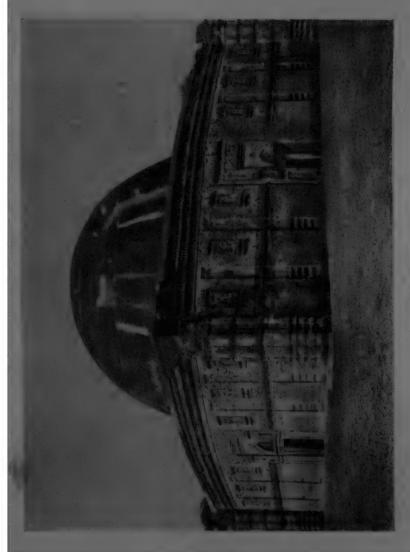







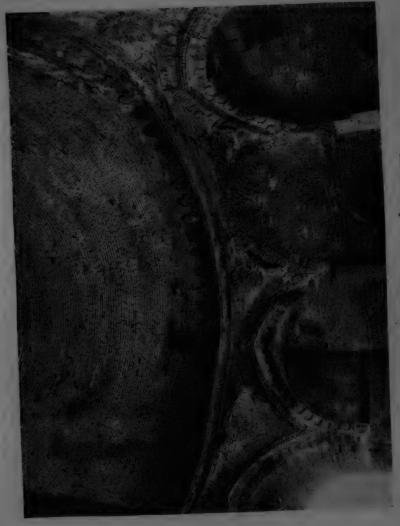

### বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ

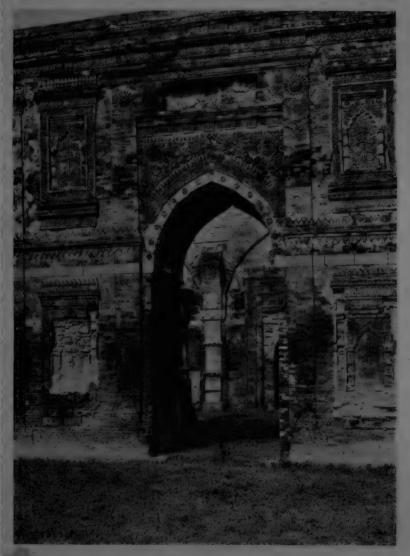

১০। তাঁতিপাড়া মসজিদ (গোড়)







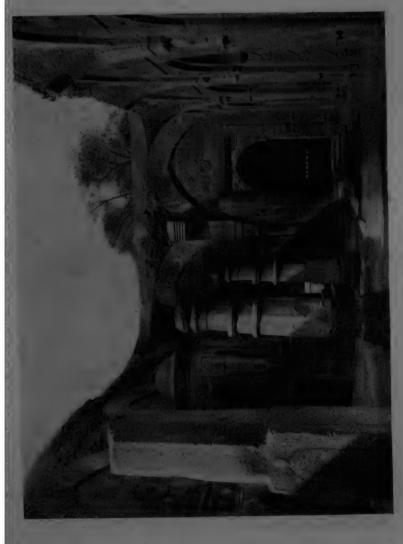





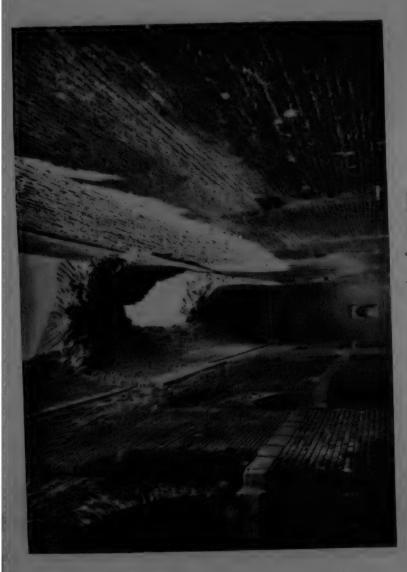

# বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ

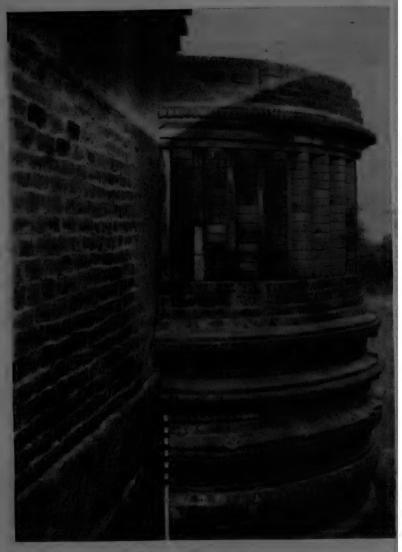

১৮। গ্মতি দরওয়াজা (গৌড়)

## বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যয়্গ

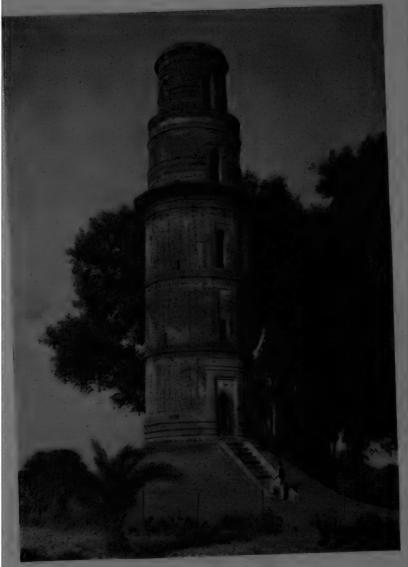

১৯। ফিরোজ মিনার (গোড়)

### বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ



২০। সিদেশর মন্দির (বহুলাড়া)

# বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ

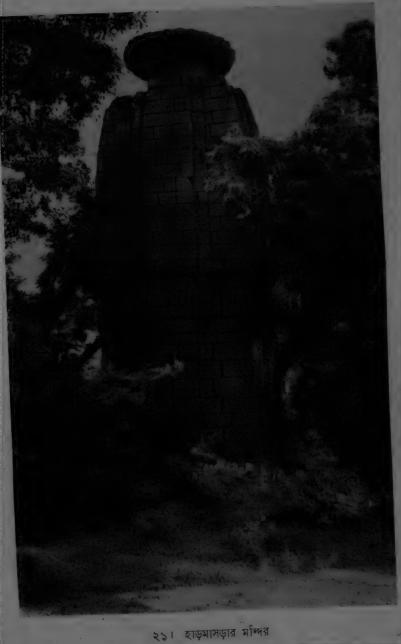

# বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যয<sub>ু</sub>গ

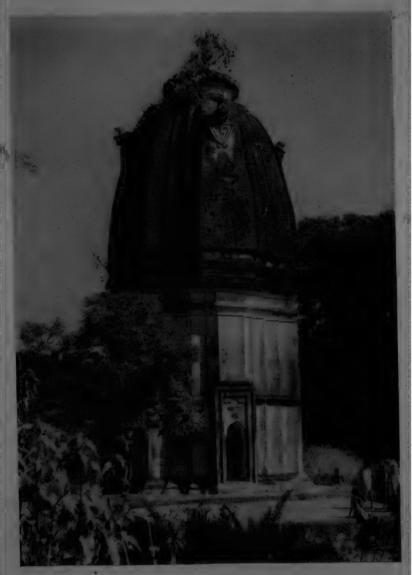

২২। ধরাপাটের মন্দির



২৩। বাঁশবেড়িয়ার হংদেশ্বরীর মন্দির (১৮৪১ খ্রীন্টান্দে নিমিত)





বাংলা দেশের ইতিহাস সধায



২৫। ভোড্বাংলা মণ্দির (বিস্থুপর্র)

### বাংলা দেশের ইতিহাস—মধায্বগ

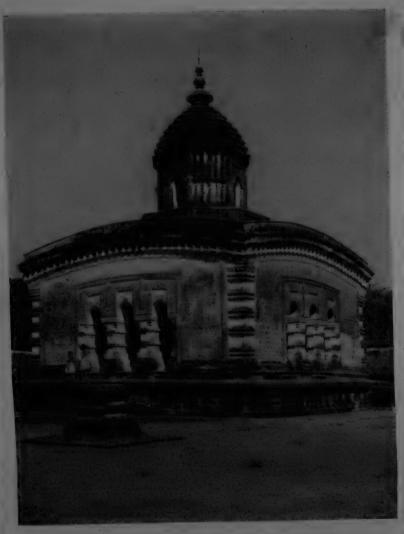

२७। लालजीत मन्ति (विक्पून्त)



বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ



ज्ञाधाणात्यत्र मन्मित्र (विक्रम्भूत)







৩০। নন্দন্লালের মন্দির (বিষ্ণুপর্র)

বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ



७३। अमन्याश्न शन्ति (विक्रुभूत)



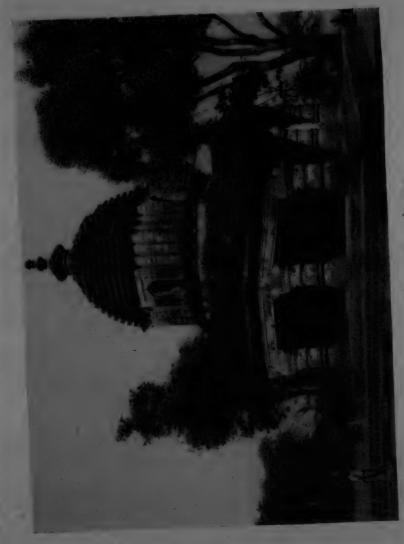





বাংলা দেশের ইতিহাস মধায<sub>়</sub>গ



्र जाशासासात्र शामिष्य (विकेश्व)



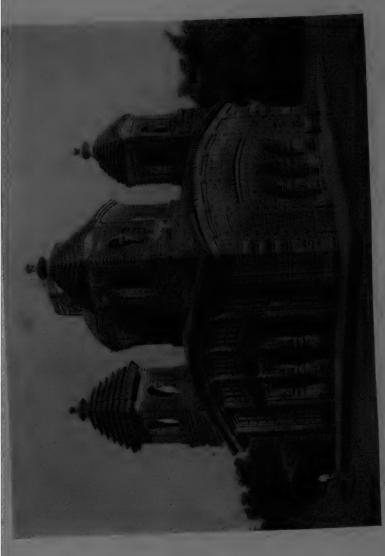

# বাংলা দেশের ইতিহাস--মধায<sub>ু</sub>গ

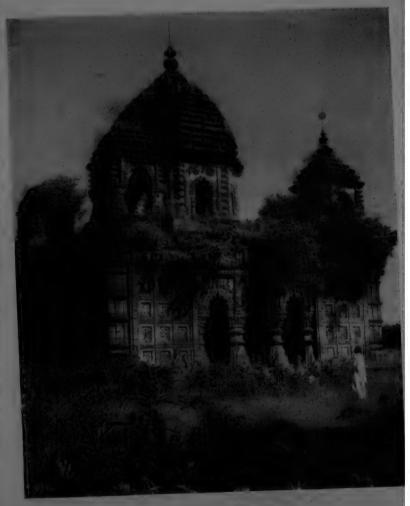

৩৬। গোকুলচাদের মণ্দির (সলদা)

## বাংলা দেশের ইতিহাস মধায

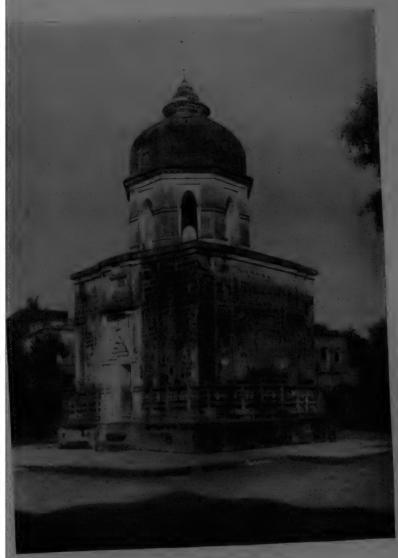

৩৭। মলেশ্বরের মন্দির (বিষর্পার)



# বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ

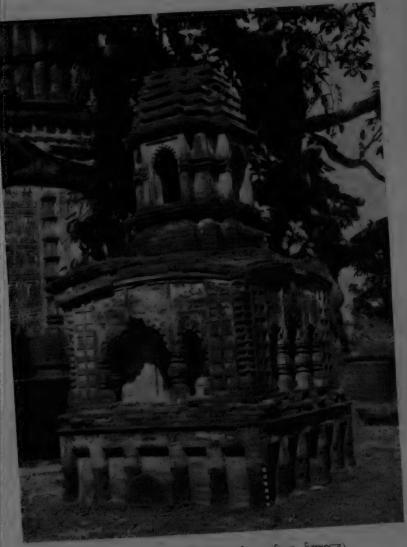

৩৯। ইণ্টকনিমিত রথ (রাধারোবিন্দ মন্দির, বিষ্ণুপরে)

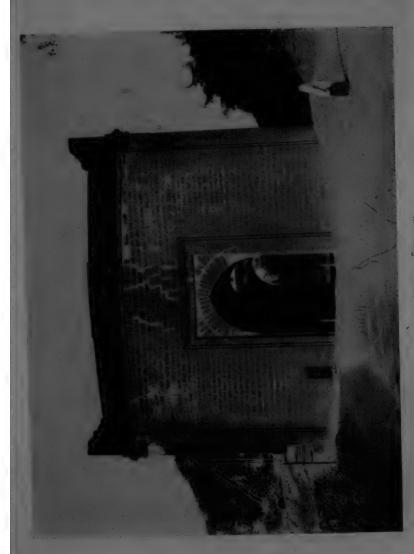

৪০। দ্র্গতোরণ (বিষ্ণুপর্র)

বাংলা দেশের ইতিহাস মধায্গ

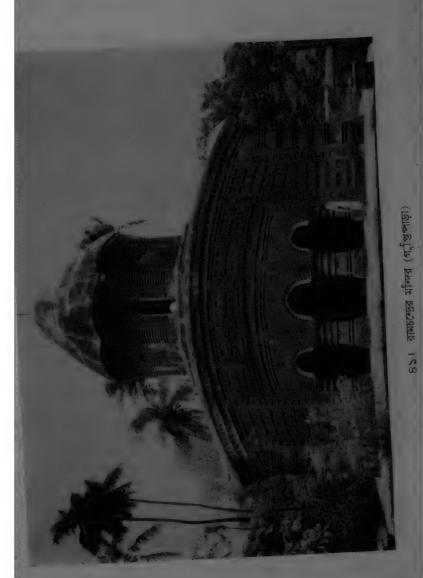





# বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ



৪৫। আনন্দভৈরবের মন্দির (সোমড়া সংখড়িয়া)

বাংলা দেশের ইতিহাস- মধায্ণ



৪৫ ক। সোমড়া সুখড়িয়ার আনন্দভৈরবীর মন্দিরের ভাষ্ক্য



৪৬। কান্তনগরের মন্দির (দিনাজপর্র)

# বাংলা দেশের ইতিহাস—মধায



८१। द्रिथ (मडेल (वान्ना)

### বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যয়ন্গ



৪৮। ১ ও ২ নং বেগ্রনিয়ার মন্দির (বরাকর)

# বাংলা দেশের ইতিহাস—মধায়্গ



৪৯ ক। শিকার দৃশ্য-জোড়বাংলার মন্দির (বিফুপর্র)
৪৯ খ। টিয়াপাখী-শ্রীধর মন্দির (সোনামর্খী)

৪৯ গ। হংসলতা—মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপ্রে)

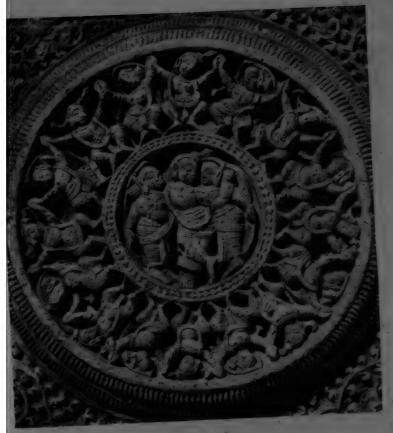

৫০ ক। রাসলীলা [বাঁশবেড়িয়ার বাস্চেব মন্দিরের ভ.স্কর্ম]



৫০ খ। নৌকাবিলাস-[বাঁকুড়ার মণ্দিরের ভাষ্ক্য']

## বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ

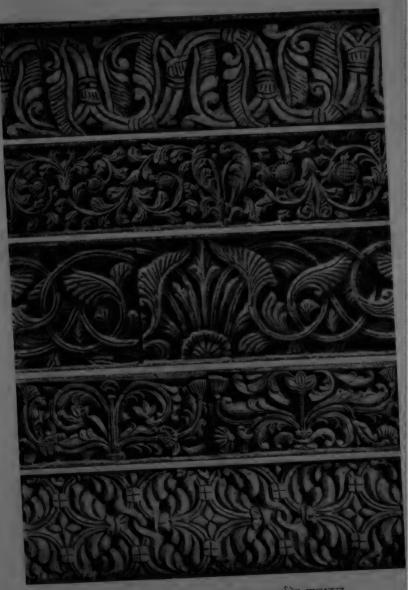

৫১। বাঁকুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙকার

### বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যয়নগ



৫২ ক। বাঁকুড়ার মন্দিরে পোড়ামাটির ভাষ্কর্য



৫২ খ। বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্ক্য

### বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ



৫৩। যুদ্ধচিত্র--জোড়বাংলা মণ্দির (বিফুপরুর)





### বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ



৫৬। শ্রীরামেণ রাবণবধঃ।



৫৭। শ্রীসীতানিবসিং শ্রীরামাভিষেকঃ।



८४। ध्<sup>रु</sup>षेन्, मनम्, भामन् स्याय्, एकः।

### বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যয

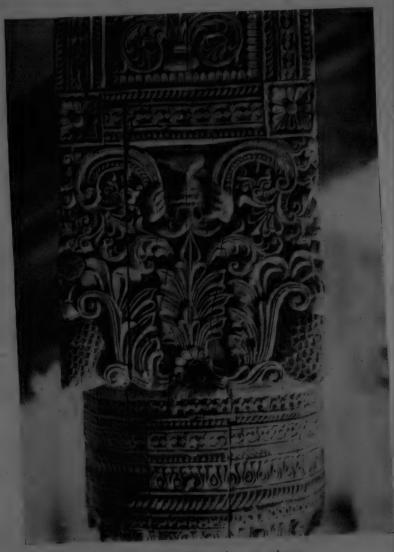

৫৯। কাঠ-খোদাইয়ের নিদশন (বাঁকুড়া)

ছইরাছিল তাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মৃসলমানদের ছাতে ধ্বংস হইরাছে। বাকী বে করটি এই উভরবিধ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইরা এখনও কোন মতে টিকিয়া আছে তাহাদের উপর নির্ভর করিরাই হিচ্চু শিলের পরিচয় দিতে হইবে।

মধ্যবুগে বাংলা দেশের মন্দিরও মূলসমান মদন্দির ও সমাধি-ভবনের স্থায় প্রধানত ইউক নির্মিত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে মাকড়া (laterite) ও বেলে পাধর (sandstone) পাওয়া বায়। স্থতরাং এই ছই প্রকারেব পাধরে নির্মিত মন্দিরও আছে।

বাংলা দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি তুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নিমিড। এই তুইটিকে রেথ-দেউল ও কুটিব-দেউল এই তুই সংজ্ঞা দেওয়া গাইতে পারে।

#### রেখ-দেউল

রেখ-দেউলের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে। উড়িবারি হপরিচিত মন্দিরগুলির কায় হউচ্চ বাঁকানো শিখরই ইহার বৈশিষ্টা। প্রাচীন ছিন্দুর্গের যে কয়টি মন্দির এখনও টিকিয়া আছে তাহার প্রায় সবগুলিই এই শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কালক্রমে উড়িবার রেখ-দেউল ক্ষুত্রর ও অলকারবর্জিত হইয়া অনেকটা সরল ও আড়ম্বরহীন স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত হইত। ময়ুর হাজয় অন্তর্গত থিচিং-য়ের মন্দিরগুলি
ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। বাংলা দেশের মধার্গের রেখ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ
প্রাচীন অলক্ষত রেখ-দেউলের সরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুর্গে নির্মিত বছলাড়ার
দিক্ষের মন্দিরের (চিত্র নং ২০) সহিত মধার্গের ধবাপাট অথবা হাড়মানভার
মন্দির (চিত্র নং ২১, ২২) তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন ব্রা ঘাইবে। পূর্বাক্ত
মন্দিরের বিচিত্র কার্কবার্ধ শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিন্ত উত্য়ই যে একই স্থাপত্যান্তিতে নির্মিত তাহা সহজেই ব্রা হায়।

পুক্লিরা জিলার অন্তর্গত চেলিরামা নামক বর্ধিষ্ণু প্রামের নিকটবর্তী বান্দা গ্রামে একটি উৎক্ট বেলে পাথরের রেথ-দেউল আছে (চিত্র নং ৪৭)। ইহাতে অনেক কাক্ষকার্য আছে। ইহার তারিধ নিশ্চিতরূপে জানা বায় না—সম্ভবত ত্রেরাদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহা নির্মিত হইরাছিল। এইটি বাদ দিলে বাংলা দেশে মুদ্দমান রাজ:ত্বর প্রথম ছুই শত বংসরে নির্মিত কোন হিন্দু-

মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরবর্তী ছুই শত বংসরের মধ্যে নির্মিত মাজ ৪০০টি মন্দির এবনও আছে। ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমান জিলায়। তিনটি বরাকরের বেশুনিয়া মন্দির (চিত্র নং ৪৮), সম্ভবত পঞ্চলশ শতকে, এবং গৌরাজপুরে ইছাই যোমের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নির্মিত। এই সব মন্দির এবং কল্যাণেখবীর মন্দির প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউল। ইহার মধ্যে কেবল খনাকরের একটি মন্দির ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুর্গের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিছ সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চলশ শতকে অথবা তাহার পরে নির্মিত হইয়াছিল ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত্ত। পরবর্তীকালে নির্মিত ইইয়াছিল ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত্ত। পরবর্তীকালে নির্মিত বারুড়ায় বা এলভূমে এই শ্রেণীর যে পাঁচটি মন্দির আছে তাহার বিষয় পরে আলোচনা করিব। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বীরভূম জিলার ভাগ্ডীখবেব প্রস্তর-মন্দিরও একটি রেখ-দেউল। যোড়ণ শতান্ধীতে নির্মিত পদ্মাতীরবর্তী রাজাবাডীর মঠও এই শ্বাপত্য শিল্পের অন্ততম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ কবা যাইতে পারে। স্তবাং নেগা যাইতেছে যে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল।

### কৃটির-দেউল

মধ্যযুগে বাংলার অক্সান্ত মন্দিরগুলি যে নৃতন স্থাপত্যবীতিতে নির্মিত তাহার বিশেষত্ব এই যে ইহা বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁডে ঘরের—অর্থাৎ দোচালা ও চৌচালা খড়ের ঘরের সঠনপ্রণালী অমুসরণ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। ফুতরাং ইহাকে কুটির দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এই শ্রেণীর মন্দির ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত হইলেও চালাগুলির উর্ধ্ব মিলনরেথা এবং কার্নিস্গুলি অস্বাভাবিকভাবে খড়ের ঘরের মৃতই বাঁকানো।

এই মন্দিরগুলি নিমোক্ত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

#### প্রথম শ্রেণী—দোচালা

দোচালা খডের ঘরের অবিকল অমুকৃতি। কেহ কেহ ইহাকে এক-বাংলা মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে দোচালা বলাই সঙ্গত মনে হয়।

#### বিভীয় শ্ৰেণী—ৰোড় বাংলা

পাশাপাশি ছুইটি দোচালা। ইহাকে জোড়দোচালা বা জোড়-বাংলা বলা

১। বিংশ শতাস্থাতে নদী গর্ভে নিমজ্জিত।

বাইতে পারে। ক্ষোড়-দোচালার পার্যবর্তী সংলগ্ন স্থইটি চালার সংযোগরেধার ঠিকা মধ্যস্থলে দেয়ালত্ইটির উপর একটি শিথর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল। ভূতীয় শ্রেণী—চোচালা

চারচালা খড়ের ঘবের মন্ত চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের স্থায় আরুতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধ্বে একটি বক্ত সংখ্যোগরেখা বা একটি বিন্দৃতে সংখুক্ত। এখানেও খড়ের চালার কার্নিসের স্থায় প্রতি চালার নিয়াংশ বাঁকানো। চারিটি চালার ঢাল (slope) অনেকটা কমাইয়া কেন্দ্রন্থলে একটি লিখর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি (চিত্র নং ৬০-৩৪)।

### **ठ**जूर्थ त्यंगी—छवन दिोहाना

নীচের চোচালার উপর অল্প পরিসর বেলী দ্বারা একটু ব্যবধান করিয়া, ক্ষুদ্রতর আকৃতির অন্তর্মপ আর একটি চোচালা স্থাপন করাই এই শ্রেণীর বৈশিষ্টা। এই দ্বিতল মন্ধিরের মাধায় ত্রিশূল এবং (অথবা) এক বা একাবিক চূড়া থাকিত—কথনও বা ক্ষুদ্র দৌধাকৃতি অথবা কার্নিসমূক্ত শিথর থাকিত।

#### পঞ্চম শ্রেণী-রত্তমন্দির

চৌচালা বা ভবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্দ্রন্থলে একটি বুহৎ শিথর ব্যতীত প্রতি তলের কানিসেব প্রতি কোণে এক বা একাধিক ক্ষুক্ততর শিথর স্থাপন করাই এই শ্রেণীব বিশেষত্ব। মন্দিবের তলের পরিমাণ বাডাইয়া এবং প্রতি তলের কানিসের প্রতি কোণের শিথর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মন্দিরের মোট শিথরের সংখ্যা পচিশ বা ততোধিক করা ঘাইতে পারে। শিথরের সংখ্যা অন্থ্যারে এই মন্দির-গুলিকে পঞ্চরত্ব, নবরত্ব, পচিশ রত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই শ্রেণীর মন্দিবের সাধাবণ নাম রত্ত-মন্দির।

#### মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি

বাংলার কৃটির-দেউলের শিথর উড়িয়ার মন্দিরের জগমোহনের হাদের মত ক্রমহন্দায়মান উপর্যুপরি বিক্তত্ত বহুদংখ্যক সমাস্তরাল কার্নিসের বিক্তাদ বারা গঠিত।
এই কার্নিসের দারির উপর আমলক অথবা (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কার্নিসগুলির সমাস্তরাল রেথার বারা পর্যায়ক্রমে আলোহায়ার সমন্বরে অপরূপ সৌন্দর্বস্থাই
এই গঠনের বৈশিষ্ট্য। উড়িয়ার প্রসিদ্ধ কোণারক মন্দিরের জগমোহন এই
প্রেণীর স্থাপড়োর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টাক্ষ। সাধারণত মন্দিরের সম্থ্যভাগে তিনটি

শুআরু ডি (cusped) বিলানবৃক্ষ প্রবেশ পথ থাকে। মধ্যে ছুইটি স্থুল থবারুজি স্থন্ধ এবং ছুই পার্বে প্রাচীর গাত্তে অর্ধপ্রোথিত ছুইটি স্থান্ড:ম্বর শীর্বদেশের উপর এই বিলানগুলির নিমন্তাগ অবস্থিত। এই বিলানের থানিকটা উপরে এক বা একাধিক কার্নিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কার্ককার্ম শোভিত হুইত।

প্রবেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে একটি ঢাকা বারান্দা থাকিত। কথন কথন এই ঢাকা বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া থাকিত। কথনও কথনও এই বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। রত্ব মন্দিরে সন্মুখের বারান্দার কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি থাকিত।

মন্দিরগুলি সাধারণত অন্ধন হইতে তিন চারি হাত উচ্চ চতুকোণ ভিত্তি-বেদীর (platform) উপর স্থাপিত হইত। কোথাও উঠিবার নিঁ ড়ি আছে (হুগলী জিলার বক্সায় রঘুনাথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুকোণ এবং অভ্যন্তরভাগ প্রায়ই অলম্বারবর্জিত। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্তিপাড়ার বুন্দাবন-চন্দ্রের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩), দেওয়ালগুলি চিত্রিত।

কতকগুলি মন্দির কার্ক্কার্যথচিত টালি বা পোড়ামাটিব ফলক (terracotta) বারা অলক্ষত হইয়াছে। কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীব ভার্ম্বর বিশেষ উৎকর্ব লাভ করিয়াছে এবং বছল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভার্ম্বগুলির বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানারপ জ্যামিতিক নক্ষা প্রভৃতির সন্দিলনে অপূর্ব গৌন্দর্যের স্পষ্ট হইয়াছে। এই চিত্রগুলি (নং ৪৯-৫৩) হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর পোষাক-পরিচ্ছল, অলকার, যানবাহন, তৎকালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত নানা পশুপক্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে স্বই শিল্পের প্রথাবদ্ধতার পরিচায়ক। নরনারী জীবজন্ত প্রভৃতির আকৃতি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে থ্ব উচ্চাঙ্গের শিল্প বলা যায় না। অনেকটা বর্তমানকালের সাধারণ পটুয়া, কুমার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্ক্জনশক্তির বা স্পন্ধ সৌন্দর্যাহভূতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত লোক-সাহিত্যের সহিত উচ্চপ্রেণীর সাহিত্যের বে সম্বন্ধ এই সম্বন্ধ শিল্পের সহিত গুণ্ড, পাল ও সেনমুগের বাংলাশিক্ষের সেই সম্বন্ধ। তবে শ্বরণ রাথিতে হইবে যে মধ্যমুগে, ভারতের অল্পান্ত প্রান্ধেণৰ শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক এই মন্ধব্য প্রহোজ্য।

বাংলার কৃটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল।
প্রথম ও বিতীয় শ্রেণীর মন্দির উড়িয়ায় গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নামে
প্রচলিত। এই চুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে দিলী, রাজপৃতানা
ও পঞ্চাবেও প্রভাব বিন্তার করিয়াছিল। অক্তান্ত শ্রেণীর মন্দিরগুলি বাংলার
বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাই।

বাংলার কৃটির-দেউলগুলির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলায় মুসলমান স্থাতিও ষে এই শ্রেণীর সৌধ নির্মাণ করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্ধ ইহা তাহাদের সাধারণ গুণতারীতির ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবত্বের জন্তুই কদাচিং বাংলার মুসলমানেরা এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অমুসরণ করিয়াছে এইরূপ দিদ্ধান্তই মুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দোচালা ও চৌচালা থড়ের ধরই প্রথমে দেবালয়রূপে ব্যবহত ইইত, যেমন এখনও হয়। পরে বখন ইইক বা প্রস্তর উপকরণম্বরূপ ব্যবহৃত হইল তখনও দেবালয়নির্মাণের পূর্বরীতিই বহাল রহিল।

র মনন্দির বা বছ লিথরযুক্ত কৃটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা যায় না। উড়িয়ার মন্দিরের জগমোহনের দহিত ইহার লাদৃষ্ঠ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আছে ভাহা হইতেই যে কালক্রমে এই শ্রেণীর লিথর ও বছ লিথরযুক্ত রত্মমন্দিরের উদ্ভব হইয়াছে এরপ অহমান অসক্ত নহে। অরপচনের মন্দিরের দ্ব অংশ বৌদ্ধ গ্রন্থের পূঁথিতে চিত্রিত হইয়াছে ভাহা হইতে বেশ ব্যা যায় ইহার ছাদ কম্মেকটি ক্রম-ক্রম্বায়মান স্তরে গঠিত; প্রতি স্তরের কোলে কোলে একটি শিখর এবং দর্বোপরি একটি বৃহত্তর শিখর। এই কয়টি বৈশিষ্ট্রাই বাংলার রত্মমন্দিরে দেখা যায়। স্মৃতরাং অসম্ভব নহে যে বাংলার রত্মনন্দির প্রাচীন শিখরযুক্ত ভদ্র-দেউলেরই শেষ বিবর্তন। ভবে মাঝখানে পাঁচ ছয় শত বংসরের মধ্যে এরপ কোনে মন্দিরের নিদর্শন না থাকায় এ সম্বন্ধে নিন্দিত কিছু বলা যায় না।

কৃটির-দেউলগুলির বে সমৃদর নিদর্শন এখনও বর্ডমান আছে তাহা বোড়শ শতকের পরবর্তী। এই শতকে এবং ভাহার পূর্বেই বাংলার মৃদসমান স্থাপত্যরীতি

<sup>&</sup>gt; | A. K. Coomataswamy, History of Indian and Indonesian Art, Pl. LXXI, Fig. 29

শহবারী বহু সৌধ নির্মিত হইরাছিল; স্বতরাং ইহার কিছু প্রভাব যে কৃটির দেউলশুলিতে পরিলক্ষিত হইবে ইহা ধ্বই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টাপ্ত
না পাকার এই প্রভাব কিরপে কতদ্র বিস্তৃত হইরাছে তাহা বলা শক্ত। কেহ
কেহ মনে করেন যে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত থিলান ও হ্রমাকৃতি স্থুল শুক্তগুলি,
পোড়ামাটি-ফলকের অলক্ষতি এবং কার্নিসের কোণার শিথরগুলি নিঃসন্দেহে
মুসলমান শিল্পের প্রভাব স্টিত করে। কিন্তু প্রথম তুইটি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণযোগ্য হইলেও অপর তুইটি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেই অবদব আছে। পোড়ামাটির
উৎকীর্থ ফলক এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব হইতেই প্রচলিত। শিথরের
সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

### মল্লভূমির মন্দির

মধ্যমুগের যে কয়টি উৎকৃষ্ট মন্দির এখনও অভগ্ন আছে তাহার অনেকগুলিই মল্লভূমে অবস্থিত। ইহা একটি আকম্মিক ঘটনানহে—এই অঞ্চলে হিন্দু মল্ল-রাজারা কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন এবং মুদলমান রাজশক্তি কথনও এই মঞ্লে দৃঢ়ভাবে প্রভিষ্ঠিত হয় নাই। এই কাবণেই হিন্দুরা মন্দির গড়িয়াছে এবং তাহা রক্ষাও পাইয়াছে। থরপ্রোতা দামোদর নদী ও অতি বিস্তৃত শাল গাছের নিবিড় অরণ্য এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুদলমান সম্রাটদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাদী দাহদী আদিম বন্মজাতি ও বীর মলরাজাদেরও এ বিষয়ে ক্বতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর মাঝে মাঝে দিল্লীর বাদশাহ ও বাংলার স্থলতানদের অধীনতা নামেমাত্র স্বীকার করিলেও আভ্যন্তরিক শাসনকার্যে যে মঙ্গভূমের হিন্দু রাজারা স্বাধীন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলাদেশের এই এক কোণে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল বলিয়াই মঙ্গভূমিতে ( বাকুড়া জেলা ও পার্থবর্তী স্থানে ), বিশেষত মলরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দের বহু হিন্দু মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি মন্দিরের গাত্তে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠা-ফলক হইতে মন্দির নির্মাণের ভারিপও জানা যায় (১৬২২ হইতে ১৭৪৪ খ্রী:); স্কুডরাং মলভূমের মন্দিরগুলির मरक्रिश वर्गभाष्टे श्रथम विव।

পুক্লিয়া জিলার বান্দাগ্রামের মন্দিরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৪৬৫ পূর্চা)। বাঁকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়া ও হাড়মাসড়া (চিন্দ্র নং ২১) গ্রামে ছুইটি প্রস্তর নির্মিত রেখ-দেউল আছে। ইহার, কোনটিই ৪০ ফুটের বেনী উচ্চ নহে এবং মূল মন্দিরটি হাড়া উড়িস্তার রেখ-দেউলের স্থায় জগমোহন, প্রান্ত অজন ও প্রাকার প্রভৃতি কিছুই নাই। এই ছুইটি মন্দিরই সম্ভবত সপ্তদশ শতাবে নির্মিত। ধরাণাট গ্রামেব প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২) সম্ভবত ১৭০৪ গ্রীস্তাবে নির্মিত। ইহারও প্রবর্তী কালে নির্মিত ছুইটি রেখ-দেউল বিষ্ণুপুরে আছে। মন্দিরগুলি কোনপ্রকার বৈশিষ্টাবর্জিত।

পুক্লিয়া জিলায় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কৃটির-দেউল আছে, কিছু বাঁকুড়ায় একটিও নাই। তবে বিফ্পুবের ছুই তিনটি দেবালয়ের ভোগরন্ধনগৃহ ঠিক দোচালা ঘবের মত।

বিষ্ণুপ্রের জোড-বাংলা মন্দিরটি (চিত্র নং ২৫,৫০) গঠন-সৌকর্ষে এবং পোড়ামাটিব ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ও বাহুলো বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহের অক্সতম বলিয় পরিগণিত হয়। সাধাবণ প্রথাগত গঠনবীতি অমুযায়ী হইলেও এই জোড়-বাংলা মন্দিবেব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাব প্রধান প্রবেশ-পথের বিলান তিনটি পত্রাকৃতি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র ঢাকা বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্ম দিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে নীচু বিলানেব একটি পৃথক দরজা আছে। দোচালা টুইটির সংযোগস্থলে খে চতুক্ষোণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা একটি ভিত্তি-বেদীর উপর স্থাপিত এবং এই সৌধের শীর্ষদেশে চৌচালা আক্রতির একটি ছাদ সন্নিবিট্ট হইগাছে। এই মন্দিবের প্রতিষ্ঠাক্ষকে লিগিত আছে যে শ্রীবাধিকা ও ক্লফের আননন্দের জন্ম রাজা শ্রীবীর হান্থিরের পুত্র রাজা শ্রীরঘুনাথ সিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লান্ধে (বাংলা সন ১০৬১, ইংবেজী ১৬৫৫ শ্রীষ্টান্ধ) প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বতরাং ক্লফেলীলা-বিষয়ক কাহিনী ভাস্করের প্রধান বিষয়বন্ধ হইয়াছে। ভাহা ছাড়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাধ্যান, স্থল ও জলযুদ্ধ এবং নানাবিধ কার্যে ব্যন্ত বহু নরনারী ও পশুপক্ষী প্রভৃতির মূর্তি আছে।

বিষ্ণুপুর শহর ও শহরতলীতে এক শিথরযুক্ত চৌচালা মন্দির বারোটি আছে এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধ্যে ছুইটি পোড়ামাটির ইটে এবং থাকি কয়টি ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথরে নির্মিত। ইহাদের মধ্যে লালজীর শব্দিরটি (চিত্র নং ২৬) মরজুমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমুখী মন্দিরটির সম্পৃধজার প্রস্থে প্রায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়া তোরণ্যুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহুবর্ণ ক্রেনকো অন্ধিক চিলি কেহু কেহু এরূপ অন্থ্যান করিয়াছেন। নীচের খাড়া অংশের চারিদিকে চারিটি থিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করিয়া পগ (লখমান উদ্গত অংশ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাবচ কার্নিসের সমবায়ে নির্মিত শিধর আছে। ইহাও রাধারুক্তের মন্দির, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

লালবাঁধের তীরবর্তী কালার্চাদ মন্দিরে (চিত্র নং ২৭) চারিটি দেওয়ালেই প্রবেশ-তোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় সাভটি পগ ও শিথর আছে। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাখাখ্যাম মন্দিরটি (চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন। মাকড়া পাধরের "এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ"। রাধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম। ইপ্রকনির্মিত মদনমোহনের মন্দিরের (চিত্র নং ৩১) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খ্বই উচ্চ ন্তরের। ভিন্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট; স্বতরাং লালজীর মন্দির অপেক্ষা কিছু ছোট। বিষ্ণুপুরের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির ভাস্কর্য-মণ্ডিত (চিত্র নং ৪৯-৫৩)।

মলভূমের অন্তান্ত অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে পাজসায়েরের প্রাসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়া গ্রামের নন্দত্লালের মন্দিরের শীর্ষে রেখ-দেউল-আক্রভির চূড়া আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন বে এগুলি পূর্বে রেখ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলায় একাধিক চৌচালা মন্দির আছে।

মল্লভূষে অল্পনংখ্যক এবং বিশেষত্ববৰ্জিত কয়েকটি মাত্র ভবল চৌচালা শ্রেণীর মন্দির আছে। ১৬৭৬ গ্রীষ্টান্দে নিমিত সারাকোনের রামকৃষ্ণমন্দিরটি সন্থন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অভিশন্ন বিখ্যাত।

রত্বমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষ্ণুপ্রের স্থামরায়ের পঞ্চরত্বমন্দির ( চিত্তা নং ৩৫ )। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধাক্তকের আনন্দের কম্ম রাজা শ্রীরত্মাধ সিংহ ১৬৪৩ ব্রীঃ অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বারো বংসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন। শাক্ষতিতে খুব বড় না হইলেও পোড়ামাটির ফলক বারা অলংকরণের অজ্জ্র নমাবেশে ইহা অপূর্ব শোভার মণ্ডিত হইরাছে। কেবলমাত্র ঢালু ছাব ও শিধরগুলি ছাড়া মন্দিরের আর সকল অংশই ভার্ম্বনজ্জিত। ইহার কেব্রীয় চূড়াটি অপ্রকোণাকৃতি ও প্রান্তবর্তী শিধরগুলির প্রস্কুচ্ছেদ চতুকোণ। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ভিন্তি-বেদীর অত্যধিক উচ্চতা। এই মন্দিরটি মধ্যযুগের বাংলার হিন্দুশিরের একটি অম্ল্য সম্পদ। প্রাচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরে বিভীয়। মাকড়া পাথরে নির্মিত এবং মদনগোপালের নামে ১৬৬৫ প্রীষ্টান্দে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটি আয়তনে মল্লভ্রমের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম। সলদা গ্রামের মাকড়া পাথরে নির্মিত গোকুলচাদের মন্দির (চিত্র নং ৩৬) পঞ্চরত্ব দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কারণ কেই কেই মনে করেন যে এইটিই মল্লভ্রমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়।

বিষ্ণুপুরের বস্থপল্লীতে নবরুত্ব শ্রীধর মন্দির বস্থ-পরিবারের কোন ব্যক্তি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দে নির্মাণ করেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দোনামুখীর পঞ্চবিংশতি-চূড় মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে বে মল্লভূমের স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে পুপ্ত হয় নাই।

বাঁকুড়া শহরের ঘুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক্টেশ্বের শিবমন্দির খুবই প্রাচীন কিন্তু পুন: পুন: সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। ১৬২২ এটাকে প্রতিষ্ঠিত বিঞুপুরের প্রাচীনতম মলেশর মন্দির সম্বন্ধেও একথা থাটে (চিত্র নং ৩৭)। ইহাদের বর্তমান আকৃতি পরিচিত•কোন স্থাপত্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

পরম বৈশ্বব রাজা বীর হাছির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চও ( চিত্র নং ৬৮ ) একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ। রাসলীলার সময় বিষ্ণুপুরের যাবতীয় রাধাক্ষণ বিগ্রাহ এই সৌধে একত্র করা হইতে। যাহাতে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ লোক ইহার চত্দিকস্থ উদ্দুক্ত প্রান্ধন হইতে উৎসব দেখিতে পারে সেই জন্ম চৌচালা ছাদে আবৃত এই সৌধের নিয়াংশ বছ খিলানযুক্ত তিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেষ্টিত। ভিতরের দিক হইতে এই তিনটি দেয়ালের প্রতিদিকে যথাক্রমে ৫, ৮, ও ১০টি প্রশন্ত খিলান সন্ধিবিষ্ট হইয়াছে। শীর্ষদেশের চারিটি ঢালু চাল পিরামিডের আকৃতিতে ক্রমক্রশায়নান ধাপে যাপে উপরে উঠিয়া একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। খিলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিডের ঠিক নিয়প্রান্তের চারি কোণে

চারিটি চারচালা এবং অন্তর্বর্তী স্থানে তিন দিকে চারিটি করিয়া দোচালা নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি অলকারমাত্র, কোন স্থাপত্যপ্রয়োজনে গঠিত নহে।

বিষ্ণুপুরের আর তুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন—ইষ্টকনিমিত রথ (চিত্র নং ৩৯) এবং তুর্গ-তোরণ (চিত্র নং ৪০)।

#### মল্লভূমের বাহিরে মন্দির

মল্লভূমের বাহিরেও কুটাব-দেউলের পূর্বোক্ত দকল শ্রেণীর নিদর্শনই পাওয়া যার।

চন্দননগরের নন্দত্লালের মন্দিব প্রথম শ্রেণীর অর্থাং এদাচালা মন্দিরেব একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন:

বিত্তীয় শ্রেণী অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বছ নিদর্শন আছে। তরুধ্যে
নিম্নলিখিত করেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

- ১। ছগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৈতত্ত্বেব মন্দির'—ইহার প্রতি দোচালাব উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভবত ১৭শ শতাব্বে নির্মিত।
- ২। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে ভাগীবথীব পশ্চিম তীরে বডনগব নামক স্থানে রাণী ভবানী (১৮শ শতাব্দে) বছ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি পুষরিণীর চারিপাশে চারিটি ইষ্টকনিমিত জোড-বাংলা আছে। অর্ধভগ্ন বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই এথানকার বছদংখ্যক মন্দিরের মধ্যে স্বাপেক্ষা বুহুৎ।
  - ৩। মহানাদে একটি জীর্ণ জোড-বাংলা মন্দির আছে।

ছদেন শাহের সময়কার (ষোড়শ শতাব্দী) একটি জোড়-বাংলা মন্দিব নাটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হয়। রাজা সীভারাম রায় নির্মিত মামুদাবাদেব বলরাম মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই।

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্চ গ্রামে একটি জোড় -বাংলার উপরে একটি নবরত্ব মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

वर्षमान जिनात शास्त्रहे व्याप्य श्रास्त्रतिमेख अकृषि होहाना मिनत जाहि?।

- 3 | Journal of the Astatic Society of Bengal, 1909, p. 160, Fig. 9
- 4 | Ibid, 153, Fig. 1

অষ্টাদশ শভাবের শেবে নির্মিত হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় চৌচালা রামচন্দ্র-সন্দিরের শীর্বদেশের শিখর একটি অষ্টকোণ বাঁকানো কার্নিসমুক্ত ছাদওয়ালা সৌধের অমুকৃতি (চিত্র নং ৪১-৪২)। হুগণী জিলার বাঁশবেডিয়া গ্রামে ১৬৭৯ গ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বিষ্ণুমন্দির' এই শ্রেণীর মন্দিরের অক্সন্তম নির্দেশন।

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ভবল চৌচালা মন্দির বাংলায় সর্বন্ত ও বছ সংখ্যার দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্তমান কালে ইহাই হিন্দুমন্দিরের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। প্রায় তিন শত বৎসরের পুবাতন কালীঘাটের কালী মন্দির ইহার স্থপরিচিত দৃষ্টাস্ত। নদীয়া জিলাব শান্তিপুর প্রামে ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত শ্রামটাদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীব মন্দিবের মধ্যে বৃহত্তম'। অক্যান্ত মন্দিরের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য।

- ১। আমতার (হাওডা) মেলাইচণ্ডীর মন্দিব (১৬৪৯-৫০ খ্রীঃ)
- २। ठक्कत्कांनात्र ( घांठाने, त्यपिमीभूत्र ) नानकी यस्पित्र ( ১৬৫৫-৫७ औ: )।

৩-৮। শান্তিপুরের গোকুলটাদ, গুপ্রিপাডাব বুন্দাবনচন্দ্র (চিত্র নং ৪৩) এবং ক্লফচন্দ্র (চিত্র নং ৪৪), কালনার বৈজনাথ এবং তারকেশ্বর ও উত্তবপাড়াব শিবমন্দিব।

এই শ্রেণীব মন্দিরে সাধারণত কোন ভাস্কর্যেব নিদর্শন থাকে না। আষ্টাদশ
শতাক্ষে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিব একসঙ্গে সাবি সাবি নির্মাণ করার।
প্রথা দেখা যায়। বাজার ছাদশ মন্দিব ও বর্ধমান জিলাব নবাবহাটনিক্ষে
আমবাগানের চতুর্দিকে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিবকে বেপ্টন করিয়া নিমিত >০৮টি
মন্দির ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলাবাছল্য সংখ্যাধিক্যহেতু এই সকল মন্দিরে
কোনরূপ বিশেষত থাকে না।

রত্বমন্দির-শৈলীটি মল্লভূমে খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগীরথীর তীরবর্তী প্রদেশে ইছা থুব বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। তবে মল্ল রাজবংশের পতনের পর বর্ধমান রাজ্যেব সমুদ্ধির দিনে বহুচুড় ভাস্কর্যে অলঙ্কত রত্বমন্দিব-শৈলী প্রবর্তিত হয়।

হগলী জিলার লোমড়া-স্থাড়িয়া গ্রামের পঁচিশ চ্ড়াবিশিষ্ট আনন্দ-ভৈরবীর মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রত্মন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। এই ত্রিতল মন্দিরের প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে তুইটি, ভূতীয় তলের

<sup>&</sup>gt;। पीरमण हस राम, बृहद वक, विखीत वख, ००० (व) शृही।

<sup>%+</sup> J. A. S. B. 1909, p. 15≥, Fig. 8.

প্রতি কোপে একটি এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীর শিখরটি সইরা মোট ২৫টি শিখর পরিবিষ্ট হইরাছে। বর্ধমান জিলার কালনা গ্রামে পঁচিশ রত্ম লালাজীর মন্দির' ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দ্রির মধ্যযুগের অনতিকাল পরেই ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত চক্রকোণার রঘুনাথপুরে বুড়া শিবের মন্দিরটি সতের রম্ব, কিন্তু ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যার না।

বোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নির্মিত নবরত্ব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুলনা জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর হইতে ২২ মাইল দ্রে অবস্থিত ১৭০৪-২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কান্তনগরের বিচিত্র কারুকার্য-পঠিত্ত নবরত্ব মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেথকগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ইটের এই মন্দিরটির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল মূর্তি ও দৃশ্য পোদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতান্দীর গোড়ায় বাঙালীর জীবনবাত্রা, পোযাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে প্রাচীন হিন্দুর্গের শিল্প অপেক্ষা নিক্ষাই হইলেও ইহার কঠোর প্রমাণায় বছ জীবন্ধ আলেখ্য বিশেষ প্রশংশনীয় । ফার্গুসনের এই মন্তব্য এ র্গের আরও কয়েকটি মন্দির সম্বন্ধেও প্রবোজ্য। পঞ্চরত্ব মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে—বথা, চক্সকোণায় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টান্থে নির্মিত রামেশ্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসায় লালা রামপ্রসাদ রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতান্ধের প্রথম পাদে নির্মিত মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক বাজা দীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্ন) ক্রফমন্দির (১৭০৩-৪ খ্রীঃ)।

সাধারণ নিয়মের বহিভূতি ছুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রসন্ধের উপসংহার করিব—মুর্নিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী ভবানীকৃত শিখরযুক্ত অপ্তকোণ মন্দির এবং চারিটি দোচালা মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির

<sup>&</sup>gt;1 J. A. S. B., 1909, P. 158, Fig. 7

<sup>11</sup> James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II, p. 161.

#### চিত্ৰ বিভা

মধ্যযুগের অনেক পুঁথিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

- ১। কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৩ ব্রীঃ)।
- ২। হরিবংশ (১৪৭৯ এ:)। বর্তমানে এদিয়াটিক দোদাইটাতে রক্ষিত।
- 💌। ভাটপাড়ায় প্রাপ্ত ভাগবত পুঁথি (১৬৮১ খ্রী: )।

দ্দীনেশচন্দ্র সেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁথির মলাটে রঞ্জিত চিত্রপট প্রভৃতি হুইতে বহু বৈষ্ণব চিত্রের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বন্ধ, ৪০৮ ও ৪০১ এবং ৬১৬ ও ৬১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে)। তিনি এগুলিকে সপ্তদশ ও অষ্ট্রাদশ শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ছবিগুলি থ্ব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে। অনেকটা পটের ছবির মত। ভবে লোক-সংগীতের মত এই সমূদ্য লোক-শিল্পেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

## পরিশিষ্ট

# কোচবিহার ও ত্রিপুরা

### ১। উপক্রমণিকা

বহু প্রাচীনকাল হইভেই বঙ্গদেশেব উত্তর ও পূব প্রান্তে বিভিন্ন মোদ্দল জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদেব মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ও বাংলাভাষা গ্রহণ করে। মধাযুগে ইহাবা যে দমুদ্য স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদেব মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুবাই সর্বপ্রধান এবং ইহাদের কতকটা নিভবযোগ্য ঐতিহাসিক বিববণ পাওয়া যায়। বাংলা নেশেব সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্কনীতিক সম্বন্ধ খুব বেশি না থাকিলেও মধ্যযুগের বাংলাব ইতিহাসে কোচবিহাব ও ত্রিপুবাব একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কাবণ প্রায় সমগ্র বন্ধদেশে মুসলমানদেব প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও কোচবিহার ও ত্রিপুবা যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তব ও পূর্ব অঞ্চলেব বিস্তীর্ণ ভূভাগে বছদিন পর্যস্ত স্বাধীন হিন্দুবাজ্যরূপে বিবাজ করিত এবং শক্তিশালী মুসলমান বাজাদেব বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কবিষা স্বাধীনতা বজায বাথিতে সমৰ্থ হইযাছিল। এই ছুই বাজ্যেই ফার্মীব পবিবর্তে বাংলা ভাষাতেই রাজকার্য নির্বাহ হইত। এই তুই বাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে সম্ভবপব নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে শৈব, শান্ত, বৈষ্ণৰ প্ৰভৃতি যে সমূদ্য ধৰ্মত ও পূজাপন্ধতি দেখা যায় তাহা মোটামুটি ভাবে এই তুই বাজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত বাজাদেব পৃষ্ঠপোষক তায় তুই বাজাই বাংলা সাহিত্যেব খুব উন্নতি হইযাছিল। এই বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই সংস্কৃত বাষায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিব অহুবাদ অথবা তদবলম্বনে বচিত। ইছাদের মধ্যে ঐতিহাসিক আথ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কোচবিহার অপেকা অধিকতব অগ্রসর হিল। ত্রিপুবাব রাজমালার ক্রায় ধাবাবাহিক ঐতিহাসিক কাহিনী এবং চম্পকবিশ্বয়েব ক্তায় ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য কোচবিহাবে নাই। ভবে রাজবংশাবলী আছে। কিছু এই এক বিষয়ে কোচবিহা-ব্বের সাহিত্য ন্যুন হইলেও ধর্মগ্রের অনুবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেনী পরিমাণে পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহভারতের অনুবাদ নাই, কোচবিহারে আছে।

পুরাণাদির অন্থাদও সংখ্যার দিক দিয়া কোচবিহারেই বেশি। লোকের মনে
ধর্মভাব জাপ্রত করাই ছিল এই সকল অন্থবাদের উল্লেখ্য। মৌলিক সাহিত্য
স্থিতি এই তুই রাজ্যের কোনটিভেই বেশি নাই। এই তুই রাজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও
অস্থশীলন হইত। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার মৃসলমান স্থলতান
ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।
এই প্রস্কের ৩৪৮-৪২পৃষ্ঠায় এ সংক্ষে আলোচনা করা হইয়াছে। কোচবিহার ও
বিপুরাব বাজসনের অন্থাহে ও পৃষ্ঠপোর্বকতায় বাংলা সাহিত্যের কি উন্নতি
হইয়াছিল তাহার বিববণ জানিলে উল্লিখিত নতবাদের নিরপেক বস্বতাম্বিক
আলোচনা কবা সম্ভবণৰ হইবে।

কোচবিহার ও ত্রিপুবার রাজবংশেব উৎপত্তি সম্বন্ধে বছ কাহিনী প্রচলিত আছে। কোচবিহাবেব প্রথম রাজা বিশু অথবা বিশ্বনিংহ চন্দ্রবংশীয় হৈছয় বাজকুলে এবং নিবেব উবসে জন্মগ্রহণ কবেন; এই বংশীয় স্বাদশ রাজকুমাব পবশুরামের ভয়ে, 'মেচ জাতীর' এই পরিচয়ে আস্মগোপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুবার বাজমালাব আবস্তু এইকপ।

"চন্দ্রবংশে মহারাজা যথাতি নূপতি। সপ্তৰীপ জিনিবেক এক বথে গতি॥ তান পঞ্চস্থত বহু গুণমুক্ত গুরু। যতুজ্যেষ্ঠ তুর্বস্থু যে ক্রন্তা অমু পুরু॥

ক্রছ্য কিরাত রাজ্যেব বাক্ষা হইলেন। জ্বন্থার বংশে দৈত্য রাক্ষার পুত্র ত্রিপুর স্বীয় নামামুসাবে বাজ্যের নাম (কিরাত) পরিবর্তন করিয়া ত্রিপুর রাধিলেন।

বলা বাছল্য যে এই সম্দয় কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মৃল্য নাই। এই ছুইটি রাজ্যের আদিম অধিবাসী ও রাজবংশ যে মলোলীর জাতির শাখা এবং বাঙালী হিন্দুর সংশার্শ আসিয়া ক্রমণ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উভয় বাজ্যের রাজারাই যে বাংলা দেশ হইতে বহু হিন্দুকে নিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ইহার পথ স্থগম করিয়াছিলেন তাহা এই তুই রাজ্যের কাহিনীভেই বর্ণিত হইয়াছে।

#### ২: কোচবিহার

কোচবিহার নামের উৎপত্তি সহতে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তর্মধ্য

কোচ শভির বাসন্থান বা বিহারক্ষেত্র হইন্ডে কোচবিহার নামের উৎপত্তি—
ইহাই সন্তবপর বলিযা মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুর্গে এই অঞ্চল প্রাপ্ত জাতিক
ত কাষরপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জয়োদশ শতান্ধীতে বাংলার মৃসলমান
রাজগণ, বর্ধতিয়ার থিলজী (পৃঃ ৪), গিয়াক্ষদীন ইউরজ শাহ (পৃঃ ৭), এবং
ইথতিয়াক্ষদীন ব্জবক তৃগরল থান (পৃঃ ১২) কাষরপ রাজ্য আক্রমণ করেন
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই শতাব্দেই শান জাতীয় আহোমগণ ব্রহ্মপুত্র
নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আশাম। এই
সময়েই কাষরপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নৃতন রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান
কোচবিহার শহরেব বল্লিকটে কামতা বা কামতাপুর নামক স্থানে ইহার বাজধানী
ছিল এবং এই জল্ঞ ইহা কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলাব স্থলতান
আলাউদ্দীন হোপেন শাহ ১৪৯৮-১০ গ্রীষ্টাব্দে কামরপ ও কামতা জয় করেন
( ৭৮ পঃ )।

কামতা ও কামরূপ বাজ্য পতনেব পরে ভূঁঞা উপাধিধারী বছ নায়ক এই অঞ্চলে ক্ষ্ম ক্ষম রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা কবেন। ইহাদেরই একজন, কোচজাতীয় ছবিয়া মণ্ডলেব পূজ বিশু, অহা নামকদিগকে পবাজিত কবিয়া আহ্মানিক ১৫১৫ (মতাস্করে ১৫৩০) গ্রীষ্টাব্দে কামতায় একটি স্বাধীন বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বাজধানীর নাম হইল কোচবিহার (কুচবিহার)। বিশু রাজা হইয়া 'বিশ্বসিংহ' এই নাম গ্রহণ কবেন এবং ঐ অঞ্চল হইতে ম্পলমান প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর কবেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রেব দক্ষিণ তীব দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি পর্যন্ত রাজ্য বিশুরির কবেন। তাহাব বাজ্যেব পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী। বিশ্বসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব আচার-ব্যবহাব গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের। তাহাকে ক্ষত্রিয় বিদ্যা শ্বীক্ষার করেন। ম্পলমানেরা কামতেশ্বরীব মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, বিশ্বসিংহ উহা পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া শ্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমুমানি হ ২৫৪০ (মভাস্করে ১৫৫৫) খ্রীষ্টাব্দৈ বিশ্বসিংহের মৃত্যু ইইলে তাঁহার পুত্র মন্ত্রদেব নবনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং প্রাতা শুক্লধন্ধকে মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিপদে নিম্কু করিলেন। এই সময়ে পূর্বআসামে সৈম্ভ চলাচল করিবার পথ অভি তুর্গম ছিল। আহোমদিগকে পরাজিত করিবার জন্ম রাজা তাঁহার আভা গোহাই (গোসাই) কমলকে

# वारमा रंगरमञ्ज देधियान-संभाद्त

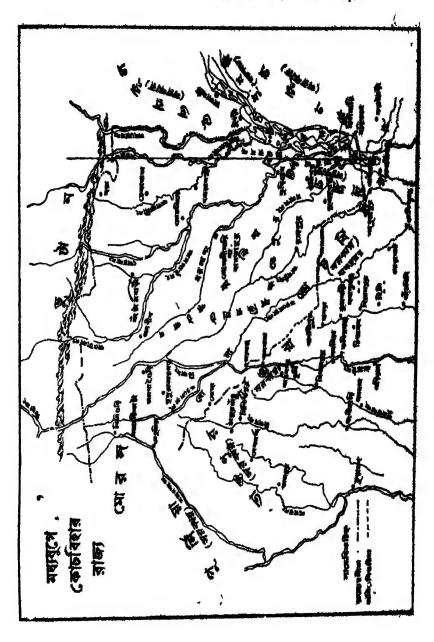

লৈক ও বৃদ্দাভার প্রেরণের উপধােশী একটি পথ প্রস্তুত করিছে আলেশ দিলেন।
তদস্পারে কমল ভ্টানের পর্বতমালা ও প্রস্থাপ্রের মধাবর্তী ভূতাপের টেপর দিয়া
কোচবিহার হইতে ক্দ্র পরশুক্ঞ (মতাভরে নারায়ণপ্র) পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ ছাইল
নীর্ষ বে রাভা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন জংগ এথনও আহে
এবং ইহা "গোঁসাই কমল আলী" নামে পরিচিত। নরনারায়ণ ও শুরুধক প্রস্কপ্রের
উত্তরতীরস্থ এই পথে গোয়ালপাডা ও কামরপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন।
আহোমদিগকে করেকটি থগুরুদ্ধে পরাজিত কবিয়া ভাঁহাবা ভিক্রাই বা ভিহং
নদী পর্যন্ত পৌছিলে এই নদীর তীবে তুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। 'দরংরাজবংশাবলী' অস্থসাবে সাতদিন যুদ্ধেশ পর আহোমগণ পদায়ন করে এবং নবনারামণ
আহোম রাজধানী অধিকার কবেন। কিন্তু আহোম বুরন্ধীর মতে কোচ সৈম্ভ প্রথম প্রথম জয় লাভ করিলেও পর পর তুইটি যুদ্ধে হারিয়া পশ্চাংপদ হয়। এই
যুদ্ধে শুরুধক বিশেব বীরত্ব প্রদর্শনে করায় 'চিলা রায়' নামে প্রান্ধির লাভ করেন।
চিলের মত ছো মাবিয়া অকন্মাং শক্রে নিন্দ্য বিপর্যন্ত করার স্বন্ধাই সম্ভবত ভাঁহার
এইরপ নামক্রণ হয়। কাহাবও কাহাবও মতে তিনি অশ্পুঠে ভৈববী নদী
পাব হইয়াছিলেন বলিয়া 'চিলা রায়' নামে থ্যাত হইয়াছিলেন।

কোচরাজ আহোমনিগকে পথাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কাছাড়, মনিপুর, জয়ন্তিরা, ত্রিপুরা, ধয়বাম, দিমরুয়া, প্রীয়ট্ট প্রভৃতি দেশেও সামরিক অভিধান করিয়াছিলেন এবং এই সমুদয় দেশের রাজগণের অনেকেই পরাজিত চইয়া কোচরাজকে কর দিতে স্বীয়ত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে বোড়শ শতাজের শেষার্থে কোচবিহার রাজ্য ভারতেব পূর্ব সীমা.ম্ব সর্বাণেকা শক্তিশালী রাজ্যে পরিশত হয়।

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়া পাঠান ও ম্ঘলেরা বাত থাকায় কোচরাজ দেবিক হইতে কোন বাধা পান নাই। কিন্তু করনানী বংশ বাংলায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলে স্থলেমান করনানী কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওরা হইয়াছে (১২৪ পৃঃ)। কিন্তু আনতিকাল পরেই বাংলাদেশে পাঠানদের আগর উপর ব্যল রাজণাক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নরনারারণ মৃখণের লহিত বৈজী স্থাপনের অভ আক্রমের রাজগভার বহু উপতৌকনসহ এক দুঠ পাঠান এবং ম্বলরাক ও নরনারারণ ছুই সমক্ষ বাজার ভার সন্ধি ক্ষে আবন্ধ ক্য (১৯৭৮ ক্ষিঃ)। বাংলাবেশে ম্নলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি শক্ত

বংসর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে শাস্তিস্কুচক সন্ধি স্থাপিত হইল।

কিন্তু শীন্তই কোচবিহার রাজ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। রাজ্যা নরনারায়ণ বৃদ্ধ বয়দে বিবাহ করেন এবং তাঁহার আপুপুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রঘুদেব রাজ্যলাভে নিরাশ হইয়া পুর্বদিকে মানস নদীর অপর পারে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। আতুপুত্রকে দমন করিতে না পারিয়া কোচরাজ্ব তাঁহার সহিত আপসে মিটমাট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সংকাশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে রঘুদেব রাজা হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য তুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্বদিকের রাজ্য সাধারণত প্রাচীন কামরূপ নামেই পবিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে কোচবিহার রাজ্য তুর্বল হইয়া পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গেল। আর এই তুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিমন্তিবাব ফলে উত্তরেই মৃঘ্লের প্রদানত হইল।

১৫৮৭ প্রীষ্টাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাদনে আরোহণ করিলেন। বীরত্ব ও অন্যান্ত রাজোচিত গুণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজের নামে মূজা প্রচলন করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা না পাইয়া রঘুদেবের পূত্র পরীক্ষিতকে পিতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহে উত্তেজিত করিলেন। রঘুদেব কঠোর হত্তে এই বিজ্ঞোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্ষ্মীনাবায়ণের আশ্রম্ম লাভ করিল। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত মুঘলরাজের স্বয়তার কথা স্বরণ করিয়া রঘুদেব মুঘলশক্র ঈশার্থার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন এবং কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভু ক্র বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিত্রে মনস্থ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জয়্ম মূঘল স্মাটের বশুতা বীক্ষার করিলেন। এই সময় মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে মানসিংহ কৈন্তু পাঠাইলেন। রঘুদেব প্রাক্তির হইয়া কামরূপে ক্রিয়া গেলেন। বাহিরবন্দ পুনরায় কোচবিহার রাজ্যের জ্বীন হইল। এই ব্রুদ্ধের বিবরণ পূর্বে উল্লিবিড হইয়াছে (১০৪-৫ পৃঃ)।

ইশলাম থা মুঘল হ্বালাররূপে বাংলাদেশে আসিয়া কিরূপে বিজ্ঞোহী হিন্দু জমিদাব ও পাঠান নায়কগণকে পরাজিত করিয়া মুঘল-শাসন দৃত্ভাবে অভিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে (১০৯-৪৫ পঃ)। কোচবিহার ও কামরূপের পরম্পর বিধাদের ফ্রােগে এই উভন্ন রাজ্যই মুদ্দলের পদানত হইল। কামকপের রাজা রঘুদেবের মৃত্যুর পর ভাঁহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাজা হইলেন। তিনিও পিতার ক্যায় কোচবিহারের অধীনন্ত বাহিরবন্দ পরগণা অধিকার করিলেন। লন্দ্রীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গুরুতরক্ষপে পরাজিত হইলেন। লন্ধী-নারারণ আহোম রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ইদলাম থার শরণাপন্ন হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সম্পূর্ণরূপে মুখলের দাসত্ব স্থীকার কবিলে ইসলাম থাঁ তাঁহাকে সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। লন্দীনারায়ণ অনেক ইতন্তত করিশা অবশেষে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত মুঘল দাদ্রাজ্যের দামস্ত স্থদক্ষের রাজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া-ছিলেন। হৃতরাং বঘুনাথও লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইসলাম থার ধরণারে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সমাটকে করদানে সমত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের অবসান হইল।

অতঃপর লক্ষীনারায়ণের প্ররোচনায় ইসলাম থাঁ কামরূপ রাজ্য আক্রমন করিলেন। লক্ষীনারায়ণও পশ্চিমদিক হইতে কামরূপ আক্রমন করিলেন। পরীক্ষিত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বিনা শর্ডে আত্মসমর্পন করিলেন। (১৬১৩ খ্রীঃ)।

লক্ষীনারায়ণ আশা করিয়াছিলেন যে পরাজিত রাজ্যের এক অংশ তিনি পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কামরূপ রাজ্যের শাসনভার তাঁহাকে দেওয়ায় এই আশা বন্ধন্ল হইল; কিন্তু অকস্মাৎ ইসলাম থার মৃত্যু হওয়ায় (১৬১৩ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিস। লক্ষ্মীনারায়ণ নৃতন স্থবাদার কাশিম থার সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে বন্দ্দী করিয়া রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার রাজ্যে বিজ্ঞাহ উপন্থিত হইল. কিন্তু মুঘল সৈক্ত সহজেই ইহা দমন করিল। অভংশর লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কোচবিহারের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বন্দীদশার সংবাদ ঠিক জানা যায় না। সন্তব্ত এক বৎসর তাঁহাকে ঢাকায় ষাধিয়া সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম থানের পরিবর্জে ইব্রাহিম থান নৃতন স্থবাদার হইয়া বাংলায় আপেন। তাঁহার অন্থরোধে সম্রাট জাহালীর লক্ষ্মীনারয়ণক মৃক্তি দেন (১৬১৭ খ্রীঃ)। কিন্তু কোচবিহারে রাজত্ব করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আদিলে বাংলার স্থবাদার তাঁহাকে কামরূপের মৃত্ল শাসনের সাহায্যার্থে তথায় প্রেবণ করেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর কামরূপে অবস্থান করেন এবং সেথানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬২৭ খ্রীঃ)। পুত্র বীরনারায়ণ তাঁহার প্রামর্শ অনুসারে কোচবিহারের রাজকার্য চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুব পর নিজ নামে বাজ্য শাসন কবেন। তিনি মুঘলদরবাবে রীতিমত কব পাঠাইতেন।

সাত বৎসর রাজত্ব কবিয়া বীরনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রাণনাবায়ণ রাজা হন এবং ৩৩ বংসর বাজত্ব করেন ( ১৬৩৩-৬৫ খ্রী: )। প্রাণনাবাযণ বাজভক্ত সামস্তের ভায় আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলদৈন্তের সাহাধ্য করেন। কিন্তু ১৬৫৭ খ্রীষ্টান্দে সম্রাট শাহজাহানের অস্তথের সংবাদ পাইয়া যথন বাংলার স্থবাদাব ওজা দিলীর সিংহাসনের জন্ম ভাতা ঔবস্তেবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধযাতা বরিলেন তথন স্বযোগ ববিয়ো প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট অঞ্চল ্ঠ কবিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মুঘল সমাটকে কব দেওয়া বন্ধ কবিলেন। ইহাতেও সম্বন্ধ না হইয়া প্রাণ-মারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং মুঘল ফৌজনারেব সৈন্তাগণকে পরাজিত করিয়া হাজো পর্যন্ত অধিকাব করিলেন। বিস্তু আহোমবাজ কোচবিহারের এই জয়লাভে ভীত হইয়া কোচবিহাব রাজ্যেব বিকল্পে অগ্রদর হইলেন। গৌহাটির মুঘল ফৌজদার ছুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হইয়া ঢাকায় পলায়ন ক্থিলেন। আহোমদৈকা বিনা 'আয়াদে গৌহাটি অধিকাব করিল। অতঃপর কামরূপেব অধিকার লইয়া কোচবিহার ও আহোম রাজেব মধ্যে যুদ্ধ হইল। প্রাণনাবায়ণ মুখলদৈয় ভাড়াইয়া ধুবড়ী অধিকার করিলেন। কিন্তু পবিণামে আহোমদেরই জয় হুটল এবং কোচবিহাররাজ কামরূপেব আশা পরিত্যাগ কবিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রভাবর্তন করিলেন।

ত্তরংজ্ঞেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মীরজুমলাকে বাংলার স্থবাদার পদে
নিযুক্ত করিলেন এবং বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হত্তে দমন করিবার
নির্দেশ দিলেন.। প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মীরজুমলার
নিকট দৃত পাঠাইলেন। মীরজুমলা দৃতকে বন্দী করিলেন এবং কোচবিহারের

বিক্তকে দৈশ্য পাঠাইলেন। অবশেষে স্বাং সদৈন্তে কোচবিহার শহরের নিকট পৌছিলেন। প্রাণনারায়ণ রাজধানী ত্যাগ করিয়া ভূটানে পলায়ন করিলেন। কোচবিহার মীরজুমলার হস্তগত হইল (১৯শে ডিলেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমলা কোচবিহার মীরজুমলার হস্তগত হইল (১৯শে ডিলেম্বর, ১৬৬১)। মীরজুমলা কোচবিহার ম্ঘল সাম্রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত করিলেন এবং ইহার শাসনের জন্তু ফৌজনার, দিওয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আলাম অভিযানে যাত্রা করিবার পরেই কোচবিহারে জমির রাজস্ব আলায় সম্বান্ধ নৃত্তন ব্যবস্থা করার ফলে প্রজারা বিজ্ঞাহী হইয়া উঠিল। বর্ষাগমে মীরজুমলার সৈত্র আলামে বিষম ত্রবস্থায় পড়িল এবং কোচবিহারে ম্ঘলসৈত্র আলার কোন সন্থাবনা রহিল না। এই স্থামানে বাজা প্রাণনারায়ণ ফিরিয়া আদিলেন। মুঘল দৈত্র কোচবিহার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং প্রাণনারায়ণ পুনরায় স্বাধীনভাবে বাজাম্ব করিতে আরম্ভ করিলেন (মে, ১৬৬২)।

ইহার অনতিকাল পরেই মীরজুমলার মৃত্যু হইল (১৬ মার্চ, ১৬৬৩) এবং পর বংসর শায়েন্তা থান বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজমহল পর্যন্ত আদিয়াই বাজধানী যাইবার পথে কোচবিহাব জয় করিতে মনত্ব করিলেন। প্রাণনারায়ণের স্বান্থা তথন ভাঙ্গিয়া পভিয়াছে; রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা গোলযোগ। স্বতরাং হিনি ম্ঘলের বখাতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে দৃত পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপ্রণম্বরূপ মৃত্যু স্থবাদারকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীক্তাত হইলেন। শায়েন্তা থান ইহাতে রাজী হইলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ) এবং কোচবিহারের সীমান্ত হইতে মৃত্য বৈদ্ধা আনিলেন। ইহার কয়েরক মাস পবেই রাজা প্রাণনাবায়ণের মৃত্যু হইল (১৬৬৬ খ্রীঃ)।

প্রাণনারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই কোচবিহারের আভ্যন্তরিক বিশৃথ্যলা ক্রমণ: বাড়িয়া চলিল। তাঁহার পুত্র মোদনারায়ণ ১৫ বংসর রাজত্ব করেন (১৬৬৬-৮০ খ্রী:), কিন্তু প্রাণনারায়ণের খুল্লতাত নাজীর মহীনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে হাজ্যে নানা গোল-বোগের স্বান্ত ইইল। পরবর্তী রাজা বন্ধদেবনারায়ণ মাত্র তুই বংসর রাজত্ব করেন (১৬৮০-৮২ খ্রী:)। অতঃপর প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণ (১৬৮২-৯০ খ্রী:) পাঁচ বংসর বন্ধসে রাজা হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের তুই পুত্র জগৎনারায়ণ ও বজনারায়ণই রাজ্য চালাইতেন। তাঁহাদের অভ্যাচারে রাজ্যে নানাবিধ

অশান্তির সৃষ্টি হইল। এমন কি চাকলার ভারপ্রাপ্ত বহু কর্মচারী স্বাধীন রাজার জার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মূখলের সঙ্গে বড়বন্ধ করিতে লাগিলেন। এই স্থবোগে মূঘল স্থবাদার পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হন্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৬৮৫, ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ প্রীষ্টান্দে তিনটি সামরিক অভিযানের ফলে কোচবিহারের কতক অংশ মূঘলদের হন্তগত হইল।

অবশেষে কোচবিহাররাজ মুখলদের বিশ্বন্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যজ্ঞনারায়ণ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন এবং ভূটিয়ারাও তাঁহাকে সাহাষ্য করিল। ঘূই বংসর (১৬৯১-৯৩) যাবং যুদ্ধ চলিল। অনেক পরগণার বিশাসঘাতক কর্মচারীরা মুঘল স্থবাদাবকে কর দিয়া জ্ঞমির মালিকানা-স্বন্ধ লাভ করিল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার বাজ্যের অনেক অংশ মুঘলেব অধিকারে আদিল।

রাজা মহীক্রনারায়ণের মৃত্যুর পর (১৬৯৩ খ্রীঃ) কিছুদিন পর্যন্ত গোলমাল চলিল। পরে তাঁহার পুত্র রূপনাবায়ণ রাজত্ব করেন (১1০৪-১৪ খ্রীঃ)। তিনিও কিছুদিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এই তিনটি প্রধান চাকলাও মৃহলেরা দখল করিল। ১৭১১ খ্রীষ্টান্দে সন্ধি হইল। রূপনারায়ণ বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং স্বাধীনতার চিহুস্বরূপ নিজ নামে মৃদ্রা প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তিনটি চাকলার উপর শুধুমাত্র নামে বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার কবিয়া উহা নিজের অধীনে রাধার জন্ম মৃহল বাদশাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়া অপমানজনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমাব শান্তনারায়ণেব নামে ইজারাদার হিসাবে কর দেওয়া হইবে এইরূপ স্থিব হইল।

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলাব নবাবের সহিত রূপনারায়ণের মিত্রতা স্থাপিত হুইয়াছিল এবং তিনি মূর্শিদকুলি থার দরবারে উকিল পাঠাইয়াছিলেন।

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ দিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫০ বংসর রাজত্ব করেন (১৭১৪-৬৩ এটা:)। তাঁহার দত্তক-পূত্র বিজ্ঞোহী হইয়া রংপুরের ফৌজনারের সাহায্যে কোচবিহার রাজ্য দথল করেন। উপেন্দ্রনারায়ণ ভূটানের রাজার সাহায্যে মৃত্ব করিয়া মৃত্বল দৈল্ল পরাস্ত করেন এবং প্নরায় সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৭-৬৮ এটা)। মৃত্বলের সহিত কোচবিহারের ইছাই শেষ মৃত্ব। ভূটান-রাজের সাহায্য গ্রহণের ফলে রাজ্যে ভূটিরানের প্রভাব ও

## বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যব্গ

# मरायूर्भ बिश्रुता ताका

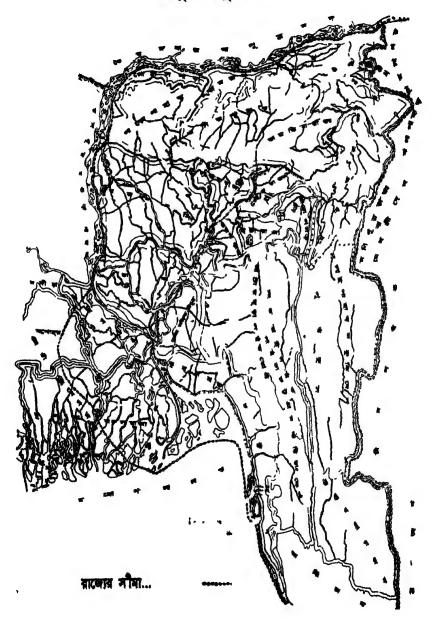

প্রতিপত্তি অনেক বাড়িল এবং পরবর্তীকালে ইহার ফলে নানারূপ অশাস্তিও উপদ্রেবের স্পষ্টি হইয়াছিল।

### ৩। ত্রিপুরা

জিপ্রার রাজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধাযুগের পূর্বেও বিভ্যান ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধাযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস (বাংলা পছে) রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রন্থাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্ব নামক ছইজন প্রধান এবং চন্তাই (প্রধান পূজারী) তুর্লভেন্দ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাণিক্য পঞ্চশশ প্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজাদের সময় পরবর্তী কালের ইতিহাস এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের মৃদ সংস্করণ এখন আব পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে কপ ধারণ কবে বর্তমানে তাহাই রাজমালা নামে পরিচিত।

রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে যে চন্দ্রবংশীয় যযাতি স্বীয় পুত্র ক্রন্থাকে কিরাত-দেশে রাজা করিয়া পাঠান এবং এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার সময় হইতেই রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। ইনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত যুধিষ্টিরের রাজস্থা যজে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্পয় কাহিনীব যে কোন ঐতিহাদিক ম্ল্য নাই তাহা বলাই বাছল্য।
ত্রিপুরের পরবতী ৯০ জন রাজার পরে ছেংথ্য-ফা রাজার নাম পাওয়া যায়।
রাজমালা অন্ত্যারে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর
যে ম্ললমান নরপতি ছিলেন তাহা সহজেই অন্ত্যান করা যায়। স্থতরাং এই
রাজার সময় হইতেই ত্রিপুরার ঐতিহাদিক যুগের আরম্ভ বলিয়া গণ্য করা
যাইতে পারে।

বাংলার ম্পলমান স্থলতান গিয়াহকীন ইউয়ক্ত শাহ (১২১২-২৭ খ্রীঃ) পূর্ববন্ধ ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাগিরুক্তীন মাহমুদের আক্রমণ সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া বান (१ পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ ও পরাক্তয়রপে বর্ণিত হইয়াছে।

১। ३७० गृक्षा अहेवा

ছেংপুম-ফার প্রপৌত্ত ভাল্ব-ফার আঠারোট পুত্ত ছিল। সর্বকনিষ্ঠ রত্ব-ফা গৌড়ের রাজ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়েররেব সৈজ্ঞের সহায়ে ত্তিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত সিকন্দর শাহ্ই এই গৌড়েরর (১৫ পৃঃ)। রত্ব-ফা গৌডেররকে একটি বছমূল্য রত্ব উপহার দেন। গৌড়েরর তাঁহাকে মানিক্য উপাধি দেন। এতকাল ত্তিপুরার হাজগণ নামের শেবে 'ফা' উপাধি ব্যবহার করিতেন; স্থানীয় ভাষায় 'ফা'-র মর্থ পিতা। অতঃপর 'ফা'-র পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মানিক্য ব্যবহৃত হয়। স্মৃতরাং রত্ব-ফা হইলেন রত্বমানিক্য।

রত্বমাণিক্য সম্বন্ধে রাজমালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়েশ্বরের অন্থমতিক্রমে তিনি দশ হাঙ্গার বাঙালীকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রত্বমাণিক্য যে বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহাব সম্বন্ধে প্রথমে খ্বই অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে তাহার দিকে আকৃষ্ট হন—রাজমালায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। স্থতরাং বত্বমাণিক্যের সময় হইতেই যে ত্রিপুরাব সহিত্ব বাংলাব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্রিপুরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরপ অন্থমান কবা যাইতে পাবে। 'ফা'-র পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণও সম্ভবত ইহারই স্বচক। রয়মাণিক্য সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের শেষে অথবা চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাজ্যন্ব করিতেন।

রত্বমাণিক্যের প্রপৌত্ত রাজা ধর্মমাণিকা। ত্রিপুরার বাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইহার তারিথই সঠিক জানা যায়, কারণ তাঁহার একখানি তামণাদনে ১৩৮০ শক অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রীষ্টান্দের উল্লেখ আছে। "ত্রিপুর-বংশাবলী" অমুদাবে ধর্মমাণিকা ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরান্দ অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজমালায় ইহার পিতার নাম মহামাণিকা, তামণাদনেও তাহাই আছে। স্বত্তরাং অন্তর এই দময় হইতে ত্রিপুরার প্রচলিত ঐতিহাদিক বিবরণ মোটাম্টি দত্তা বলিয়া গ্রহণ করা ঘাইতে পারে। ধর্মমাণিকাই যে 'রাজমালা-নামক ত্রিপুরার ঐতিহাদিক প্রন্থ প্রণয়ন করান তাহা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

রত্নমানিক্য ও ধর্মমানিক্যের রাজস্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার ম্সলমান স্থলতানগণ ত্রিপুরা আক্ষমণ করিয়া ইহার কতকাংশ অধিকার করেন এবং ধর্মমানিক্য তাহার পুনক্ষার করেন—এই প্রচলিত কাহিনী কতদ্র সভ্য বলা যায় না। তবে শামস্থীন ফিরোজ শাহ (১৯০১-১৬২২ খ্রীঃ) ময়মনসিংহ ও প্রীহট্ট প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন (২৫ পৃঃ), ফকক্ষীন মুনারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করিণাছিলেন (৩০ পৃঃ), শামক্ষীন ইলিবাদ শাহ (১৩৪২-৫৮ খ্রীঃ) সোণারগাঁও ও কামকপের কতক অংশ জয় কবিয়াছিলেন (৩৫ পৃঃ), ত্রিপুরার কতক অংশ জালাল্দীন মৃহদ্দদ শাহেব (১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ) রাজ্যভূক্ত হইয়াছিল (৫৪ পৃঃ)—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং ইহাবা সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যেবও কতক অংশ জয় কবিয়াছিলেন। কিছ শেষোক্ত হলতানের মৃত্যুর পব হইতে ককছ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ) বাজন্বের মধ্যবর্তী ২২ বৎসব কাল মধ্যে বাংলাব হলতানগণ খ্ব প্রভাবশালী ছিলেন না—আভ্যন্তরিক গোল্যোগও ছিল (৫৫ পৃঃ)। স্কতবাং এই হ্যোগে শর্মাণিকা সম্ভবত ত্রিপুরার বিজিতাংশ উদ্ধাব করিতে সমর্থ হইযাছিলেন।

ধর্মনাণিক্যেব মৃত্যুব পবে দৈলগণ থব প্রবল হট্যা উঠে এবং ধ্বন ধাহাকে ইচ্ছা কবে তাহাকেই সিংহাদনে ব্যায়। বাজা ধল্লমাণিক্য ইহাদেব দমন করেন এবং চ্যচাগ নামক ব্যক্তিকে দেনাপতি নিযুক্ত কবেন। তিনি ত্রিপুরার পূর্বদিকস্থিত ক্কিদিগকে প্রাক্তিত করিয়া তাহাদের পার্বতা বাগভূমি ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কবেন এবং চট্ট্রাম অধিকাব কবিয়াছিলন। হোদেন শাহ (১৪৯৬-১৫১৯ খ্রীঃ) বাংলা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আন্মনন কবিয়া পার্থবতী রাজ্যগুলি আক্রমণ কবেন। আদাম ও উডিয়ায় বিফল হইয়া তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওযা হইয়াছে (৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)।

ধল্মাণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য বাজা িজয়মাণিক্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং আইন-ই-আকববীতে স্বাধীন ত্রিপুরার বাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অস্বাবোহী গৈল গঠন করেন এবং শ্রীহট্ট, জযন্তিয়াও থাসিয়ার বাজাদিগকে পরাজিত কবেন। কববাণী রাজগণের সজে ভাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং সোণার গাঁও পদ্মানদী পর্যন্ত অভিযানের কাহিনী সমসাময়িক মূল্রাব প্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে।

পরবর্তী প্রসিদ্ধ রাজা উনয়মাণিকা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজ-জামাতাকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরাব দিংহাদন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রাজধানী রাজামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজেব নামান্নারে উদয়পুর এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে যে মুঘল দৈক্ত চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে তিনি মুঘল দৈক্তের দক্ষে ব্যারতর যুদ্ধ করিয়া পরাত্ত হন। উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যের প্রাত্তা অমর-মাণিক্য ব্রিপুরার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ত্রিপুরার পুরাতন রাজবংশ পুন:প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি একদিকে আরাকানরাজ্ঞ ও অন্তদিকে বাংলার মুসলমান স্থাণারের আক্রমণ হইতে ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং গ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন।

অমরমাণিক্যের পুত্রনের মধ্যে দিংহাদনের জন্ম ঘোরতর বিরোধ হয়।
এই স্থানে আরাকানরাজ ত্রিপুরার রাজধানী উনয়পুর আক্রমণ করিয়া পূঠন
করিলেন। মনের হংপে অমরমাণিক্য বিষ পাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার
পৌত্র যশোধরমাণিক্যের সময়ে বাংলার হ্রবাদার ইত্রাহিম থান ত্রিপুরা-রাজ্য
আক্রমণ করেন (১৬১৮ খ্রীঃ)। এই সময়ে মুঘল বাদশাহ জাহাজীর
আরাকানরাজকে পরাস্ত করিবার জন্ম ইত্রাহিম থানকে আদেশ করেন। সম্ভবত
আরাকান অভিযানের স্থবিধার জন্মই ইত্রাহিম থানকে আদেশ করেন। সম্ভবত
আরাকান অভিযানের স্থবিধার জন্মই ইত্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের সংকল্প
করিয়াছিলেন। ইহার জন্ম তিনি বিপুল আয়োজন করেন। উত্তর-পশ্চিম ও
পশ্চিম হইতে হুইদল দৈল্য স্থলপথে এবং রণতরীগুলি গোমতী নদী দিয়া রাজধানী
উনয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিপুরারাজ বীরবিক্রমে বছ যুদ্ধ করিয়াও
মুঘলদৈন্ত বা রণতরীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না এবং মুঘলেবা
উনয়পুর অধিকার করিল। রাজা আরাকানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন
কিন্ত মুঘলদৈন্ত তাঁহার পশ্চাদহুদরণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে ও বছ ধন-রত্বসহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘল দেনাপতি কিছু দৈন্ত উদয়পুরে রাথিয়া বছ
হন্তী ও ধনরত্বসহ বন্দী রাজাকে লইয়া স্থবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ত্রিপুরাবাদিগণ অতংপর কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে বরণ করেন। তাঁহার সহিত প্রাচীন রাজবংশের কোন সহদ্ধ ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা বায় না। তাঁহার সময়েও সম্ভবত বাংলার হুবাদার শাহ শুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কল্যাণের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দমাণিক্য দিংহাদনে আরোহণ করিলে কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্ররায় বাংলার হুবাদারের সাহাব্যে দিংহাদনলাভের জন্ম চেষ্টা করেন। গোবিন্দ আতৃ-বিরোধের অবশুজাবী অশুভ ফলের কথা চিস্তা করিয়া হেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় ছ্ত্রমাণিক্য নামে দিংহাদনে আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলখনে রবীজ্রনাথ রাজবিধি উপদ্যান ও 'বিসর্জন' নাটক রচনা করেন।

ভ্রমাণকোর মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র রন্ধমাণিক্য (২র) অক্সবদে সিংহাসনে আরেহণ করায় রাজ্যে আনেক গোলবোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার শান্তিত্বরূপ বাংলার ক্রবাদার শায়েন্তা থান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন (১৬৮২ খ্রীঃ)। রাজমালায় বণিত হইরাছে বে রাজা রত্তমাণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র নরেক্রমাণিক্য শায়েন্তা থানকে ত্রিপুরায়ুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহার পুরস্কারম্বরূপ শায়েন্তা থান তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রত্তমাণিক্য ও তাঁহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু তিন বৎসর পরে শায়েন্তা থান নরেক্রমাণিক্যকে রাজাচ্যুত করিয়া পুনরায় রত্তমাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রত্তমাণিক্য প্রায় ২৯ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁহার ভাতা মহেক্রমাণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেক্রমাণিক্যের পর তাঁহার ভাতা ধর্মমাণিক্য (২য়) সিংহাসনে অধিকার করেন।

ধর্মমাণিক্যের রাজ্যকালে ছত্ত্রমাণিক্যের বংশধর (প্রপৌত্র ?) জগৎরায় (মতান্তরে জগৎরাম) রাজ্যলাভের জন্ম ঢাকার নাম্নেব নাজিম মীর হবীবের শরণাপন্ন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল দৈন্ত লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন এবং জগৎরায়ের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া সহদা রাজ্ঞধানী উদয়পুরের নিকট পৌছিলেন। রাজ্ঞা ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু দাফল্য লাভ করিলেও অবশেষে পরাজিত হইয়া পর্বতে পলায়ন করিলেন (আ: ১৭৩৫ খ্রী:)।

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত অংশই
ম্ললমান রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত হইল। জগংরায় স্বাধীন পার্বত্য-ত্রিপুরারাজ্যের
রাজা হইয়া জগংমাণিক্য নামে সিংহাদনে আরোহণ করিলেন। ম্ললমান
অধিকৃত ত্রিপুরার ২ংটি পরগণা—চাকলা রোসনাবাদ—তাঁহাকে জমিদারিস্বরূপ
দেওয়া হইল। ত্রিপুরারাজ্যের যে অংশ ম্ললমান রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত হইল
তাহা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্থাংশ, শ্রহট্রের অর্ধাংশ,
নোয়াধালির ভূতীয়াংশ এবং ঢাকা জিলার কিয়নংশ লইয়া গঠিত ছিল। তল্পধ্যে
জিলা ত্রিপুরার ছয় আনা অংশমাত্র ত্রিপুরাপতিগণের জমিদারি।

विदेशमामध्य मिर्द अनैष्ठ ''विमुदात्र देखितृक'' ॥ व नृक्षे।

এইরপ রাজ্যলোভী জগৎরায়ের বিশ্বাস্থাতকতায় পাঁচশত বংসরেরও অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য নামেমাত্র আংশিকভাবে স্বাধীন থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের পদানত হইল।

ধর্মমাণিক্য বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলে তিনি জগংমাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়া ধর্মমাণিক্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মীর হবীবের অক্সান্ত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হইল না। বরং এই সময় হইতে একজন মুসলমান ফৌজনার সদৈক্তে ত্রিপুবায় বাস করিতেন।

অতঃপর ত্রিপুবার রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজসিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বিতা, মুদলমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চক্রান্ত কবিয়া এক রাজাকে সরাইয়া অন্ত রাজার প্রতিষ্ঠা ও কিছুকাল পবে অহুরূপ চক্রান্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ঘটনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই।

## ৪। কোচবিহারের মুদ্রা'

কোচবিহারের প্রথম বাজা বিশ্বসিংহের মৃদ্রার উল্লেখ থাকিলেও অক্সাবধি তাহা আবিষ্ণত হয় নাই । তাঁহাব পুত্র নরনারায়ণের দময় হইতে কোচ রাজারা প্রায় নিয়মিতভাবেই মৃদ্রা তৈয়ার কবিয়াছেন। এই মৃদ্রাগুলি রৌণ্য নির্মিত এবং মৃদলমান স্থলতানদেব তন্থা (টক্ষ বা টাকা) মৃদ্রাব রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে এবং গোলাকারে প্রস্তুত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (device) নাই; ইহাদের মৃথ্য (obverse) ও গৌণ (reverse) উভয় দিকেই শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লেখন (legend) থাকে। মৃথ্য দিকে রাজার বিরুদ (epithet) এবং গৌণ দিকে রাজার নাম ও শকাব্দে তারিখ লেখা হয়। এই ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় পর্যন্ত বলবং ছিল। পরে তাঁহার দ্বারা শাসিত পশ্চিম' কোচরাজ্য মৃদ্রল বাদশাহের 'মিত্ররাজ্যরূপে' পরিগণিত হয় এবং কোচ

১। থানচৌধুরী আমানতউলা সম্পাদিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' (কোচ) ১ম বঙ (বিশেবত ২৭৯-২৯৬ পূঠা) স্তইব্য। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত রাজাদের রাজভ্কালের প্রবন্ধ ও শেব ভারিবঙালি এই পুরুক হইতে লওরা হইরাছে।

२। प्रशीवान मञ्ज्ञनात्र, शासन्दर्भातनी (३० शास): "३७ मकात्र महात्रास विचनिःह निरहानन साथ हेरेश जानन नाटा हिक् अन्नन कत्रिशाहन।" क्लांड-मृ: २४० ७ २४३ सहेत्रा।

রাজার। পূর্ণ টক্ষ নির্মাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুরু অর্ধ টক্ষ নির্মাণ করিতে বাধ্য হন। লন্দ্রীনারায়ণের অর্ধ মুক্তাগুলি তাঁহার পূর্ণ মুক্তার ক্ষেত্র সংকরণ হইলেও তাঁহার পরবর্তী রাজানের অর্ধ টক্গুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের। পূর্ণ বুহত্তর টক্ষের ছাঁচ দিয়া এই সকল ক্ষেত্রর অর্ধ মুদ্রা মৃদ্রিত হওয়ায় তাহাদের উভয় পার্দের লেখনই আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার নাম পড়া ফুংসাধ্য। বাহা হউক, কোঁচ রাজানের নামের শেষাংশ 'নারায়ণ' হইতেই এই জনপ্রিয় মুদ্রাগুলির 'নারায়ণী মুক্তা' নাম হইয়াছে।

নরনারায়ণের মুদ্রাগুলির লেখন বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলেও আফুতি ও প্রকৃতিতে দেগুলি হুদেন সাহী তন্থারই অমুরূপ। এগুলির মুখ্য দিকে 'গ্রীশ্রীশিবচরণ কমলমধুকরস্তু' ও গৌণদিকে 'শ্রীশ্রীমন্বরনারায়ণস্তু' (বা 'নারায়ণ ভূপালতা') 'শাকে ১৪৭৭', এই লেখন থাকে'। নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের মৃদ্রার মৃথ্য দিকে্ নরনারায়ণের মৃদ্রার মতই লেখন থাকে এবং গৌণ দিকে থাকে 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণস্থ শাকে ১৫০৯' বা '১৫৪৯' । লক্ষ্মীনারায়ণের পরে তাঁহার পৌত্র প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; দেশুলির মুখ্য দিকে নরনাবায়ণের মূজার মতই লেখন এবং 'প্রীশ্রীমংপ্রাণনারায়ণক্ত শাকে ১৫৫৪', '১৫৫৫' বা '১৫৫৯' থাকে। ত বৃটিশ মিউজিয়ামেব একটি মৃদ্রাতে শকান্দেব পরিবর্তে কোচবিহারের 'রাজশকের' তারিথ হিসাবে 'শাকে ১৪০' (অর্থাৎ ১৬৪৯ ) লেখা দেখা ধায়। গুলা বাছল্য, প্রাণনারায়ণ যখন মুঘল বাদশাহের আফুগত্য ছিল্ল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, দেই সময় তাঁহার পূর্ণ মূলাগুলি প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোদনারায়ণের ১৭৯ (?) রাজণকের তারিথযুক্ত অর্থটিক পাওয়া নিয়াছে। তাঁহার পর খৃষ্টীয় অন্তাদশ শতাকীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মহীন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত অন্ত সকল রাজারই তাবিথহীন ও অসম্পূর্ণ লেখন যুক্ত মামূলি অর্থ টক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

<sup>31</sup> काइ-शृ: २४२ च किया।

२। क्वांठ-शृः २४७--४४ ७ हिता।

का काठ-शृः २४७ छ किया।

s। (कांठ-शृ: २४०, मूखा मःथा ४० ।

e। আমানতউল্লা ১৭৯ রাজণকের (অর্থাৎ ১৬৮৮ পুটাকের) তারিথবৃক্ত কর্বটালের উল্লেখ ক্রিরাছেন, কিন্তু তারিখটি নিশ্চরই ঠিক নর, কারণ ১৬৮০ পুটাকে তাহার রাজস্ব পেব হর। কোচ-পু: ২৮৮।

অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাজ্যে রঘুদেবও পূর্ব টিক নির্মাণ করেন; তাহা
নরনারায়ণের মূজাব অহ্দরপ হইলেও তাহার মৃথ্য দিকের লেখনে শুধু দিবেব
পবিবর্তে হর-গৌবী'ব প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে:
( ম্থ্যদিকে ) শ্রীশ্রীহবগৌরীচরণ-কমলমধুকরক্তা ( গৌণদিকে ) শ্রীশ্রীরঘুদেবনারায়ণভূপালক্ত শাকে ১৫১০ । বঘুদেবেব পূত্র পরীক্ষিংনারায়ণেব মূজার লেখনও
অহ্দরপ: ম্থ্যদিকে শ্রীশ্রীহরগৌবী-চবণ-কমল-মধুকবক্তা ও গৌণদিকে
'শ্রীশ্রীপবীক্ষিতনারায়ণ-ভূপালক্ত শাকে ১৫২৫"। পূর্ব কোচ বাজ্যের কোন অর্ধ
টক পাওয়া বায় নাই।

### ৫। ত্রিপুরাবাজ্যেব মূজা

ত্রিপ্রাব 'বাজমালার' (৩ পৃঃ॥০) ১৪৫ সংখ্যক রাঙ্গা বত্ব-ফাপ্রথম 'মাণিকা' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকানীপ্রদন্ধ দেনেব লেখা অস্থ্যায়ী ত্রিপ্রারাজনেব মধ্যে তিনিই প্রথম ১২৮৬ শকান্দে মৃদ্রা উৎকীর্ণ করেন (রাজ ২—পৃঃ ২/০)। বত্বেব পববর্তী দে সম্দর্ম রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপ্রায় বাজত্ব করেন, তাঁহাদেব মধ্যে অস্ততঃ পনেব জনেব মৃদ্রা আবিদ্ধাবেব কথা জানা যায়ত। প্রধানতঃ রাজ্যাভিষেকের সম্থ (ও অধিকন্ত কথন কথন প্রবর্তী কোন সময়ে)

- ১। কোচ-পৃ: ২৮৪র সন্থ্রের চিত্র, ৪ সংখ্যক মুখা। Botham's Cal. Prov. Coin Cabinel, Assam, p. 528. pl. III. 4.
- ২। কোচ-পৃ: ২৮৪র সমূধের চিত্র, ৫ সংখ্যক মুছা। Botham, 1bid., P. 11, Pl III. 6.
- ৩। ই কালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক তিন সহরে বা ধণ্ডে সম্পাদিত বীরাজ্ঞমাল,' এই প্রবন্ধে 'রাজ' বিলিয় উলিখিত হইরাছে এবং ইহার ১য়, ২য় ও ৩য় সহয়কে বর্ণাক্রমে বেটুনী মধ্যে ১, ২, ও ৩ সংখ্যা হায়া স্চিত করা হইরাছে। এই গ্রহণানি ত্রিপুরার মৃত্রা বিবরে প্রধান অবলখন। নিম্লিখিত গ্রহ্ঞানিতেও ত্রিপুরার মৃথার আলোচনা আছে।
- (a) Marsden's Numismata Orientalia Illustrata, p.793, Plate LII.
  (b) R. D. Banerji, An Rep. Arch. Surv Ind., 1913 14, pp. 249-253 and Plate; (c) N. K. Bhattasali, Numismatic Supplement, XXXVII, pp. 47-53 (d) E. A. Gait, Rep. Progr. of Hist, Res. in Assam, p. 4; (e) Md Reza-ur-Rahim, Jour. Pakistan Hist. Soc. Vol. 1V, pp. 103-11\*, (f) অকিনাচন বৰ্ষৰ আনন্দৰাজ্যৰ পান্তৰ), ১৯০৭ পোৰ, ১৯০৪ সাল।

ত্ত্বিপুরারাজরা তাঁহাদের 'দাধারণ মৃদ্রা' এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'রাজ্য-জয়ের' ও তার্শব্যানের (বা তার্থদর্শনের ) 'স্থারক মৃদ্রা' উৎকীর্ণ করিতেন।

ত্রিপুরার মূজাগুলি প্রধানতঃ রৌপ্য নির্মিত ও গোলাকার। এগুলি বাংলার ফলতানদের 'তন্থা' (টক বা টাকা) মূজার রীতিতে প্রায় ১৬৫ প্রেণ ওজনে তৈয়ারী হইত। কল্যাণ—, গোবিন্দ—, ইন্দ্র—, ও ক্লফ-মাণিক্যের কল্লেকটি এক-চতুর্থাংশ ও গোবিন্দমাণিক্যের একটি এক-অষ্টমাংশ টক্ক আবিষ্ণত হুইরাছে। এছাড়া মাত্র বিজয়—, গোবিন্দ—, ও কৃষ্ণ-মাণিক্যের কয়েকটি স্বর্ণমূজার উল্লেখ আছে। ত্রিপুরার তাত্রমূজা মিলে নাই; বাংলাদেশের অক্যান্ত স্থানের ত্যায় ত্রিপুরাবাস্তাও কড়ি দিয়া ছোটখাট কেনাবেচার কাক্স চলিত (রাজ ৩—পঃ ২২৮)।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্-মধ্যযুগীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে জিপুরা-মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক কালে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাভেই চিত্রণ (device) আছে এবং ভারতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রায় নিয়মিত ভাবেই রাজমহিষীর নামও দেখা যায়। ত্রিপুরা মুদ্রার মুখ্যাদিকে (obverse) যে লেখন (legend) থাকে, তাহা সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লিখিত। এই লেখনের প্রথমাংশে রাজার বিরুদ (epithet) এবং দিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর নাম থাকে; যথা—'ত্রিপুরেক্র শ্রীশ্রীধন্তমালিক্য-শ্রীক্রমলাদেব্যোও। গৌণদিকে (reverse) 'পৃষ্ঠে ত্রিশূলযুক্ত সিংহমৃতি' ও শকাক্রে তারিথ থাকে। ক্রু মুন্তায় মালিক্য-উপাধিবিহীন রাজার নাম এবং চিত্রণ (ও কথন কথন তারিথ) থাকে।

ত্রিপুরা-সিংছের পরিবর্তে যশোধর মাণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে 'ত্রিপুরা-সিংহের উপর নারীযুগল পরিবেষ্টিত কৃষ্ণমৃতি' আছে। বিজয়মাণিক্যের এক প্রকার মূলায় দশভূজা হুর্গা ও চতুভূজি শিবের অর্ধাংশ দিয়া গড়া এক বিচিত্র অর্ধনারীশ্বর মৃতি দেখা যায়; এই অভ্তপূর্ব মৃতিটির পঞ্চভূজ হুর্গাংশ সিংহের উপর ও দ্বিভূজ শিবাংশ ব্যের উপর অধিষ্ঠিত।'

ঐতিহাসিক তথ্যহিদাবে ত্রিপুরা-মুজাগুলি বিশেষ মূল্যবান। আনেক দময়
এই মুজাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে দাহাষ্য করে। ইহা ছাড়াও রাজমালায়
বর্ণিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথা ত্রিপুরারাজদের 'মারক মুজা' আবিহ্নারের ফলে
দমর্থিত হইয়াছে। রাজমালায় ধক্তমাণিক্যকর্ত্ক '১৪৩৫ শকে' 'চাটিগ্রাম বিজরের'

১। वर्षमान लायकरे नर्वस्थम এरे व्यवनातीयत मृष्टित गतिहत एन।

(রাজ ২—পঃ ১২৬) ও অমরমাণিক্য কর্তৃক 'গ্রীহট্ট করের' (রাজ ৩—পঃ ১৪) এবং উভয় ঘটনার 'মারক মুদ্রা' নির্মাণের কথা আছে; ধথাক্রমে ১৪৩৫ ও ১৫০৩ শকান্দের তারিথযুক্ত উভয় প্রকারের স্মারক মুদ্রা আবিষ্ণত হইয়াছে'। প্রথমটিতে লেখা আছে "চাটিগ্রাম-বিক্ষয়ি-শ্রীশীধন্তমাণিক্য-শ্রীক্মলাদেব্যৌ" এবং দিতীয়টিতে লেখা আছে "শ্রীহটুবিজয়ি-শ্রীশ্রীয়তামরমাণিক্য-শ্রীশ্রমরাবতী দেবো)"। রাজমালায় বিজয়মাণিকা কত্তক স্থাপপ্রাম জন্মের পর বন্ধপুত্র তীরস্থ ধ্বজঘাটে স্বানের ও ওন্ধপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যায় স্বানের বে তুই প্রকার স্থারক মুত্রা প্রান্তর কথা আছে ( রাজ ২—পু: ee ), তাহাও পাওয়া গিয়াছে<sup>২</sup>। ১৪৭৬ শকে মুদ্রিত একটিতে লেখা আছে "ধ্বঞ্চাটজয়ি-শ্রীশ্রীলিজয়মাণিকাদেব—শ্রীলরস্বতী-মহাদেব্যে)" এবং ১৪ [৮] ২ শকান্দের তারিথযুক্ত অন্ত মুদ্রাটিতে লেখা আছে "লাক্ষাম্বায়ি-শ্রীশ্রীত্রিপুরমহেশ-বিজয়মাণিক্যদেব-শ্রীলক্ষীবালাদেব্যৌ"। মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্থনারীশরেব মূর্তিটি আছে। এট প্রদক্তে বিজয়মাণিকের আর হুইটি দাধারণ মুম্বার পাঠ আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৪৫১ শকে মৃদ্ধিত একটিতে আছে "শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্য-শ্রীলক্ষী-মহাদেব্যোঁ ও ১৪৭৯ পকান্দে মুদ্রিত অপরটিতে আছে "প্রতিনিন্ধনি( দী )ম-শ্রীপিক্সমাণিকাদের-লক্ষ্মীবালাদেরেন্য"। প্রকাবান্তরে বিজয়মাণিক্য কর্তক মহিবী লক্ষ্মীকে নির্বাদন দেওয়া ও পরে আবার তাঁহাকে গ্রহণ করার যে কাহিনী রাজ্ঞানায় (২-পু: ৪৩) আছে তাহা মহাদেবী লক্ষ্মীর নামের সহিত মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরস্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষীর নামান্ধিত ১৪৭৯ শকের মুম্রাগুলি সমর্থন করিতেছে। দেখা যায়, ১৪৭৬ শকাম্বের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়া সরস্বতীকে রাণী করা হয় এবং ১৪৭৯ অব্দের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্মীকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, কাছাড়-রাঞ্চ ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মৃদ্রিত 'গ্রীহট্ট বিজ্ঞায়র", এবং স্থলতান ছংদন সাহের 'কামর, কামতা, জাজনগর ও ওড়িষা' জয়েব বিখ্যাত স্মারকমুদ্রাগুলি ছাড়া ত্তিপুরারাজদের মত স্থারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নাই।

<sup>)।</sup> ब्रोज (०), पृ: ১e8, मधुर्थत्र हिन्न।

२। जानमवासात्र शक्तिना, >>१न शीव, >०१३ मान।

पृक्ति निष्ठिनिडिनिशासित अरे मुलावित की वर्षमान लगक शाहिताहिन ; Numismalle Chronicle-अ हेहा खकालिख क्टेरन।

## বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যব্গ

# কোচৰিহারের যুদ্র।

| > ; | প্ৰস্তুত কাল  | সমুৎের দিকে       | অপর পৃষ্ঠে |
|-----|---------------|-------------------|------------|
|     | .३६६६ श्रुकास | <b>a</b> a        | <u> </u>   |
|     |               | মল্লর নারা        | শিবচরণ     |
|     |               | মণ ভূপাল          | কমল মধু    |
|     | -             | স্য শাকে          | ক্রস্য     |
|     |               | >899              |            |
| ₹ ! | গ্ৰন্থত কাল   | সমুখের দিক        | অপর পৃঠে   |
|     | ১৫৫৫ শ্বন্ধীৰ | <u>a</u>          | वी वी      |
|     |               | মন্ত্র নারা       | শি বচরপ    |
|     |               | য়ণস্য শাকে       | কমল মধু    |
|     |               | >899              | ৰ ব গ্ৰ    |
| 9   | প্ৰস্তুত কাল  | স মুখের দিক       | অপর পৃঠে   |
|     | ১৫৮৭ খুটাক    | প্রীপ্রীম         |            |
|     |               | हक्ती भावाय       | শিবচরণ     |
|     |               | ণস্য শাকে         | কমল মধু    |
|     |               | >4.03             | করস্য      |
|     | প্ৰস্তুত কাল  | সমূধের দিক        | অপর পূঠে   |
|     | ১৫৮৭ শ্বন্থীক | <b>শ্রীশ্রী</b> ম | <b>a</b> a |
|     | •             | हासी नाषाय        | শিবচরণ     |
|     |               | ণস্ত শাকে         | কমল মধু    |
|     |               |                   |            |

54.02

# वारमा मध्यम हेकिहान-मधाम्भ

| 4.1 | প্ৰস্তুত কাল   | मगूर्थद किक     | অপর পুতে    |
|-----|----------------|-----------------|-------------|
|     | ১৫৮৭ খুকীস্ব   | ত্ৰীশ্ৰীম       |             |
|     |                | क्षम्त्री नावाम | শিবচরণ      |
|     |                | ণস্য শাকে       | . कश्म मध्  |
|     |                | \$603           | করস্য       |
| 91  | প্রন্তুত কাল   | সম্মুখের দিক    | অপর পুঠে    |
|     | >६৮१ श्रुष्टीस | শ্ৰীশ্ৰীম       | <u> এ</u> ী |
|     |                | लकी नांचाय      | শিবচরণ      |
|     |                | ণস্য শাকে       | কমল মধু     |
|     |                | >0.0            | কবস্য       |
| 9 1 | প্ৰস্তুত কাল   | সন্মুখেব দিক    | অপব পৃচ্চে  |
|     | ३७७२ थुकीक     | শ্ৰীম           | <b>A</b>    |
|     |                | ৎ প্রাণ নারায়  | শিবচৰণ      |
|     |                | ণস্য শাকে       | কমল মধু     |
|     |                |                 |             |

কর্ম্য

## यारणा स्मानक देखिहान स्कार्धियहारवव यहा

**166** →



# वारमा मार्भात शेविशान—स्कार्गवशास्त्रत मन्त्रा

# f60-4













# वारमा म्हामत शिक्शन-मधायाम

# ত্রিপুরার মুজা

# চিত্র-পরিচিতি—গ

|                                | মুখা দিক                                             | গৌণ দিক                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ১। প্রথম বত্নমাণিক্য           | —লেখন: 'পাৰ্বতীপ-/                                   | শ্রীলক্ষী-/মহাদেবী/ শ্রীশ্রী- |
|                                | বমেশ্ববচ /রণপরে )/১২৮১"                              | বন্ধ-/মা-িকো।                 |
| ২। ধন্মাণিক্য                  | <b>লেখন: "ত্রিপুবেন্দ্র/শ্রীশ্রী</b> -               | ত্রিপুবাদিংহ।                 |
|                                | ধন্য-মাণিক্য-শ্রীক-/                                 | 'শক I ১৪১২"                   |
|                                | मनारमरवर्गा"।                                        |                               |
| 01-10-                         | লেখন: "চাটিগ্রাম [বি-]/                              | ত্রিপুবাসিংহ।                 |
|                                | 🤊 য়ি শ্রীশ্রীধ-/ন্যমাণিক।-                          | "শক ১৪৩৫" 1                   |
|                                | শ্রী/কমলাদেব্যো"।                                    |                               |
| ৪। প্রথম বিজয়মাণিব            | চা—্লখন ং "ধ্বজঘট জ-]/য়ি                            | । ত্রিপুব।সিংহ।               |
| •                              | শ্ৰীশ্ৰীবিজ-/য়মাণিকা-                               | "শক ১৪৭৬" I                   |
|                                | দে /ব-শ্রীসবশ্ব-/<br>তী মহাদেবো)"                    |                               |
|                                |                                                      | GrandGran                     |
| u ————                         | লেখন: প্রতিসিদ্ধুসি-/ম-<br>শ্রীশ্রীবিজয়-/মাণিকাদেব- | ত্রিপুকাসিংহ।<br>"শক ১৪৭৯" ।  |
|                                | ল-/ক্ষীবাণীদেবেগী"।                                  | (4 ) 5 ( )                    |
| ١ - ١٥                         | শেখন: 'লান্ধায়াযি- শ্ৰীশ্ৰী                         | - রুষবাহন চতুর্জ শিব ও        |
|                                | ত্রিপুবম হেশ-বিজয়-মা-                               | সিংহবাহিণী দশভুজা তুর্গার     |
|                                | ণি-/কাদেব শ্রীলক্ষ্মী-/রাণী<br>দেবোম"।               |                               |
|                                | • 1 •                                                | 58[b]z" I                     |
| न । जनस्या। वका(               | .লখন: "গ্রীশ্রীযুতান-/ন্ত-<br>মাণিকাদে-/ব-শ্রীরত্মা- | ত্রিপুরাসিংহ।<br>"শক ১৪৮৯"।   |
|                                | ব-/তীমহাদেবোঁ"।                                      | 1,7 5555                      |
| ৮। উদয়মাণিকা—ে                | পথন: "শ্ৰীশ্ৰীযুতোদ-/য়-                             | ত্রিপুবাসিংহ।                 |
|                                | মাণিক্য-/দেব শ্রীহিরা-/                              | "中本 3863" 1                   |
|                                | মহাদেবোটা ।                                          |                               |
| <ul><li>अभवभागिका—(व</li></ul> | গ্ৰন: "গ্ৰীহট্বিজয়ী/গ্ৰী                            | ত্রিপুবাসিংহ।<br>"শক ১৫০৩"।   |
|                                | প্রীযুডামর/মাণিকাদেব-<br>অ/মরাবতীদেবো)"।             | न्क अध्या                     |
|                                | 1. 141 1 - 10 10 171 1                               |                               |

## करना म्हान हे छिदान-वधार्थ

# চিত্ৰ-পৰিচিতি—ৰ

|                                    | मूरा फिक                       | (गींग मिक                        |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| >। जन्मानिका— (                    | লখন: "শ্ৰীশ্ৰীযুত/জয়মা-       | ত্রিপুবাসিংহ।                    |
|                                    | नि/कारमवः                      | "भक >8% ।                        |
| ২। বাজধরমাণিকা-                    | –লেখন: শ্ৰীশ্ৰীযুতবাজ-/        | ত্রিপুরাসিংহ।                    |
|                                    | ধরমাণিকাদে-/ব-শ্রী             | "#4 200P. I                      |
|                                    | সভ্য ব-/তীমহাদেবো <sup>†</sup> | 1                                |
| ৩। যশোমাণিকা—                      | লেখন: "শ্ৰীশ্ৰীযুত্যশো/        | ত্রিপুবাসিংহ, উপবে নাবী-         |
|                                    | মাণিক্যদেব/লক্ষীগোঁবী          | যুগল পবিৰ্ত বংশীধারী কৃষ্ণ-      |
|                                    | জ-/য়ামহাদেব্যঃ                | মৃতি। "मक ১৫২२"।                 |
|                                    |                                | ( অস্পষ্ট )।                     |
| <ul><li>। नजनाजायण— (</li></ul>    | লেখন: "শ্ৰীশ্ৰী,শিবচবণ-/       | লেখন: "গ্রীশ্রী/মন্ত্রব নারা-/   |
|                                    | কমলমধু-/কবস্য"                 | য়ণ ভূপাল/স্য শাকে               |
|                                    | ·                              | >899"                            |
| <ul> <li>विश्वीनाताय्य—</li> </ul> | লেখন: "শ্ৰীশ্ৰী/শিবচৰণ /       | (नथन: "औऔ/नक्तीनावाध-/           |
|                                    | কমলমধু-/কবস্য"                 | ণস্য শাকে ১৫০১"।                 |
| ७। প্রাণনাবায়ণ—                   | লেখন: 'শ্ৰী-ী/শিবচৰণ-          | লেখন: "ভীশ্ৰী/প্ৰাণনারা-         |
|                                    | কমলমধু-/কবস্য"                 | य-/नमु मार्क/১৫৫१ (१)"।          |
| 91-4-                              | (नचन: "ट्रोट्री/निवहव-         | লেখন: শ্রীশ্রীম[ৎ*]প্রাণ-        |
| (অধ্যুদ্রা)                        | [ণ*]/কমলম[ধু*]/                | নাবা[ম-+]/[৭+] <b>স্য শাকে</b> / |
|                                    | করস্য"                         | ···]                             |

বাংলা দেশের ইতিহাস-মধার্য ত্রিপুরার বুয়ো—গ

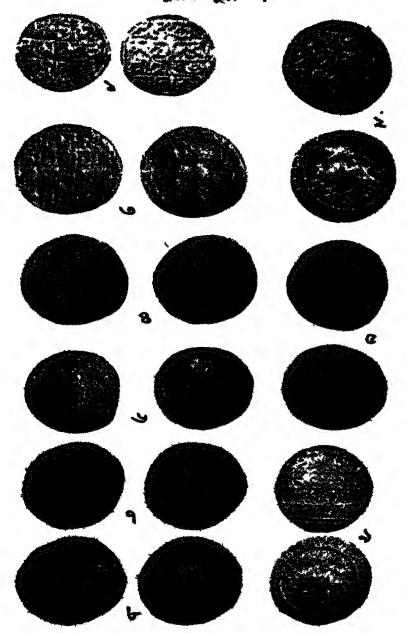

# বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যয়েশ ত্রিপুরার মুদ্রা—স



রম্বাণিক্যের নামান্ধিত তিন্টি তারিধবিহীন মূদ্রা শ্রীরাধালদান বন্দ্যোশাখ্যার প্রকাশিত কবিয়াছেন'। রাজমালার সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন প্রথমে ( রাজ—১২ পৃ: ১৯২ ও ১৯৬ ) ১২৮৮ শকেব তুইটি এবং পরে ( রাজ ২—পৃ: ২ ) ° ১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মৃদ্রা আবিকারের কথা বলিয়াছেন। রঞ্জের পরবর্তী পাঁচজন রাজাব কোন মুদ্রা আবিষ্ণৃত হয় নাই। পববর্তী রাজা ধন্তমাণিক্যের বছবিধ মূদ্রাব উল্লেখ আছে<sup>২</sup> , ইহার তারিখবিহীন ও ১৪১২ শকের 'দাধাবৰ মুজা", ছাডাও ১৪৩৫ শকের 'চাটিগ্রাম-বিজন্মের' পূর্ব উল্লিখিত 'শারক মুদ্রা' আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাবিধবিহীন প্রথম মৃষ্টাট ছাডা আর দব-গুলিতেই ধক্তেব মহিষী কমলার নাম আছে। ধক্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্যের মুদ্রা না মিলিলেও কনিষ্ঠ পুত্র দেবমাণিকা ও তাঁহার রাণী পদ্মাবতীর নামান্ধিত ১৪৪৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে?। দেবমাণিকোর কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়েব ১৪৫১ ও ১৪৮২ শকাব্দের মধ্যে মৃদ্রিভ বে বিচিত্র সব মুদ্রা আবিষ্কৃত হইরাছে. ভাহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে। বিজয়ের পুত্র অনস্তের ১৪৮৭ শকের বে মুদ্রা আবিষ্ণত হইয়াছে, তাহাতে মহিধী রত্বাবতীর নাম আছে°। অনস্কমাণিক্যের খণ্ডর সেনাপতি গোপীপ্রদাদ তাঁহাকে হত্যা করিয়া জ্রিপুরার সিংহাসনে বদেন ও 'উत्त्रमानिका' नाम लहेशा পच्चो शीतात्र महिल ১৪৮১ नकास्त्र रव मूला निर्माण করেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে । উদয়ের পুত্র প্রথম জয়মাণিক্যকে হত্যা করিয়া অমরমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বদেন ও মুন্তা প্রচার করান, জাহার ও মহিবী অমরাবতীর নামান্তিত ১৪৯৯ শকের", 'দাধারণ' ও ১৫০৩ শকের প্রোলিধিত ত্রীংট্টবিজয়েব 'স্থারক' মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াচে। অমরমাণিক্যের আত্মহত্যার পর তাঁহার পুত্র প্রথম বাজধরমাণিক্য ত্রিপুরা-নিংহাদনে আবোহৰ করেন : তাঁহাব ও মহিষী সভাবতীব নামে মুদ্রিত ১৫০৮ শকেব মুদ্রা আবিষ্কৃত

<sup>) |</sup> An. Rep., Arch, Surv, Ind, 1913-14, p. 249 f.

২। রাজমালার (২-পৃ: ২/০) থকের ১৭ট ১৪১২ শকের, ১ট ১৪১৯ শকের, ১ট ১৪২৮ শক্ষের ও ২ট অক্ষিহীন মুদ্রার উল্লেখ আছে।

७। बाजमानात्र अध्य ७ ठजुर्व श्रकारतत्र मूलात्र किंव श्रकानिक स्रेतारह (२-१: २ ७ किंव )।

e 1 J.P. H.S. IV,pp. 109 ff.

e: जानम्बाबाद शिवकां, ১৯८न शीव, ১४८० गाम।

<sup>.1 31</sup> 

হইন্নাডে'। রাজধন-পূত্র মৰোমাণিক্য কোথাও ১৫১৩ শকে (বাজ ৬-পঃ ২৩৫ ) আবার কোথাও ১৫২৪ শকে (বাজ ৩ পু: ২০৬) রাজা হন বলিয়া বলা হইরাছে, যদিও তাঁহাব ১৫২২ শকেব তুই প্রকার অভিবেককালীন মুদ্রার প্রমাণ হইছে জানা যায় বে তিনি ১৫২২ অব্দে সিংহাসনে বসেন। এ-গুলির একটিতে লেখা আছে "শ্ৰীশ্ৰীঘণোমাণিকাদেব-শ্ৰীলন্দ্ৰীগৌবীমহাদেবাে" এবং व्यवहरित तथा वाह "जीवरनांशानिकात्तव-शिलक्तीरनांदी-अव 'शहरतिः" (রাজ ৬-প: ২৩৫-২৩৬)। ইহা হইতে অমুমিত হইয়াছে বে যশোমাণিকোব লন্ধী ও জয়া নামে দুই মহিষী ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই অভিবেককালে প্রায় সমমর্যাদার অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩ পু: ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭)। বৃদি ইহা ঠিক হয়, তবে ষশোমাণিক্যের মুদ্রার পূর্ববর্ণিত "নারীযুগলপথিবেষ্টিত ক্লফম্র্ডির" চিত্রপ বিশেষ তাৎ ার্যপূর্ব। যশোমাণিক্যের পব কল্যাণমাণিক্য বাজা হন, ১৫৪৮ শকে মৃদ্রিত তাঁহার যে এক-চতুর্বাংশ টক পাওবা গিয়াছে, তাহাতে কোন রাণীর নাম নাই। কল্যাণের পুত্র গোবিন্দের ১৫৮১ (১৫৮৯ ?) শকের এক-চতুৰ্বাংশ টং আবিষ্ণত হইরাছে।° গোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্তৃক প্রথমে বিভাডিত হন এবং ছত্রমাণিকোর মৃত্যুর পর আবার সিংহাসনে বসেন (রাজ ৩ পু: ৩৪৭)। ছত্ত্রমাণিক্যের ১৫৮২ শকেব মুন্তার উল্লেখ আছে ।

গোবিন্দেব পুত্র রামদেবমানিকোর কোন মুদ্রা আবিকৃত হব নাই। রামদেবের জ্যৈষ্ঠ পুত্র 'কালিকাপদপদ্মধূপ' বিতীয় বর্ত্বমানিকোর নামান্ধিত ১৬০৭ শকের মুদ্রা আবিকৃত হইয়াছে।" রন্ধের ভূতীয় প্রাতা 'শিবতুর্গাপদরজমধূপ' বিতীয় ধর্মমানিকোর ১৬৬৬ শকেব মুদ্রা পাওয়া নিযাছে'। বান্ধা বিতীয় ইক্রমানিকোর ১৬৬৬ শকে মুদ্রিত একটি এক চতুর্থাংশ টক্ষ ঢাকা মিউজিয়ামে বন্ধিত আছে।

১। রাজ, এপু: ২০০এর সমুবের চিন্দ। Num, Suppl. XXXVII., p N 47, Fig. 1

२। Ibid, Fig 2. शंक (०)-गृ: २४१

e; lbid , p. 48N., Fig. 3.

৪। গোবিশ্বমাণিকোর ১৬-২ শকের উল্লেখ আছে (V. A. Smith-Catalogue of Coins in the Indian Museum, p 297)

et Mum, Suppl, XXXVII p. N. 53

<sup>+ |</sup> Ibid , p. N. 45 Fig. 4

<sup>11</sup> Maraden, Num. Orl. p'95, Pl. Ll'. MCCiX, and Gait'siRep. p 4.

v | I.P.H.S , IV, pp. 109ff.

# মূজার সাহায্যে ত্রিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় তাহার তালিকা।

| রাজার নাম                 | মুক্তায় লিখিত শকাৰ | এটা ব     |
|---------------------------|---------------------|-----------|
| প্রথম রত্ত্মাণিক্য        | ) <del>2</del>      | <u> </u>  |
| ধন্তমাণিক্য               | 2825-AP             | 3820-7678 |
| দেবমাণিক্য                | 288►                | >650      |
| বি <b>জ</b> য়মাণিক্য     | 7867-45             | >& < >-00 |
| অনস্তমাণিক্য              | 7861                | 76.96     |
| উদয়মাণিক্য               | 7843                | >669      |
| অমরমাণিক্য                | ٥٠٥٢-٩٤٤ر َ         | 2877-63   |
| রা <del>জ</del> ধরমাণিক্য | >6.0p               | >0406     |
| যশোধরমাণিক্য              | 7655                | >%。•      |
| কল্যাণমাণিক্য             | >682                | 3.65 m    |
| গোবিন্দমাণিক্য            | 3607                | 1965      |
|                           | <b>&gt;७०२</b>      | 744.      |
| ছ <b>ত্ৰ</b> মাণিক্য      | >665-4              | >44··4¢   |
| বিভীয় রত্নমাণিক)         | >607                | >466      |
| বিতীয় ধর্মশাণিক্য        | 1606                | 7178      |
| <b>रेख</b> या निका        | ) <b>*</b> * * *    | >188      |
|                           |                     |           |

## বাংলার স্লভান, শাসক ও নবাবদের কালাসুক্রমিক তালিকা

# (ক) মৃসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের স্থলতান ও শাসকগণ

|      | নাম                                          | শাসনকাল (খ্রীষ্টাব্দ)                |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| (2)  | ইখভিয়াকদীন মৃহত্মদ বথতিয়ার খিলজী           | )208- <b>)</b> 206                   |
| (२)  | ইজ্দীন মৃহস্ম শিরান খিলজী                    | 3206-250P                            |
| (৩)  | আলী মৰ্দান বা আলাউদ্দীন'                     | >200->25                             |
| (8)  | নিয়াস্দীন ইউয়ক শাহ'                        | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>          |
| (1)  | নাসিক্দীন মাহ মৃধ ( ইলত্ৎমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র | () >>>>>>                            |
| (৬)  | ইথভিয়াৰুদীন দৌলং শাহ-ই বনকা'                | (আঃ) ১২২৯-(আঃ)১২৩১                   |
| (1)  | षानाउदीन बानी                                | (আ:) ১২৩১-(আ:)১২৩৩                   |
| (4)  | <b>নৈদ্দী</b> ন আইবক য়গানতং                 | (আ:) ১২৩৩-:২৩৬                       |
| (2)  | আধ্র ধান                                     | <b>३२७७-(ज्य†ः)</b> ऽ२७१             |
| (>•) | ইচ্ছ্দীন তুগরল তুগান ধান                     | (আ:) ১২৩৭-১২৪৫                       |
| (22) | কমকদীন তম্ব ধান                              | >>86->>81                            |
| (>4) | জলাল্দীন মহদ জানী                            | <b>&gt;२</b> ৪१-(व्याः)>२ <b>०</b> ১ |
| (٥٤) | ইখতিয়াকদীন মুদ্ধক তুগবল খান বা              |                                      |
|      | ম্গীহুদীন যুজবক শাহ'                         | (আ:) ১২৫১-(আ:)১২৫৭                   |
| (84) | জশাল্দীন মহদ জানী ( দ্বিতীয় বার )           | >2¢                                  |
| (54) | इंब्ल्फीन रनरन श्करकी '                      | (আ:) ১২৫৯-১২৬০২                      |
| (54) | ভাজুদীন আৰ্দলান খান                          | ? - >२७৫२                            |
| (>1) | তাতার খান'                                   | >506 - 30                            |
|      | ( ভাজুদীন আৰ্দলান খানেব পুত্ৰ )              |                                      |
| (74) | শের খান                                      | ? - (আ:) ১২৬ <b>৯</b> °              |
| (<<) | আমিন থান                                     | (আ:) ১২৬১-(আ:) ১২৭৮                  |
| (২৽) | ত্গরল বা ম্গীক্দীন '                         | (आ:) ১२१৮-(आ:)১२৮२                   |
| ١    | ই'হারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিরাছিলেন।           |                                      |

२ ১२७० ब्रीडेरस्यत पूर्ववर्ती करतक वरशरतत वाःनारमस्यत हेलिहान नवस्य विद्व साना यात्र मा ।

<sup>•</sup> रेंदारम्य माननमान २२७६ ७ २२७२ औरत वश्वरकी, अ नवस्य जात विष्ट्र सामा बाह्र मा।

### কলিপুক্তিমিক ভালিকা

## (খ) বলবনী বংশের স্থলভানগণ

নাম শাসনকাল (মীটাম্ব)

(১) ব্গরা থান বা নালিক্লদীন মাহ্মুদ শাহ (আ:) ১২৮২ (আ:) ১২৯১ (গিয়াস্থদীন বলবনের পুত্র)

(২) কক্ষুদীন কাইকাউস

2527-20-2

### (গ) ফিরোজ শাহী বংশের স্থলতানগণ

(১) শামস্থদীন ফিরোজ শাহ

200-2-2022

(২) জলালুদীন মাহ্মৃদ শাহ (ফিরোক শাহের পুত্র) ১০০৭ বা ১৩০১

(ঐ)

(৩) শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ

1019-1016

(8) निप्राञ्चलीन वाहालूत गांद (व)

202--2055<sub>e</sub>

><55->050c

>05 €->05 ₽

(৫) নাসিক্দীন ইব্রাহিম শাহ (এ)

১৩২৪**-১৩২৬\*** 

### (ঘ) মূহস্মদ ভোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ

(১) তাতার থান বা বহুরাম থান (সোনারগাঁওয়ের শাশনকর্তা)

7054-7004

(২) কদর থান (লখনোভির শাসনকর্তা) 3024-300b

(৩) ইচ্ছুদীন য়াহয়া (সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা) 3924-9

- ্ চ সভবত পিঠার অধীনত্ব শাসনকতা হিসাবে এই সমত বংসরে ইংবারা মুতা একাশ করিবাছিলেন।
  - ৫ এই সময়টুৰু ইনি সম্পূৰ্বভাবে খাণীন ছিলেন।
  - अहे नवत्त्र देशवा विज्ञीत ख्लाडात्मत व्यश्निय गामनवर्ण कित्मन।

৮ সৰ্বনৌভিত্ত হুলভাৰ।

|      | (৩) মুবারক শাহী বংশের স্থলতানগণ           | ও আলী শাহ              |
|------|-------------------------------------------|------------------------|
|      | নাষ                                       | শাদনকাল (খ্রীষ্টাব্দ ) |
| (2)  | ফ্রক্টান মুবারক শাহ <sup>9</sup>          | 200F-J083              |
| (২)  | ই <b>খতিয়া</b> ক্দীন গান্ধী শাহ°         | 3083-3065              |
|      | (মৃবারক শাহের পূত্র)                      |                        |
| (৩)  | वानाउँकीन वानी गार्                       | >08>->08 <i>&gt;</i>   |
|      | (চ) ইলিয়াস শাহী বংশের <b>স্থল</b> ত      | <b>ানগ</b> ণ           |
| (2)  | শামস্কীন ইলিয়াস শাহ                      | 2085-706A              |
| (4)  | সিকন্দর শাহ                               | ১০৫৮-(আ:) ১০১০         |
|      | (ইলিয়াস শাহের পুত্র)                     |                        |
| (७)  | গিয়াস্কীন আজম শাহ                        | (আ:) ১৩৯০-১৪১০         |
|      | (সিকন্দর শাহের পুত্র)                     |                        |
| (8)  | সৈফুদ্দীন হম <b>জা</b> পাহ                | 7870-7875              |
|      | (আজম শাহের পুত্র)                         |                        |
|      | (ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের <del>স্থল</del> ত | <b>ানগ</b> ণ           |
| (5)  | শিহাবুদীন বায়াজিদ শাহ                    | 2875-2878              |
| (২)  | আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ                       | 2828                   |
|      | (বায়াজিদ শাহের পুত্র)                    | •                      |
|      | (জ) রাজা গণেশ ও <b>ভাঁ</b> হার বংশের      | স্থলতানগণ              |
| (5)  | রাজা গণেশ বা দমুজ্মর্দনদেব                | . >8>€                 |
|      |                                           | 7874-7874              |
| (۶)  | জলালুদীন মৃহত্মদ শাহ                      | 7876-7876              |
|      | (রাক্সা গণেশের পুত্র)                     | 7876-7800              |
| (৩)  | মহেন্দ্ৰদেৰ                               |                        |
|      | (রাজা গণেশের পূত্র)                       | 787                    |
| 1 (7 | ানারগাঁওকের স্থলতান।                      |                        |

নাম

नामनकाम ( जेहास )

(৪) শামস্দীন আংমদ শাহ

১৪৩৬ (আ:) ১৪৩৬

(মৃহন্দ্ৰণ শাহের পুত্র)

### (ঝ) মাহ মৃদ শাহী বংশের স্থলভানগণ

(১) নাদিকদীন মাহ্মৃন শাহ

(41: 7808-7815

(২) ক্লকছদীন বারবক শাহ

3842-3893°

(মাহ্মুদ শাহের পুত্র)

(৩) শামস্দীন যুস্ফ শাহ

:893-5760

(বারবক শাহের পুত্র)

(৪) সিকন্দর শাহ

2440-2842 (7)

(যুস্ফ পাহের পুত্র :)

(e) कनान्की । कः उर् भार

>867-2863

(মাহ্মুন শাহেব পুত্র :

### (ঞ) সুপতান শাহজাদা ও হাবশী সুপভানগণ

(১) বাবৰক বা স্থলতান শাহজালা

3867

(২) দৈফুদ্দীন ফিংবাজ শাহ (হারশা)

>864->85°

(৩) দ্বিতীয় নাগিকেদীন মাহ্ম্ন শাং (হাণশী)

1486-0485

।ফিবোজ শাহের পুর)

(৪) শামহত্বীন মূজাফধর শাহ ( হাবশী )

0681-1686

### (ট) হোসেন শাহী বংশের স্থলভানগণ

(১) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

1830-1612

(২) নাসিক্দীন নসরৎ শাহ

7479-7405, .

(হোগেন শাহের পুত্র)

৯ কৃষ্ণীর বারবক পাহ ১৯৭৫-১৯৫৯ ঐটাজে তাহার পিতা নালিকজীন নাহমুদ পাহের সঙ্গে এবং ১৯৭৪-১৯৭৯ ঐটাজে তাহার পুত্র শানক্ষীন রুক্ত পাহের সঙ্গে বুকভাবে রাজভ করেন।

১০ নসরৎ শাহ ১৫১৯ ইটান্থের পূর্বে করেক বৎসর হোসেল পাছের সলে বৃক্তভাবে রাজত্ব ক্রিয়াছিলেল।

ala শাসনফাল (ব্ৰীষ্টান্থ ) (৩) বিভীয় আলাউদ্দীন ফিয়োজ শাহ 7605-7600 (নসরৎ শাহের পুত্র) (৪) গিয়াহভীন মাহ্মুদ শাহ 2400-240P, 3 (হোদেন শাহের পুত্র) (ঠ) হুমায়ুন, শের শাহ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসকগণ (১) হ্মায়ন 760P-760275 (२) जाहां की त क्ली त्वन 1462 (হুষায়ুনের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (৩) শের শাহ 2609-2680 25 (৪) থিজুর খান 2680-2682 (শের শাহের অধীনন্ত শাসনকর্তা) কাজী ফজীলং (বা ফজীহং) (e >683- ? (শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (৬) মুহস্মদ থান ১৩ 7-2660 (শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) (ড) মুহম্মদ শাহী বংশের স্মলতানগণ ও তাঁহাদের সমসাময়িক অক্সান্থ শাসকগণ (১) শামস্থীন মুহন্দ শাহ গাজী >660->666 (২) শাহবাল খান (মুহম্ম শাহ আদিলের অধীনত্ব শাসনকর্তা) ১০০০-১০০৬ (৩) গিয়াস্থদীন বহাদুর শাহ ( মুহুমদ শাহ গানীর পুত্র )

বিতীয় গিয়াস্থান ( মৃহখদ শাহ গাজীব পুত্র )

>640->640

३) मार् मूच नाइ नमार नाइक बाक्या व्यवस्थित स्थाप स्था अकान क्षिताहित्वर्ग।

३३ इमाकून ७ त्वत्र लाह त्व नमस्त्र त्वीरक विस्तन, त्यहे नमग्रेकू अवारम विविधिक हरेगार्थ।

১০ ইমি ১০০০ **ইটাৰে** খাণীনতা যোগৰা ক্ষিয়া শানন্ত্ৰীন নুৰ্বাণ পাছ বাজী নাম চাইয়া স্থাতান হন।

|             | নাম                                           | শাসনভাল ( ব্রীষ্টাব্দ ) |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>(e)</b>  | অজ্ঞান্তনামা ( বিতীর গিয়াস্থদীনের পুত্র )    | 7600                    |
| (%)         | ভূতীর গিরাহনীন ( পরিচর <b>অক্তা</b> ভ )       | >690->698               |
|             | (ঢ) কররানী বংশের শাসকগণ                       | •                       |
| (2)         | ভাজ খান কররানী                                | ) t w 8 - > t w t       |
| (২)         | স্থলেমান কররানী ( তাজ খান কররানীর ভাতা )      | >606->645               |
| (৩)         | বায়াজিদ কররানী ( হুলেমান কররানীর পুত্র )     | >6'92->690              |
| (8)         | দাউদ কববানী ( <b>স্থলেমান কবরানীর পুত্র )</b> | : 6 9 0 - > 6 9 6 > 8   |
|             |                                               | >414->41%               |
|             | (ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ             | 1 '                     |
| <b>(</b> 5) | খান-ই-খানান মুনিম খান                         | 58963 B                 |
| (২)         | ধান-ই-জহান হোদেন কুলী বেগ                     | >696->616               |
| (৩)         | इमभारेन कूनी ( अश्वाही )                      | >645->645               |
| (8)         | মুজাফফর খান তুরবতী                            | >645->640,3             |
| <b>(</b> ¢) | খান-ই-আজম মীৰ্জা আজিজ কোকাহ                   | ১৫৮৩                    |
| (৬)         | ওয়াজীব থান ( অস্থায়ী )                      | >640                    |
| (1)         | শাহ্বাজ থান                                   | 7620-7626               |
| (b)         | সাদিক খান                                     | >646->646               |
| (د)         | শাহবা <b>জ</b> থান ( দিতীয় বাব )             | >669                    |

১০ ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দের করেক মাস ঘাউল করনানী মোগল বাহিনীর সহিত পরাক্তরের কলে ক্ষতাচ্যুত হইমানিলেন।

১৫ এই সমন্ত শাসনকভাদের শাসনভার এছণের সময় হইতে শাসনকাল গণনা করা ছইয়াছে

---নিরোগের সমর হইতে নহে। ছইলন ছাত্রী শাসনকভার মারখানে যে সব অহাত্রী শাসনকভা
শাসনকাৰ চালাইরাছিলেন, ভাহাদের নাম এই ভালিকার উলিখিত হইরাছে, কিন্ত স্বানী
শাসনকভাদের সামরিক অনুপত্তির সমরে বাঁহারা শাসনকার্থ নির্বাহ করিরাছিলেন, ভাহাদের
নাম উলিখিত হয় নাই।

১৬ ছাউছ কর্মানীর ছুই ছকা শাসনের মাঝখানে করেক সাস।

১৭ ১৫৮০ ছইছে ১৫৮০ স্ট্রপ্তে পৃথিত প্রার তিনু বৎসর বাংলাদেশ আকবরের আডা নীলা প্রাক্তিনের স্বর্থক বিজ্ঞানী সেনাধাক্তরের অধিকারে ছিল ।

|               | নাম                                   | শাসনকাল ( ব্ৰীঠাম্ব )      |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| (>•)          | ওয়াজীর খান                           | ><৮৬-><৮9                  |
| (55)          | দৈয়দ ধান                             | 264-7638                   |
| (54)          | রাকা মানসিংহ                          | \$ • \$ 6 <b>5 6</b>       |
| (96)          | কুৎবৃদ্দীন থান কোকাহ                  | 360-36·3                   |
| (86)          | ष्ट्रांचीत कूनी (रश                   | 7009-700b                  |
| (se)          | ইনলাম খান চিন্তী                      | >40F->6>4                  |
| (24)          | শেখ হোদাৰ ( অস্থায়ী )                | 3676-78                    |
| (14)          | কাশিম খান চিন্তী                      | >%>8->%>9                  |
| (24)          | ফতেহ <b>্-ই-জন্ন</b> ইবাহিম খান       | <i>५५५१-५७</i> २८          |
| (22)          | দারাব খান ১৮                          | >>>8-> <b>%</b> >          |
| (२∙)          | মহাবৎ খান                             | 352 <b>6-</b> 355 <b>6</b> |
| (5)           | মুকাররম খান চিন্ডী                    | <i>७७२७-५७२</i> १          |
| (२२)          | किनाई थान वा भीका ट्लाख्य-डिजार्      | <b>&gt;</b> ७२ १-১७२৮      |
| (२७)          | কাৰিম খান জ্যিনী                      | ১ ৬ <b>২৮-১</b> ৬৩২        |
| (8\$)         | আজম থান মীর মৃহম্মদ বাকর              | ১৬ <i>৩</i> ২-১৬৩ <b>৫</b> |
| ( <b>2</b> ¢) | ইৰলাম খান মাৰাদী                      | €00€-9€&¢                  |
| (২৬)          | নৈফ খান ( অহায়ী )                    | ८७३८                       |
| (२१)          | শাহজাদা মৃংখদ শুজা                    | 7402-1660                  |
| (44)          | মীর জুমলা বা খান-ই-খানান মুমাজ্জম খান | 3663660                    |
| (45)          | দিলীর খান ( অস্থায়ী )                | >660                       |
| (••)          | দাউদ থান ( অস্থায়ী )                 | >440->448                  |
| (60)          | শারেন্ডা ধান                          | 7668-7694                  |
| (65)          | ঞ্লিট <b>ধান বা আজ্ম ধান কোকাছ</b> ু  | 3496                       |
| (00)          | <b>बारकाता म्रायत जाजम</b>            | 3616-3613                  |
| (80)          | শায়েন্তা থান ( ঘিতীয় বার )          | 7.943-7644                 |

১৮ ১৬২০-২০ খ্রীষ্টাব্দে কাহাজীরের বিজ্ঞাহী পুত্র পাধ্যাহান বাংলাবেশ ক্ষিত্রত করিয়াল ক্ষিত্রতা; হারাব বার টাহারই অধীন্ত বাংলার লাসনকটা (ছলেন।

|      | নাম                                      | শাসমকাল ( গ্ৰীষ্টাব্দ ) |
|------|------------------------------------------|-------------------------|
| (9¢) | थान-हे-खहान वहापृत                       | 2000-2003               |
| (७७) | ইবাহিম খান                               | 14b2-1439               |
| (01) | শাহজাদা আজিম-উদ্-দীন' । পরে আজিম-উদ্-সান | ) >697-5952             |
|      | শাহজাণা ফরখুণ্ডা সিয়র ( শিশু ) -        | 3930                    |
|      | भीत खूभना वा म्झांककत , जन र             | >9:0-29:4               |

# (७) মূশিদাবাদেব নবাবগণ

| (2) | ম্ৰিদ কুলী খান                                                           | <b>&gt;1&gt;9-&gt;1</b> 24 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (٤) | ভজাউদ্দীন মৃংখদ খান ( মৃশিদ কুলী খানের জামাতা )                          | >121->10                   |
| (७) | সর্ধরাজ থান ( শুজাউদ্দীনের পুত্র )                                       | >98-5980                   |
| (8) | षानीयती थान মহাবৎজঞ্                                                     | 3980-3966                  |
| (1) | मित्र <del>ाজ-উদ্-</del> দोनाহ <sup>্ ১</sup> ( আলাবর্দা ধানের দৌছিত্র ) | >966->969                  |
| (6) | মীর জাফর                                                                 | >161->160                  |
| (9) | মীর কাশিম ( মীব জাফবের জামাতা )                                          | >140->940                  |
| (b) | মীর জাফর ( দ্বিতীয় বার )                                                | 3966-5966                  |

- ১৯ ইংৰার শাসনকালের শেব ছল বংসর হানি দিলীতেই খানিতেন, ব্যাপত নামে তিনি বরাক্ত বাংলার শাসনকতা ছিলেন। এই ছল বংসর ইংৰার সহকারীয়া বাংলাদেশ শাসন করিয়াছিলেন।
- ২০ এই ছুইজন কথনও বাংলাণেশে আসেন নাই। ইংবাদের শাসনকালে বাংলার অকৃত শাসনকটা ছিলেন সহকারী শাসনকটা মূর্ণিদ কুলী বান।
- ২১ ইবার নাম বাংলার—সিরাকটকোলা, সিরাকটকোলা, সিরাককোলা—প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে লেখা হয়।

# গ্রন্থপঞ্জী

#### वाश्ला

### ১। আকর-গ্রন্থ

প্রীকৃষ্ণবাস কবিরাজ গোলামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামত (শ্রীরাধাগোবিদ নাথ সম্পাদিত ৩য় সংস্কর্ব, ১৩৫৫) শ্রীবন্দাবনদাদ ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতক্ষভাগবত (রাধানাথ কাবাদী, ১৩০৮) কবি মুকুন্দরাম বিরচিত কবিকঙ্গণ-চণ্ডী-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ( প্রথম সংস্করণ, ১৯२৬: দ্বিতীয় সং ১৯৫৮) বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামস্বল ( স্থধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ) স্থকবি নারায়ণদেব প্রণীত পদ্মাপুরাণ ( কলিকাডা বিশ্ববিভালয় কর্ড়ক প্রকাশিত ) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গাহিত্যপরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়, ১৯১৪) হরপ্রদাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোহা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং, ১৩২৩) শ্রীরাজমালা (ত্রিপুর-রাজস্তাবর্গের ইতিবৃত্ত)—কালীপ্রদল্প দেন সম্পাদিত কুপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ-সঙ্গনীকান্ত দাস সম্পাদিত ( কলিকাতা, ১৩৪৬ ) ধর্মপূজা-বিধান—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (বন্ধীয় সাহিত্য পরিবং) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—( বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ ) সেকশুভোদয়া – স্থকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীলাদের পদাবলী—নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩২১) চণ্ডীদাদের পদাবলী-বিমানবিহারী মন্ত্রমদার সম্পাদিত (১৩৬৭) শ্ৰীশীপদকলতক - সভীশচন্দ্ৰ বাব সম্পাদিত ( বন্ধীর সাহিত্য পরিষং )

# ২। আধুনিক গ্ৰন্থ

রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যার—বালালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৯১৭)
রন্ধনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস
ক্র্মার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (বিশ্বভারতী, ১৩৫২)
ক্র্মার মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (কলিকাতা, ১৯৬২)
সতীশচন্ত মিত্র—বংশাহর-পুলনার ইতিহাস
নীনেশচন্ত সেন—বৃহৎ বন্ধ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১)

```
কালীপ্রসন্ন বন্যোপাধ্যায়—মধাষ্ট্রের বাংলা
ধান চৌধুরী আমানভউল্লা আহমদু—কোচবিহারের ইতিহাস (১৩৪২)
কৈলাসচন্দ্র সিংহ—ত্তিপুরার ইতিবৃত্ত (১৮৭৬)
ধীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও গাহিত্য
স্কুমার সেন-বান্ধালা সাহিত্যের ইতিহাস,
ভমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা
                                        (কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮)
স্থ্যময় মুখোপাধায়—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (কলিকাতা, ১৯৫৮)
আশুতোৰ ভট্টাচাৰ--বাংলা মঙ্গলকাবোৰ ইতিহাস (ছিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭)
ক্ষিতিমোহন সেন-বাংলার সাধনা ( বিশ্ববিচ্ছাসংগ্রহ, ১৩৫২ )
আবহুল করিম ও এনামূল হক— আরাকান রাজ্যভায় বাংলা সাহিত্য (১৯৩৫)
এনামূল হক-মুসলিম বাংলা দাহিত্য ( ঢাকা, ১৯৫৫ )
बनाम्म रक-वरम स्रकी श्रष्ठारे (कनिकांडा, ১৯৩৫)
বিমানবিহারী মন্ত্রদার—ষোড়শ শতান্ধীর পদাবলী-সাহিত্য ( কলিকাতা, ১৬৬৮ )
শশিভ্ৰণ দাসগুপ্ত—ভারতেব শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ( কলিকাভা, ১৩৬৭ )
বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতকাচরিতের উপাদান ( কলিকাতা, ১৯৫৯ )
विभानविद्यात्री मस्मानाय---(जाविन्यनात्मत्र अनावनी ७ छाहात्र युग
                                         (কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, ১৯৬১)
গিরিজাশন্তর রায় চৌধুরী—বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতত্ত
                                         ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ )
বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত-জাল বই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ( কলিকাতা, ১৯৬০ )
युगानकां सि (याव छक्किज्वन--(शादिन्मनारमव कवठा-व्रष्ट्य ( ১৩৪७ )।
 স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা
                                          ( কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, ১৯৫٠ )
রমেশচন্দ্র মজুমনার—মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি
                        ( কমলা বক্তভামালা, কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয়, ১৯৬৬)
দীনেশচন্ত্র ভট্রাচার্য-বালালীর সারস্বত অবদান ( বন্ধীর সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮ )
 পঞ্চানন মণ্ডল—চিঠিপত্তে সমান্ধচিত্ত (বিশ্বভারতী, ১৩৫১)
 পঞ্চানন মন্তল-পূ খি-পরিচয় ( বিশ্বভারতী )
```

# হিজরী সন ও এ। हो কের তুলনামূলক তালিক।

# [খ্রীশ্টান্দের বে যে মাসের বে দিনে হিজরী সন আরম্ভ ভাহার উল্লেখ করা হইয়াছে]

| হিজ্বী সন       | <b>থ</b> ্ৰীষ্টা <del>ৰ</del> ণ | श्किती जन   | थ <b>्रीको</b> ष्ट                     |
|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 1.00            | ১২০৩ সেপ্টেম্বর ১০              | 600         | ১২৩৫ সেপ্টেম্বর ১৬                     |
| ७००<br>७०५      | ১২০৪ আগন্ট ২৯                   | 908         | ১২৩৬ সেপ্টেম্বর ৪                      |
| ७०३             | ১২০৫ আগস্ট ১৮                   | ୬୦୫         | ১২০৭ আগস্ট ২৪                          |
| 90 <del>2</del> | ১২০৬ আগস্ট ৮                    | 606         | ১২০৮ আগষ্ট ১৪                          |
| <b>608</b>      | ५२०१ ख्लारे २४                  | 609         | ১২০৯ আগস্ট ৩                           |
| ৬০৫             | ১২০४ ज्यारे ১৬                  | <b>५०४</b>  | ১২৪০ জ্লাই ২৩                          |
| 606             | ১২০৯ জ্লাই ৬                    | ৬৩৯         | ১২৪১ জ,नार ১२                          |
| 809             | ১২১० ज्या २७                    | <b>680</b>  | ১२८२ ज्लारे ১                          |
| POR             | ১२১১ ज्या ३७                    | 685         | ১২৪० जन २১                             |
| ৬০৯             | ১২১२ खुन ०                      | 685         | ১২৪৪ ज्न ১                             |
| 920             | ১২১৩ মে ২৩                      | 680         | ১২৪৫ মে ২৯                             |
| 622             | ১২১৪ মে ১৩                      | <b>७</b> 88 | ১২৪৬ মে ১৯                             |
| ७५२             | ১২১৫ মে ২                       | 986         | ১২৪৭ মে ৮                              |
| 920             | ১২১৬ এপ্রিল ২০                  | ৬৪৬         | ১২৪৮ এপ্রিল ২৬                         |
| 678             | ১২১৭ এপ্রিল ১০                  | 689         | ১২৪৯ এপ্রিল ১৬                         |
| 476             | ১२১४ मर्ह ७०                    | A8A         | ১২৫০ এপ্রিল ৫<br>১২৫১ মার্চ ২৬         |
| ७५७             | ১২১৯ মার্চ ১৯                   | <b>68</b> 2 |                                        |
| ७১१             | ১২২০ মার্চ ৮                    | 960         | ,                                      |
| 424             | ১২২১ ফেব্রুয়ারী ২৫             | 699         | Δ                                      |
| ६८७             | ১২২২ ফেব্রুয়ারী ১৫             | ७७२         |                                        |
| 620             | ১২২০ ফেব্রারী ৪                 | ৬৫৩         | ১২৫৫ ফোর্য়ারা ১০<br>১২৫৬ জান্য়ারী ৩০ |
| 625             | ১২২৪ জান্যারী ২৪                | 668         | ১২৫৭ জান্মারী ১৯                       |
| ७२२             | ১২২৫ জান্যারী ১৩                | 906         | ১২৫৮ জান্রারী ৮                        |
| ७२०             | <b>১</b> ২২৬ जान, शादी २        | ৬৫৬         | ১২৫৮ ডিসেম্বর ২৯                       |
| ৬২৪             | ১২২৬ ডিসেম্বর ২২                | 669         | ১২৫৯ ডিসেবর ১৮                         |
| ७२७             | ১২২৭ ডিসেম্বর ১২                | <b>ቀ</b> ራዩ | ১২৬০ ডিসেম্বর ৬                        |
| ७२७             | ১২২৮ নবেশ্বর ৩০                 | 656         | ১২৬১ নবেশ্বর ২৬                        |
| ७२व             | ১२२ <b>)</b> नातन्त्र २०        | 680         | ১২৬২ নবেশ্বর ১৫                        |
| ७२४             | ১২৩০ নবেশ্বর ৯                  | 665         | ১২৬০ নবেশ্বর ৪                         |
| ७२৯             | ১২০১ অকটোবর ২৯                  | 666<br>666  | ১২৬৪ অক্টোবর ২৪                        |
| <b>ଓ</b> ର୍ଗଠ   | ১২৩২ অক্টোবর ১৮                 | 866         | ১২৬৫ অক্টোবর ১৩                        |
| 609             | ১২৩৩ অক্টোবর ৭                  |             | ১২৬৬ অক্টোবর ২                         |
| ७७२             | ১২৩৪ সেপ্টেম্বর ২৬              | 950         |                                        |

| হিজরী সন    | थः विकास                 | श्कियी जन   | <b>थ</b> ्रीको <del>व</del> ा           |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ৬৬৬         | ১২৬৭ সেপ্টেম্বর ২২       | 908         | ১৩০৪ আগস্ট ৪                            |
| ৬৬৭         | ১২৬৮ সেপ্টেম্বর ১০       | 906         | ১००७ ज्लारे २८                          |
| ৬৬৮         | ১২৬৯ আগস্ট ৩১            | 908         | ১৩०७ ब्यूनारे ১०                        |
| ৬৬৯         | ১২৭০ আগস্ট ২০            | 909         | ১००५ ब्यारे ०                           |
| 990         | ১২৭১ আগস্ট ৯             | 404         | २००४ वर्न २२                            |
| ७१५         | <b>১२.१२ ज्</b> लारे २৯  | 90%         | ১৩०৯ छन् ১১                             |
| ७१२         | ১২,৭० ज्ञारे ১४          | 920         | ১৩১০ মে ৩১                              |
| 890         | <b>५२,१८ ख्रा</b> वार १  | 922         | ১०১১ त्म २०                             |
| <b>648</b>  | ১२१७ ज्न २१              | 952         | ১০১২ মে ৯                               |
| ৬৭৫         | ১२१७ ज्न ১৫              | 920         | ১০১০ এপ্রিল ২৮                          |
| <b>હવ હ</b> | ১२११ छन् 8               | 928         | ১৩১৪ <b>এ</b> খিল ১৭                    |
| ७वव         | ১२१४ म २७                | 926         | ১৩১৫ এপ্রিল ৭                           |
| 698         | ১২৭৯ মে ১৪               | 926         | ১৩১৬ মার্হঙ                             |
| ৬৭৯         | ১২৮০ মে ৩                | 929         | ১৩১৭ মার্চ ১৬                           |
| ৬৮০         | ১২৮১ এপ্রিল ২২১          | 928         | ১০১৮ মার্চ ৫                            |
| ৬৮১         | ১২৮২ এপ্রিল ১১           | 422         | ১৩১৯ ফেব্রুয়ারী ২২                     |
| ৬৮১         | ১২৮৩ এপ্রিল ১            | 920         | ১৩২০ ফেব্রুয়ারী ১২                     |
| ७४७         | ১২৮৪ মার্চ ২০            | <b>१२</b> ३ | ১৩২১ জান্যারী ৩১                        |
| 848         | ১২৮৫ মার্চ ৯             | 922         | ১০২২ জানুরারী ২০                        |
| 944         | ১২৮७ ফের, ২৭             | <b>१२०</b>  | ১০২০ জান্থারী ১০                        |
| ৬৮৬         | ১२४० टण्ड, ১७            | 928         | ১৩২৩ ডিসেশ্বর ৩০                        |
| ७४९         | <b>১</b> २४४ टक्ड, ७     | <b>१२</b> ७ | ১৩২৪ ডিসেবর ১৮                          |
| 444         | ১২৮৯ জান্যারী ২৫         | <b>१२७</b>  | ১৩২৫ ডিসেশ্বর ৮                         |
| ৬৮৯         | ১২৯০ জান্যারী ১৪         | 95,9        | ১৩২৬ নবেশ্বর ২৭                         |
| ৬৯০         | ১২৯১ জান্য়াবী ৪         | १२४         | ১৩২৭ মবেশ্বর ১৭                         |
| となる         | ১২৯১ ডিসেম্বর ২৪         | 922         | ১৩২৮ নবেম্বর ৫<br>১৩২৯ অকটোবর ২৫        |
| ৬৯২         | ১২৯২ ডিসেব্র ১২          | 900         |                                         |
| ৬৯৩         | ১২৯৩ ডিসেম্বর ২          | 905         |                                         |
| 869         | <b>১</b> २৯८ नरक्पत्र २১ | 903         | • • • •                                 |
| <b>එ</b> ልኇ | ১২৯৫ নবেশ্বর ১০          | 900         | ১৩৩২ সেপ্টেম্বর ২২                      |
| હહહ         | ১২৯৬ অক্টোবর ৩০          | 908         | ১৩৩৩ সেপ্টেম্বর ১২<br>১৩৩৪ সেপ্টেম্বর ১ |
| ৬৯৭         | ১২৯৭ অক্টোবর ১৯          | 906         | 4                                       |
| ৬৯৮         | ১২৯৮ অক্টোবর ১           | 900         |                                         |
| 460         | ১২৯৯ সেপ্টেম্বর ২৮       | 909         | ১৩৩৬ আগস্ট ১০                           |
| 900         | ১৩০০ সেপ্টেম্বর ১৬       | 904         | ১০৩৭ জ্লাই ৩০                           |
| 905         | ১৩০১ সেপ্টেম্বর ৬        | 90%         | ১০০৮ জ্লাই ২০                           |
| 902         | ১৩০২ আগন্ট ২৬            | 980         | ১০০১ জ্লাই ১                            |
| 900         | ১৩০৩ আগস্ট ১৫            | 985         | ५७८० छ्न २१                             |

|                    | খ <i>ু</i> ীন্টাৰ্ক                   | হিজরী সন            | থ_ীন্টাব্দ          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| हिसदी जन           |                                       |                     | ১৩৭৮ এপ্রিল ৩০      |
| 482                | ५०८५ ज्न ५१                           | 982                 | ১৩৭৯ এপ্রিল ১৯      |
| 480                | ১৩৪২ जन ७                             | <b>१४३</b>          | ১৩৮০ এপ্রিল ৭       |
| 488                | ১৩৪৩ মে ২৬                            | 940                 | ১০৮১ মার্চ ২৮       |
| 986                | 2088 त्य 2¢                           | 988                 | ১০৮২ মার্চ ১৭       |
| 486                | ১৩৪৫ মে ৪                             | 946                 | ১০৮০ মার্চ ৬        |
| 989                | ১৩৪৬ এপ্রিল ২৪<br>১৩৪৭ এপ্রিল ১৩      | 988                 | ১৩৮৪ ফেব্রুর বী ২৪  |
| 484                |                                       | 989                 | ১০৮৫ ফেব্রুয়ারী ১২ |
| 485                |                                       | 988                 | ১০৮৬ ফেব্রুয়ারী ২  |
| 960                |                                       | 942                 | ১০৮৭ জান্যারী ২২    |
| 962                | •                                     | 920                 | ১০৮৮ জান্যারী ১১    |
| १७३                |                                       | 935                 | ১০৮৮ ডিসেম্বর ৩১    |
| 960                |                                       | 953                 | ১৩৮৯ ডিসেম্বর ২০    |
| 968                |                                       | 920                 | ১৩৯০ ডিসেব্র ৯      |
| 966                | ১৩৫৪ জান্য়ারী ২৬<br>১৩৫৫ জান্যারী ১৬ | 928                 | ১৩৯১ নবেশ্বর ২৯     |
| 968                | ১৩৫৬ জান্যারী ৫                       | 986                 | ১৩৯২ নবেশ্বর ১৭     |
| 969                | ১৩৫৬ ডিসেম্বর ২৫                      | 934                 | ১৩৯৩ নবেশ্বর ৬      |
| 968                | ১৩৫৭ ডিসেম্বর ১৪                      | 929                 | ১৩৯৪ অকটোবর ২৭      |
| 969                | ১৩৫৮ ডিসেম্বর ৩                       | 424                 | ১৩৯৫ অকটোবর ১৬      |
| 990                | ১৩৫৯ নবেম্বর ২৩                       | 422                 | ১৩৯৬ অকটোবর ৫       |
| 965                | ১৩৬০ নবেশ্বর ১১                       | Aoo                 | ১৩৯৭ সেপ্টেম্বর ২৪  |
| ৭৬২<br>৭৬ <b>৩</b> | ১৩৬১ অকটোবর ৩১                        | A02                 | ১৩৯৮ সেপ্টেবর ১৩    |
| 998                | ১৩৬২ অকটোবর ২১                        | ROS                 | ১৩৯৯ সেপ্টেম্বর ৩   |
| 996                | ১৩৬৩ অকটোবর ১০                        | 800                 | ১৪০০ আগস্ট ২২       |
| 496                | ১০৬৪ সেপ্টেম্বর ২৮                    | Ros                 | ১৪০১ আগস্ট ১১       |
| 989                | ১৩৬৫ সেপ্টেম্বর ১৮                    | ROG                 | ১৪০২ আগস্ট ১        |
| 988                | ১৩৬৬ সেপ্টেম্বর ৭                     | ROA                 | ১৪০৩ ज्नारे २১      |
| 965                | ১০৬৭ আগন্ট ২৮                         | FOA                 | ১৪০৪ জ্লাই ১০       |
| 990                | ১৩৬৮ আগস্ট ১৬                         | ROA                 | ১৪०৫ ज्न २৯         |
| 995                | ১৩৬৯ আগস্ট ৫                          | Aop                 | ১৪०७ ज्न ১४         |
| 992                |                                       | R20                 | \$809 <b>ज</b> ्न ४ |
| 990                |                                       | Aラク                 | ১৪०४ स्म २१         |
| 998                | - d                                   | とろく                 | ১৪০৯ মে ১৬          |
| 996                |                                       | ネタロ                 | ১৪১০ মে ৬           |
| 998                |                                       | A28                 |                     |
| 999                |                                       | <b>ሉ</b> ኃ <b>৫</b> | - Correr o          |
| 991                |                                       | AZG                 | and and             |
| ' 99               |                                       | 429                 | ১৪১৪ মার্চ ২৩       |
|                    |                                       |                     |                     |

| হিজরী সন        | थ_ीच्छाच्य                          | হিজরী সন        | খ_ীজীৰদ                  |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| RZA             | <b>५८३६ मार्ट ५०</b>                | 469             | ১৪৫২ জান্যায়ী ২৩        |
| 422             | ১৪১৬ মার্চ ১                        | <b>५</b> ७५     | ১৪৫৩ জান্রারী ১২         |
| ४२०             | ১৪১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮                 | rgr             | ১৪৫৪ জान्यात्री ১        |
| 452             | ১৪১৮ ফেব্যারী ৮                     | <u></u> ዩ ራ ጆ   | ১৪৫৪ ডিসেম্বর ২২         |
| ४२२             | ১৪১৯ জান্রারী ২৮                    | ४७०             | ১৪৫৫ ডিসেম্বর ১১         |
| ४२०             | ১৪২০ জানুয়ারী ১৭                   | 862             | ১৪৫৬ নবেম্বর ২৯          |
| ४२८             | ১৪২১ জান্য়ারী ৬                    | 465             | ১৪৫৭ নবেশ্বর ১৯          |
| ४२७             | ১৪২১ ডিসেম্বর ২৬                    | 860             | ১৪৫৮ নবেশ্বর ৮           |
| ४२७             | ১৪২২ ডিসেম্বর ১৫                    | 868             | ১৪৫৯ অকটোবর ২৮           |
| ४२१             | ১৪২৩ ডিসেম্বর ৫                     | <del>ሁ</del> ቆፍ | ১৪৬০ অকটোবর ১৭           |
| 424             | ১৪২৪ নবেশ্বর ২৩                     | ৮৬৬             | ১৪৬১ অকটোবর ৬            |
| ४२৯             | ১৪২৫ নবেম্বর ১৩                     | <b>५</b> ७९     | ১৪৬২ সেপ্টেম্বর ২৬       |
| RCO             | ১৪২৬ নবেম্বর ২                      | Rea             | ১৪৬৩ সেপ্টেম্বর ১৫       |
| R07             | ১৪২৭ অকটোবর ২২                      | せきぶ             | ১৪৬৪ সেপ্টেম্বর ৩        |
| 805             | ১৪২৮ অকটোবর ১১                      | 890             | ১৪৬৫ আগস্ট ২৪            |
| 400             | ১৪২৯ সেপ্টেম্বর ৩০                  | ४५५             | ১৪৬৬ আগস্ট ১৩            |
| 808             | ১৪৩০ সেপ্টেম্বর ১৯                  | ४१२             | ১৪৬৭ আগস্ট ২             |
| ४०६             | ১৪৩১ সেপ্টেম্বর ৯                   | 490             | ১৪৬৮ ख्लार २२            |
| ४०७             | ১৪৩২ আগস্ট ২৮                       | 868             | ১৪৬৯ জ্লাই ১১            |
| 409             | ১৪৩৩ আগস্ট ১৮                       | 896             | ১৪৭০ জনে ৩০              |
| ROR             | ১৪৩৪ আগস্ট ৭                        | ४१७             | ১৪৭১ জনে ২০              |
| 402             | ১৪৩৫ ब्यूनारे २०                    | ४०७             | ১৪৭২ জনে ৮<br>১৪৭৩ মে ২৯ |
| A80             | ১৪৩৬ জ্লাই ১৬                       | 494             | ১৪৭৩ মে ২৯<br>১৪৭৪ মে ১৮ |
| A82             | ১৪०१ ज्लारे ७                       | 492             | ১৪৭৫ মে ৭                |
| A85             | ১৪০৮ জন ২৪                          | ARO             | ১৪৭৬ এপ্রিল ২৬           |
| A80             | ১৪০৯ জন ১৪                          | AR5<br>AR2      | ১৪৭৭ এপ্রিল ১৫           |
| A88             | ১৪৪০ জন ২                           | 880<br>885      | ১৪৭৮ এপ্রিল ৪            |
| A8¢             | ১৪৪১ মে ২২                          |                 | ১৪৭৯ মার্চ ২৫            |
| A89             | ১৪৪২ মে ১২                          | AA&<br>AA8      | ১৪৮০ মার্চ ১৩            |
| 484             | ১৪৪০ মে ১<br>১৪৪৪ এপ্রিল ২০         | አሉ?<br>ያሳር      | ১৪৮১ মার্চ ২             |
| ASA             |                                     | 449             | ১৪৮২ ফের্রারী ২০         |
| 882             |                                     | 888             | ১৪৮৩ ফেব্রুরারী ৯        |
| A@0             | ১৪৪৬ মার্চ ২৯<br>১৪৪৭ মার্চ ১৯      | <b>ት</b> ዞ ሥ    | ১৪৮৪ জান্যারী ৩০         |
| 462             |                                     | A20             | ১৪৮৫ জান্রারী ১৮         |
| ሁራ <del>ረ</del> | ১৪৪৮ মার্চ ৭<br>১৪৪৯ ফেব্রুয়ারী ২৪ | 477             | ১৪৮৬ जान्याती व          |
| r48<br>r40      | ५८५० स्कड्साद <b>ी ५</b> ८          | 875             | ১৪৮৬ ডিসেম্বর ২৮         |
| •               | ३८६७ रफ्ड्यूझाङ्गी <b>०</b>         | . 470           | ১৪৮৭ ডিসেবর ১৭           |
| <b>A</b>        | SOUS CARTHUL A                      | 0.00            |                          |

| হিজরী সন   | খ্ৰীষ্টাব্দ                           | विक्रती जन | थ_ीणांवर                               |
|------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| A78        | ১৪৮৮ ডিসেম্বর ৫                       | 204        | ১৫২৫ অক্টোবর ১৮                        |
| ሉጆና<br>ሴጆና | ১৪৮৯ নবেশ্বর ২৫                       | 200        | ১৫২৬ অক্টোবর ৮                         |
| ያል<br>የልዩ  | ১৪৯০ নবেশ্বর ১৪                       | 208        | ১৫২৭ সেপ্টেম্বর ২৭                     |
| 494        | ১৪৯১ নবেশ্বর ৪                        | 260        | ১৫২৮ সেপ্টেম্বর ১৫                     |
| <i>ል</i> ያ | ১৪৯২ অক্টোবর ২৩                       | ৯৩৬        | ১৫২৯ সেপ্টেম্বর ৫                      |
| 499        | ১৪৯৩ অক্টোবর ১২                       | 209        | ১৫৩০ আগস্ট ২৫                          |
| 200        | ১৪৯৪ অক্টোবর ২                        | 204        | ১৫৩১ আগস্ট ১৫                          |
| 202        | ১৪৯৫ সেপ্টেম্বর ২১                    | 202        | ১৫৩২ আগস্ট ৩                           |
| 205        | ১৪৯৬ সেপ্টেম্বর ৯                     | 280        | ১৫০৩ জ্বলাই ২৩                         |
| 500        | ১৪৯৭ অাগস্ট ৩০                        | 782        | ১৫৩৪ জ্লাই ১৩                          |
| 208        | ১৪৯৮ আগস্ট ১৯                         | 285        | ১৫৩৫ छ, लाहे २                         |
| 204        | ১৪৯৯ আগস্ট ৮                          | 780        | ১৫৩৬ ज्न २०                            |
| 208        | ১৫০০ জ্লাই ২৮                         | 288        | ১৫৩৭ জন ১০                             |
| 209        | ১৫০১ জ्लाই ১৭                         | 284        | ७६०५ स्थ ००                            |
| 204        | ১৫०२ ज्ञारे १                         | 286        | ১৫৩৯ মে ১৯                             |
| 202        | ১৫০৩ ज्न २७                           | 284        | 2680 M A                               |
| 220        | ३৫०८ खुन ३८                           | 28A        | ১৫৪১ এপ্রিল ২৭                         |
| 666        | ३৫०६ ज्न 8                            | 282        | ১৫৪২ এগ্রিল ১৭                         |
| 254        | ১৫০৬ মে ২৪                            | 240        | ১৫৪৩ এপ্রিল ৬<br>১৫৪৪ মার্চ ২৫         |
| 220        | ১৫०१ म ১०                             | 262        |                                        |
| 778        | ३६०४ त्य २                            | 29%        | 2000                                   |
| 226        | ১৫০৯ এপ্রিল ২১                        | 260        | 9                                      |
| 256        | ১৫১০ এপ্রিল ১০                        | 208        |                                        |
| 220        | ১৫১১ মার্চ ৩১                         | 20%        |                                        |
| タクA        | ১৫১২ মার্চ ১৯                         | ৯৫৬        | ১৫৪৯ জানুয়ারী ২০<br>১৫৫০ জানুয়ারী ২০ |
| 666        | ১৫১০ মার্চ ১                          | 569        | ১৫৫১ জানুয়ারী ৯                       |
| 250        | ১৫১৪ ফের্য়ারী ২৬                     | 264        | ১৫৫১ ডিসেম্বর ২৯                       |
| 252        | ১৫১৫ ফেব্রারী ১৫                      | 242        | ১৫৫২ ডিসেম্বর ১৮                       |
| 255        | ১৫১৬ ফেব্রুরারী ৫<br>১৫১৭ জানুরারী ২৪ | >60<br>>66 | ১৫৫৩ ডিসেম্বর ৭                        |
| 250        | . ,                                   | ৯৬২<br>৯৬২ | ১৫৫৪ নবেশ্বর ২৬                        |
| 258        |                                       | 260        | ১৫৫৫ নবেশ্বর ১৬                        |
| 256        |                                       | 868        | ১৫৫৬ নবেশ্বর ৪                         |
| 250        |                                       | 266        | ১৫৫৭ অক্টোবর ২৪                        |
| 254        | ১৫২০ ডিসেম্বর ১২<br>১৫২১ ডিসেম্বর ১   | 200<br>200 | ১৫৫৮ অক্টোবর ১৪                        |
| 758        |                                       | 260<br>260 | ১৫৫৯ অক্টোবর ৩                         |
| 456        |                                       | 204        | ১৫৬০ সেপ্টেম্বর ২২                     |
| , 500      |                                       |            |                                        |
| 202        | ३६६० अस्टामा र                        | # # OF OR  |                                        |

| श्किती नन   | थ_ीकोव्य         | হিজরী সন | <b>भ</b> ्रीक् <b>ोक</b> |
|-------------|------------------|----------|--------------------------|
| 290         | ১৫৬২ আগস্ট ৩১    | ৯৮৬      | ३६१४ मार्च ३०            |
| 262         | ১৫৬০ আগস্ট ৩১    | 249      | ১৫৭৯ ফের্য়ারী ২৮        |
| 295         | ১৫৬৪ আগস্ট ৯     | 244      | ১৫४० यम्बन्साती ১৭       |
| 200         | ১৫৬৫ ज्लारे २৯   | 249      | ১৫৮১ ফেব্রারী ৫          |
| 248         | ১৫৬৬ ब्यालारे ১৯ | 270      | ১৫४२ जान सात्री २७       |
| 266         | ১৫৬৭ জ्लाই ৮     | 297      | ১৫৮৩ জান,য়ারী ২৫        |
| ৯৭৬         | ১৫৬४ बन २,७      | ৯৯২      | ১৫৮৪ জান্যারী ১৪         |
| ৯৭৭         | ১৫৬৯ জন ১৬       | ৯৯৩      | ১৫৮৫ জান,ধারী ৩          |
| 208         | ३७१० ज्य ७       | 228      | ১৫৮৫ ডিসেম্বর ২৩         |
| 268         | ১৫৭১ म २७        | 296      | ১৫৮৬ ডিসেম্বর ১২         |
| 240         | ১৫৭২ মে ১৪       | ৯৯৬      | ১৫৮৭ ডিসেম্বর ২          |
| 242         | ১৫৭০ মে ৩        |          | ১৫৮৮ নবেশ্বর ২০          |
| <b>ッ</b> なら | ১৫৭৪ এপ্রিল ২৩   | 220      |                          |
| 240         | ১৫৭৫ এপ্রিল ১২   | ৯৯৮      | ১৫৮৯ নবেশ্বর ১০          |
| 248         | ১৫৭৬ মার্চ ৩১১   | ನಿಶಿಶಿ   | ১৫৯০ অক্টোবর ৩০          |
| PAG         | ১৫৭৭ মার্চ ২১    | 2000     | ১৫৯১ অক্টোবর ১৯          |

## নিদে শিকা

W

অক্ষয়কুমর মৈত্রেয় ১৭৪ অখী সিরাজ্বদান ৩৮ অগ্নি পরিগতা ২৬৪ অথর্ব-সংহিতা ২৮২ অশ্বৈত আচার্য ২৬৯, ২৭৮ অদৈবত প্রকাশ ৩৪৩ অশ্ভূত আচার্য ৪০৫ অনন্ত মাণিক্য ১৩৮, ১৪১ অনুরাগবল্লী ৪০০, ৪০১ व्यवागितालानीन देखार् १ অন্নদা মঙ্গল ২২৩, ৩০২, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫০ অমরকোষ ৩১১, ৩৭০ অমরমাণিক্য ৪৯৭ অমরাবতী ৪৯৭ অযোধ্যার বেগম ৩৪১ অজ'বদন ১৩ অধ্কালী ৩৫৭ অল স্থাওয়ী ৩৪, ৪৩, ৫৩ অল আশরফ বার্স্বায় ৫৩ অসমীয়া ব্রঞ্জী ৮০, ১০১, ১১৭ অহোম ব্রঞ্জী ৯৯, ৪৮১ অহোম রাজ ৪৪

बा

আডামস্ (মেজর) ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১৪ আইন-ই-আকবরী ৪২, ৫৫, ৪৮৯ আতর খান ৯ আকবর ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১০০, ১০২, ১০৬, ১৪৫, ১৬২, ২১৭, ৩০৭, আজম খান ৪৩ व्याकिम्ज्यमान् ५८१, ५६५, ५६२, २२४, २२४ আদিনা মসজিদ ৪০, ৫১, ৪৫২, 860, 866 আনন্দ বৃন্দাবন চম্প্ ৩৬০ আনন্দময়ী দেবী ৩১৫ আফল্সো-দে-মেলো ১০৬, ১০৭ আফিক ৩৬, ৩৯ আমিন খান ১৫, ১৬ আমিনা বৈগম ১৬৭ আমীর খসরু ২৩ আমীর চাঁদ ১৭১ আমীর জৈন্দীন ৬১ আরমাডা ২০০ আরাব আলি থাঁ ২০৯ আলমগীর (দ্বিতীয়) ১৮২ আলমগীরনামা ৭৯ আলম চাঁদ ১৫৪ আলবির্ণী ২৪৩ ञालाजेष्मीन (शिरात्रुष्मीतनत्र भूव) ८५ আলাউদ্দীন আলী শাহ ৩৪ আলাউন্দীন জানী ৮, ১১ वानाউन्दीन मञ्द गार ১১ আলাউন্দীন হোসেন শাহ ৭৩, ৭৪, 209, 806, 868 আলাউন্দীন ফিরোজ শাহ 6৭, ৪৯, 202 আলা-অল হক ৩৮, ৪০, ৪৩ আলাওল (কবি) ৩১৩, ৩৪৩, ৪১০, 855, 852 व्यामीयमी थान ३५८, ३५५-३७२, 366, 396, 220, 228, 226, 004. 005. 865

আলীমর্দান ৩, ৫, ৬, ১০৯
আলী ম্বারক ৩১, ৩২
আলী মেচ ৩, ৪
আবদ্র রক্জাক ৫৩
আব্ল ফজল ৪৬৩
আব্ হানিফা ৫৩
আশরফ সিমনানী ৪৮
আসকারি ১১৪
আসাদ জামান খা ১৯৪
আসাম ব্রঞ্জী ৭৯
আহমদ শাহ আবদালী ১৭২, ১৮২
আহমদ শাহ দ্ররাণী ১৬০
আহ্মদ্ শিরান ৫

₹

ইউস্ফ জোলেখা ৪৬ ইথতিয়ার দেখন গাজী শাহ ৩৩, ৩৫ ইখতিয়ার দুদীন য় জবক তুগরল থান ১১ ইথতিয়ার, দান দোলং শাহ-ই-বলকা ৮ ইখতিয়ার দ্বীন ফিরোজ আতিগীন ইজারা বন্দোবস্ত ১৯২ ইজ্জুন্দীন য়াহয়া ৩১ इंज्ज्रम्मीन स्नानी व रेण्डान्मीन वलवन शुक्रवकी 2. 30. ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণ ৪৯৬ ইন্দ্রমাণিকা (দিবতীর) ৪৯৮ ইব্ন্-ই-হজর ৩৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 60 हेर्न् रख्या २७, २१, ०२, ००, 200, 204, 005, 085 ইৱাহিম ৪৯, ৫০ ইরাহিম কার্ম ফার্কী ৩৮৬ ইব্রাহ্ম খান ১০৩, ২২১ ইরাহিম খান ফতেহ্জন ১৪৬

ইরাহিম শকী ৪৮, ৫৩
ইরাহিম স্র ১২৩
ইরারলতিফ ১৭৫, ১৭৯
ইলতুর্থামস ৭, ৮, ৯
ইলিরাস শাহ ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৯
ইস্মি ২৭
ইসমাইল গাজী ৫৮
ইসমাইল খান ১২৬, ১৪০, ১৪১,
১৪২, ১৪৩, ২১৭
ইসলাম খান ১১৭, ১৩৭, ১৩৯, ৪৮৩
ইসলামাবাদ ১৪৯

3

ঈশা খান ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ২১৭ ঈশ্বরপ্রী ২৫৯, ২৭০

ð

উদকম্পাশতা ২৬৪
উদরমাণিকা ৪৯০, ৪৯৭
উদরাদিতা ২৪৩
উদ্ধানালা ২০৭, ২০৮
উপেন্দ্রনারারণ ৪৮৬
উমিচাদ ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭
উল্মান খান বলবন ১১
উসমান ১৪৪, ২১৭
উসমান (কুংল্ম্ খানের
ভাতুম্পন্ত) ১৩৫, ১৩৬

B

একডালা দুর্গ ৩৬, ৩৭, ৩৬৮ একলাখী প্রাসাদ ৫১, ৫৪, ৫৫ একলাখী ৪৫৪ এলিস ২১১

3

ঐতিহাসিক কাব্য ৪৩৫-৩৭

-8

গুদশ্তপন্নী বিহার (উদন্দ্-বিহার) গুরাট্স্ ১৭৬, ১৭৮, ১৯৭ গুরাট্সন ১৭১, ১৭৭ গুরারেন হেসটিংস ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৯৯, ৩৪১

9

উরঙ্গজেব ৩৩৭, ৪৬৪

ক

কংশনারায়ণ ৩৮৫ কটকরাজবংশাবলী ৮১ কটসামা দুর্গ ১২২ কড়চা ৩৫৯, ৩৯৭, ৪০০ কংল খান ২৬ কৃতকোতুকমঙ্গলা ২৬৪ কৃত্যতত্ত্বার্ণব ৩৫২ কথাবত্ত; ২৮২, ২৮৩ কদ্ম্রস্ল ১০০, ৪৫৭ 'কদর খান' ২৯, ৩০, ৩১ ক্ষপণক ২৮৫ 'কুপার শাস্তোর অর্থ-ভেদ' ৪৪৮ কিপলেন্দ্র দেব ৫৭, ৫৮ কবিক কণ চন্ডী ২৩১, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯ ২৪৯, ২৫০, ২৯৬, २৯৭, ७०२, ७১৭, ७२७, ७२৭ কবি কর্ণপরে ২৭৬, ৩৫৯, ৩৬০, 066, 069, 088 কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৮৯. ৩৪১, ৪০৬ কবীর ২৮৪, ৩৪৫ कर्लम कूछे ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, २०১ कर्ण ख्यानिम् (नर्फ) २२० কর্তাভজা ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪ কল্যাণমাণিক্য ৪৯৮ কাইকাউস্ ২২ कार्टे(कार्वीम (कान्नरकावाम) २১, २२, 20, 28, 550 কুমারসম্ভব ৩১১

कार्रथमत्, २১, २२ कार्टेम्ब्र्ज् २२ কানফাটা যোগী ২৮৯ কানিংহাম ৪৫৪ কামগার খান ১৮৪ কামতাপ্র ৭৮, ৭৯ কামতেশ্বরী মন্দির ৪৮০ কামর, ২৬ কামর্প ৩, ১২, ৭৮ কামর্প কামতা ৪৪ कारत्रभाकत्रभी क কায়েমাজ হসাম্দীন ৫ কারণ্যাক ২০১ কার্বালো ৩০৭ कालाशाराफ् ১১৭, ১২৩, ১৩०, २৫৪ কালিকামঙ্গল ৪৩২-৪৩৩ कानिख्द पर्ग ১, ১১৬ कानिमात्र ७५७ কালীপ্রসন্ন সেন ৪৯৪, ৪৯৭ কালীসপ্যাবিধি ২৯৫ কাল; রায ২১৩ কাশিম খান ১৪৫-১৪৭, ১৬০ কাশীরাম দাস ৪০৫, ৪০৭, ৪০৮ 'কিরাণ-ই-সদাইন্' ২৩ কিরীটেশ্বরী দেবী ৩৪৬ कितौर्छभवती यन्मित २५७ কিলা-ই-তুগরল ১৮ किमना थान २৯ কীর্তিপতাকা ৩৭৪, ৩৭৫ কীর্তিলতা ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭ কীতি সিংহ ৩৭৫, ৩৭৭ कीलाशाती २२ কুটির-দেউল ৪৬৬-৬৭ কুংব খান ১০২, ১০৩ কুৎবৃন্দীন আইবক ১, ৫, ৬ কুংব্শাহী মসজিদ ৪৫৭ কুলজী ২৯৯ কুল্লুক ভট্ট ২৯৪ কুসুমাবচর ৩৬৩

কৃত্তিবাস ৬১, ৬২, ৩৪৯, ৩৭৩, 044-044, 808 804, 80¥ কুঞ্চনাস কবিরাজ্ব ৭৫, ২৭৭, ৩৫৯. opp' 805 কৃষ্ণকৰ্ণামৃত ৪০০ কুঞ্চন্দ্র ১৭৬ কৃষ্ণাঙ্গল ৪০২ कृष्णनम्म २७२ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ২৫৩, ২৯৫, 069, 064 কেদার রায় ৫৯, ১৩৪, ১৩৬ কেশবভারতী ২৬৯ কোণারক মন্দির ৪৬৭ ক্যাইলোড ১৮৪, ১৯২, ১৯০ ক্যারন্যাক ২১০ ক্লাইভ ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, 594, 595, 540, 545, 540, Sec. 566, 550, 556, 556 ক্ষেমানন্দ কেতকীদাস ২৩৯

4

খওয়াস খান ৮৪, ১০৪
খাজা উসমান ১৩৮
খাজা শিহাব্দদীন ৯৯, ১০০, ১০৫
খাজ্যার খ্ম
খাদিম হোসেন ১৮৪
খান ইখতিয়ার্দদীন আতিগীন ২৪
খান-ই-জামান ১১৮
খান জহান ৫৭
খিলজী আমীর ৭
খ্সবাগ ৪৬২
খোজা পিচন্ ১৯৫, ২০৮, ২১৪
খোদা বখ্স্ খান ৯৯, ১০০, ১১৫

গ গঙ্গাধর কবিরাজ ৩৫৫, ৩৫৬ গঙ্গগতি ৫৮, ১৩০ গঙ্গগতি শাহ ১২৯

'গরগিন খাঁ' (গ্রেগরী) ১৯৫, ২০৮, 405 गाजी छेन्दीन देशाप्-छेन् स्नक् ১৮২ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৭৪ গিয়াসপরে ২৮ গিয়াস্দোন (ভূতীয়) ১১৯ গিয়াস্কীন আজম শাহ ৪১, ৪৫, 84, 004, 858 গিয়াসক্দীন ২৬, ৪০, ৪৩, ৪৪ গিয়াস্দান ইউয়জ শাহ ৬. ৮ 055, 002, 065, 090 গিয়াসক্দীন তুগলক ২৭, ২৮ গিয়াস্বাদীন বাহাদ্রে শাহ ২৬, ২৮, 32. 22A গিয়াস্দীন মাহম্দ ১০২ গীতগোবিন্দ ২৬৯, ২৭৩, ২৭৯. গুণরাজ খান ৬০ গ্ৰুতি ফটক ৮৮ গোপালবির্দাবলী ৩৬১ গোপালভট্ট ২৭০, ২৭৯, ৩৯৯ গোবিন্দমাণিক্য ৪৯০ গোবিন্দদাস ৯০, ৩৯৫ গোবিশলীলাম্ত ৩৫৯ গোরক্ষনাথ ২৮৯ গোলাম আলী আজাদ ৪৩ গোলাম মুস্তাফা খান ১৫৯ গোঁসাই কমল আলী ৪৮১ গোঁসাই ভট্টাচার্য ৩৫৭ গোডের ইতিহাস ৭৩ গোড় গোবিন্দ ২৬ গোরাই মল্লিক ৮৩

ঘসেটি বেগম ১৬৬-৬৭, ১৭০, ১৭২

চক্র প্রতাপ দেব ১২২ চতুরাশ্রম ২৬১ চণ্ডীমঙ্গল ৩৫০, ৪২৩-২৭ চণ্ডীদাস ২৭০, ৩৭০, ৩৪৯, ৩৭৭-৮২ চন্দ্রকাশ্ত ভকলিৎকার ৩৫৫ চন্দ্রশেশর ২০৬ চম্পক বিজয় ৪৭৮ চর্যাপদ ২৮০ চাপকাটি মসজিদ ৬৪ চিরঞ্জীব সেন ৮৭ हिन्का द्रम ১৫४ চিলা রায় ৪৮১ চেঙ্গিস খাঁ ২৪৫ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮১, ৩৯৮ চৈতন্যচরিতামূত ৭৫, ৮১, ৯৩, ৩০৬, c>>, 020, 080, 082, 065, 094, 022, 800, 802 চৈতন্য ভাগবত ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮৮, ৯০, ৯২, ২৬৯, ২৭৫, ৩১২, ୦୧୯. ୦୦୦, ୦୫୦, ୦৯৮ , চৈতন্য মঙ্গল ৬৭. ৮২. ২৭৬. ৩১০. ৩৩৫. ৩৮৬. ৩৯৮. ৩৯৯ टिजना एनव ७४, १८, ४५, ४२, ४१, ৯১, ৯২, ৯৫, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, 290, 298, 296, 299, 280, २४४, ००७, ०১४, ०১৯, ०२७, 999, 999, 980, 98¢, 9¢0, 049. 098. 048. 04A-0A> চৈত সিংহ ৩৪১ চৌথ ১৫৮. ১৬২

R

হত্তমাণিক্য ৪৯১, ৪৯৮
হান্দোগ্যোপনিষং ২৮২
হাটি খান (নসরং খান) ৮৪, ৮৭, ৯৪, ৪০৬
হোট সোনা মসজিদ ৮৮
হে থাং-ফা ৪৮৭, ৪৮৮

백

জগৎ বার ৪৯১ জগৎ শেঠ ১৫৪, ১৭৬, ১৮১, ২০৬, ২০৮, ২১২, ২২৩ জগদানন্দ ৩৯৬ জগলাথ মন্দির ১২৩ कननी २१४ জবচার্ণক ১৬৪ জবরদম্ভ খান ১৫১ জমি মসজিদ ৪৫৯ জংনারায়ণ ২৩৬ জয়মাণিকা ৪৯৭ জয়দেব ৩৭৩ জয়ানন্দ ৬৭, ৬৮, ৩৪৩, ৩৯৮, ৩৯৯ জলাল খান ১০৪, ১১৫ कनान्मीन ०১১, ৫৫२ जनान्यभीन ६०, ००७ कनान, मनीन (भिवणीय शियामान्द्रीन) ১১৮ क्लान, प्रीन थिलकी २८, २६ জলাল দদীন ফতেহ্শাহ ৬৫, ৭০ জলानरूपीन मञ्जानी ১১, ১৩ कलाला मीन भार भार २,७. ८०. 60, 62, 66 জা ল ১৭৩, ১৭৫, ১৮৪, ১৯৬ জাজনগর ৫, ৯, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, २०, २८, २६ জাফর খান ৩৯, ৪০ জাফর খাঁ গাজি ৩৩৭, ৪৫২ জাফর খার মসজিদ ৪৫৫ **जाराजी**त ১०७, २১৭, ००४ জাহাঙ্গীর কুলীখান ১৩৬ জাহাঙ্গীর নগর ১৪৬ জাহিদ বেগ ১১৫ জাহবা (জাহবী) দেবী ২৭৮, ৩৯৪, 805 क्रिकिया क्र ১১২, २८८ জিয়াউন্দীন বার্রান ১৫, ১৬, ১৮, 29. 05 জীব গোম্বামী ৫১, ২৭০, ৩৫৯, 022 জীমতবাহন ২৫৫ ख्ना थान २१. २४

रेक्न्यमीन 850 टेबन्यमान आरमम ১৬०, ১৯১ জো আঁ-দে-সিল ভেরা ৮৫. ৮৬ জোয়ানেস্ডি লায়েট ৩৩১ खानमात्र ৯०, ०৯৪

ठ ড 5 টমাস্বাউরী ৩৩৩ ট্যাভার্নিয়ার ২২৯, ৪৬৩ ঠগী (মুসলিম) ২৫ ডাঙ্গর-ফা ৪৮৮ ড্রেক (গভর্ণর) ১৬৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪৯

ত

তকী খান ২০৫, ২০৬ তত্ত্বীপিকা ৩৬৬ তল্মার ২৫৩, ২৫৬, ২৬২, ২৯৫ তবকাং-ই-আকবরী ৩৫, ৪৮,৫৫,৮৮ তবকাৎ-ই-নাসিরী ২. ১ ত্যরখান শামসী ১৭ তম্ব খান ১০, ১১ তাজ-উল-মাসির ১ ভাজ খান ১১৯ তাতার খান ১৪, ২৭ তারিখ-ই-ফিরিসতা ১৫, ৩১, ৩৫, 84. ¢¢. ৬0. ৬৯. ৭0. ४४. তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ১৫, ৩৫, ৩৯ তারিখ-ই-ম্বারক শাহী ৩১, ৩৭ তাজ্যদীন আসলোন খান ২, ১৩, ১৪ তারিথ-ই-আকবরী ৬৫ তুগরল খান ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, 24' 29' 50' 8AO কুঘল খাঁ ১০৯ তুরকা কোডয়াল ৭৯ তুরবক ১১

'তুরীয়ক' ২৬৩ टेज्यूब मन ७० তোডর মল ১২৮, ১২১, ১৩০ ত্রিপরে বংশাবলী ৪৮৮ হিবেণী ২৬ গ্ৰিহ্ত ২৭

দশ্ভবিবেক ৫৯ দক্ষিণ রায় ২৯৩ দন্জমদন দেব ৪৮, ৫০, ৫২, ৩৮৪ দন্জ মাধ্ব ১৯ দরংরাজ বংশাবলী ৪৮১ দশরথ দেব ১৯ 'দম্ভক' ১৯৮, ২০০, ২০২ मा धीनवा १६, ४६ দাউন করবাণী ১২৫-১৩১, ২১৭ দাউদ খান ১৩১, ১৩২ দাখিল-দরগুয়াজা ৬৩, ৪৫৭ দানকোল কোম্দী ৩৫৯, ৩৬৩ मानिस्त्रम ११ দানসাগর ২৯০ দামোদর দেব ১৯ দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩৪৪ দীনেশচন্দ্র সেন ৩৩৯, ৪০৬, ৪৪৫, 884, 840, 899 प्तर्वाणे २, ८, ६, ५ দেবমাণিকা ৪৯৭ দেবসিংহ ৫০ प्रवीभाग २७५, २७२ দেবীভাগবত ২৫০ দ্বগভিক্তি তরঙ্গিনী ৫৭, ২৯৪ पर्राणनिमनी ३०४ দুৰ্গোৎসব বিবেক ৩৫২

मुलाल शाखी ५%

দোহাকোৰ ২৮৪

न्विक्ववरभौपाम २०२

ন্বিজ হরিরাম ২৪০

দোলত কাজী ৪১০, ৪১১, ৪১২

8

ধন্যমাণিকা ৮২,৮০, ৮৪,৪৮৯,৪৯৭
ধর্মঠাকুর ২৮৯
ধর্মপাকা বিধান ২৪৪, ২৮৯
ধর্মসঙ্গল ৩২৫
ধর্মসঙ্গল ও ধর্মপারাণ ৪২৭-৪৩০
ধর্মমাণিকা ৪৮৭, ৪৮৮ (দ্বিতীয়)
৪৯১, ৪৯২
ধ্বজ্মাণিকা ৪৯৭

न

নক্ষর রায় ৪৯০
নক্ষর্শেল লাহ্ ২১৫
নতান বা লাব্তন মসজিদ ৪৫৪
নদীয়া ১, ২
নন্দকুমার ১৭৩, ১৮৭, ০৪১, ৪৪৭
নন্দিকেশ্বর প্রাণ ২৫৪
নন্দিলনী ২৭৮
নবশ্বীপ ৯৩, ৯৪
নবরত্ম মন্দির (কাল্ডনগর) ৪৭৬
নবীনচন্দ্র সেন ১৭৪, ১৭৬
নবারায়ণ ১২৪, ৪৮১, ৪৮২, ৪৯৩,

888 নরসিংহ জেনা ১২২ নরহার চক্রবতী ৩৯৬ নরহার সরকার ৩৯৩ नरतन्त्र माणिका ८৯১ নরোত্তম ঠাকুর ২৭৮ নরোত্তম বিলাস ৪০১ নলিনীকাশ্ত ভটুশালী ৩৮৩ নসরং শাহ ৭৬, ৮৪, ৯৩, ৯৮, ১০০, 508, RAG, 866, 869 নাজিব উদোলাহ ১৮২ নাথপন্থ ২৮৮ নাথসাহিত্য ৪১৭-১৯ नानक २४८, ७८६ নারাণ-কোট ৫ 'নারায়ণী মন্দ্রা' ৪৯০ নাসিরুশ্দীন ইব্রাহ্ম ২৬-২৯

নাসির্দ্দীন মাহ্ম্দ ৭, ৮, ১১,
১৩, ২০, ৫৫, ৫৬, ৭১, ৪৮৭
নিউটন ৩০৩
নিকলো কণ্টি ২৩২
নিজাম্দ্দীন ২২
নিত্যানন্দ হোষ ৪০৬
নিত্যানন্দ ঘোষ ৪০৬
নিত্যানন্দ দাস ৪০১
নিমাই পশ্ডিত ৩৪২
নিমাসরাই মিনার ৪৬২
নিরজনের ব্দনা ২৪৪
ন্নো-দা-কুন্হা ১০৫
ন্র কংব আলম ৫৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯,
৫০, ৭৩, ৯১
ন্বজাহান ১৩৬

91

পক্ষধর মিশ্র ৩০৯, ৩১২ পঞ্চানন তকরির ৩৫৬ পদচন্দ্রিকা ৬০ পদ্মপ্রাণ ২৫৪ পদ্মাপর্রাণ ৩২১ পদ্মাবতী ৩২৫, ৪১১, ৪১২, ৪১৩ পরমানন্দ সেন ৩৯৮ পরাগল খান ৮৬, ৯৪, ৪০৫ পরীক্ষিৎনারায়ণ ১৪৫, ১৪৭, ৪৮৩, 888 পর্ক্রীজ ৩০৪ ৩০৭, ৩০৮, ৩২৫ भनाभौत युष्ध ১৭৪, ১৭৬, २२७ পাকিস্তান ৩৪৪ পাশ্ডুরা (মালদহ) ২৭, ৩৪ পাণিগৃহীতী ২৬৪ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ৯৬ পিণ্ডার খিলজী ২৯ প্রভূপ্রভবা ২৬৪ প্রন্দর খান ৮৭ প্রোণমর্ক্ব ৬২ প্রুষোক্তম দেব ৮০, ৩৫৪ পর্বিকাপ্ত ২৬৪

পেশোয়া বালাজী রাও ১৫৮, ১৭৪
পৌনর্ভবা ২৬৪
প্রতাপাদিতা ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩,
২১৭, ২৪১, ৩১৮, ৩০৮
প্রতাপর্দ্র ৮০, ৮১, ৩৫০, ৩৫৪
প্রাণক্ষ বিশ্বাস ৩৫৮
প্রাণনারায়ণ ৪৯৩
প্রায়শ্চিত বিবেক ৩৫১
প্রিয়ন্দ্রদা দেবী ৩১৫
প্রেমবিলাস ৩৪৩, ৪০০
প্রেমভিক্ত চিন্দ্রকা ৩৯৬

Ų

ফক্র-উল্-ম<sub>ন</sub>ল্ক্ করিম্দদীন ১০ ফখর্ন্দীন ৩০-৩৩ ফখর দান ম্বারক শাহ ৪৮৯ ফতেখানের সমাধিভবন ৫১ ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী ৬১ ফারুখিশয়র ১৬৪ ফার্গন ৪৭৬ ফিরিশতা ৪৫, ৫১, ৬৯, ৭৭ ফিরোজ মিনার ৭১, ৪৫৮, ৪৬২ ফিরোজশাহ তুগলক ৩৫, ৩৬, ৩৯, 80, 339, 099 ফিরোজাবাদ ২৭ यम्बार्धेन २०৯ ফোট উইলিয়ম ১৬৫ ফ্রাঙ্কলিন ৪৫৪ ফ্রান্সিস বুকানন ৭৬

4

বখতিয়ার খিলজী ১-৫, ১০৯, ২৪৪, ৩৩৯, ৪৮০ বড়সোনা মসজিদ ৪৫৫ বড়ুচ্ন্ডীদাস ৩৭৮, ৩৭৯ খিলার্ন ১ বিদিউক্জমান ১৫৪ বন্ধবান ১৮ र्वाष्क्रमान्द्र ५०४, २०५, २५०, २२२, 088 বান্দঘর ১১৩ বছাভ ৮৭ বরপার গোহাইন ১৯ বগাঁ ১৫৬ বরপত্র গোহাইন ৮০ वनवन ১७-२२, २६ বলবন্ত সিং ১৮২ র্বালনারায়ণ ১৪৭ বল্লালসেন ২৯০ বসনকোট (দুর্গা) ৯ বসোআহ্পর ৬৩ বহার খান ১৬ বহরাম খান ২৯, ৩০, ৩১, ৪১৩ বহারিস্তান-ই-ঘার্মেবি ৩১৮ বাউল সম্প্রদায় ২৮৫, ২৮৭ বাইশ দরওয়াজা ৬৫ বায়াজিদ কররাণী ১২৪-২৫ বারভূঞা ১৩৪, ২১৭-১৮, ২২১ বারবোসা ৯২, ২৩৪, ২৪৪, ২৫০ বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ ১০০. 866-69 বাবর ৭২, ৭৬ বাবরের আত্মকাহিনী ৯৫, ৯৭ বাঁকুড়া ১৮ বার্নান ১৯, ৩৭ বাণিয়ার ২৩৮, ৩৩০ বাগদত্তা ২৬৪ বামাক্ষ্যাপা ৩৫৭ বারবক শাহ ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, 055, 008 বাল্মীকি ৩৮৭ বাস্দেব ঘোষ ৩১৩ বাস্বদেব সার্বভৌম ৬০, ৬৭, ৩১০ বাহাদ্র শাহ ১৫২ বিক্রমপরে ১৪০, ১৪১, ১৬৮ বিক্রমাদিতা ৩৭৫ বিজয় গাস্ত ৬৫, ৬৮, ২৩১

विकास भागिका ८४%, ८%०, ८%६, 824 বিপ্রদাস পিপলাই ৮৯ বিদ্যাবাচম্পতি ৯০ বিদ্যাপতি ৪৫, ৫৭, ১০৮, ২৯৪, 090-099. 038 'বিদন্ধ মাধব' ৩৬৩ বিশ্বক সেন ২৭২ বিশ্ব সিংহ ৭৯, ১২৪, ৪৯২ বিশ্বনাথ চক্রবতী ৩৫৯, ৩৬২, ৩৬৬ 'বিসন্তর্ন' ৪৯০ বীর হাম্বীর ১৩১ বীরভূম ১৮ व्कानन ८४, ७५, ७८, ७७, ७७ ব্রবরা খান ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, २৫, ১০৯, ১১৩ ব্সী (সেনাপতি) ১৭৩ বৃহম্পম পর্রাণ २७०, २७১, २७५, २१৯, २৯० ব্হলান্দিকেশ্বর ২৫৪, ৩৬৪ वृन्मावन माम ७५. ७४. ७৯, २५७, २१७ ব্হস্পতি মিশ্র ৬০ বেনাপোল ১৩ বেকন ৩৩৩ বৈরাম খান ১১৮ বৈজয়শ্তী দেবী ৩১৫ বোঠাকুরাণীর হাট ১৩৮ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপন্নাণ ২৫৪, ৩৬৫ ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ৪৪৭

W

ভক্তি রক্সকর ৩৯৬, ৪০০, ৪০১ ভক্তি ভাগবত ৮০ ভরত সিংহ ৫৯ ভাগবত ৪০৮-৯ ভাগবত শ্রাণ ২৫৪ ভাগামশত ধ্পৌ ৩০৬ ভানিসিটার্ট ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৯,
২০০, ২০২, ২০৪, ২১০, ২১১,
২১৫
ভারতচন্দ্র ২২০, ৩০২, ৩১২,
৪৩৯-৪৪
ভবানন্দ মজ্মদার ৩৩৮
ভার্থেমা ২০৪, ২০৫
ভান্দর পশ্ভিত ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯
ভান্দোন-দানামা ১৬২
ভূদেব ন্পতি ২৬
ভূষণা ১৪০
ভৈরব সিংহ ৫৭
ভ্রমরদ্ত ৩৬২

N

মথদুম আলম ৯৫ মগ ৩০৪, ৩০৭ মগীস্কীন (স্লেতান) ১২, ১৩ মঙ্গলকাবা ২৯২, ৪১৯-২০ মতলা-ই-সদাইন ৫৩ মধ্যসূদন নাপিত ৩০৫ মধ্যুদন সরস্বতী ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৩ মধ্য সেন ২ মনসামঙ্গল ৬৫, ৯৩, ২৩১, ২৩২, 085, 060, 820-20 মনরো ২১০ মন,সংহিতা ২৬২ মনোএল-দা-আস্স্কপসাম ৪৪৮ মনোদত্তা ২৬৪ भग्नातन म्दर्ग ६४, ४১ মন্দির ৪৬৪-৬৫ মমতাজ মহল ১৬৩ ময়মনসিংহ ২৫ ময়মনসিংহ গীতিকা ৪৩৭ भनक्रक २७, २० মলভূমির মণ্দির ৪৭০ अञ्जित २२১ মহামাণিকা ৪৮৮ মহাভারত ৪০৫

महात्राका कृकान्त २५६, ०५२, ०५७ महात्राष्ट्रेश्न्द्राग ১৫५, ८०५ মহীন্দ্রনারায়ণ ৪৮৬, ৪৯৩ मरहन्त्र रमव ८४, ৫২ মাগন ঠাকুর ৪১১ মাঝি কায়েৎ ৩০৫ মাণিকচন্দ্র রাজার গান ৩০৫ मानिक हाँम ১৭১, ১৭० मायुना भाकी ४५, ৯२ মাধবাচার্য ৩২৮ মাধবেন্দ্র পরেরী ২৬৯ মানরিক ২৪০, ৩২৩ মানসিংহ ১৩৪-৩৬, ১৩৭, ১৩৮, 284. 545 'মারাঠা ডিচ' ১৫৯ মার্তিম আফল্সো-দে-মেলো ১০০ মালাধর বস, ৬০, ৯০, ১১০, OR4-R2 মালিক আন্দিল ৬৯ মালিক আব্য রেজা ২৯ মালিক ইण्ड्राणीन बारवा ७० भाजिक देनियाम राजी 08 মালিক কিওয়াম,ন্দীন ২২ মালিক তুরমতী ১৭ মালিক তাজ্যুদ্দীন ১৭ মালিক বেক্তর্স্ ১৯, ২০ মালিক নিজাম, দীন ২২ মালিক ম্কন্দর ১৯ মালিক সারওয়ার ৪৪ মালিক হিসাম্ন্দীন ৩১ মাসির-ই-রহিমী ৪৮ মাহ্ম্দ শাহ ১০৪-৭, ১১৫ মিজনিাথান ২১৯, ২২৯ মিজা (মীজা) মকী ২৪১ মিজা দাউদ্ ১৯১ মিজা হিন্দাল ১১৪ মিরাং-উল-আসরার ৪৮ মিল (ঐতিহাসিক) ২০৩ मीन राज-र-जिताक ১, २, ৯-১১

म्रीवर्कात्रम ১৯०-२১৪, २১৮, २२६ मौत्रकायन ১৬०, ১৬৭, ১৭২, ১৭৪, 296, 399, 398, 398, 383, 240, 24¢, 24¢, 249, 220, ১৯৩, ১৯৪, २०৭, २১०, २১२ . 338, 336, 338, 089 भीतक्यमना ১৪৮ মীর বদর্শদীন ২০৭ भीत्र भगान ১৭৯ মীরন ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০ মীর হবীর ১৫৪, ১৫৬, ৪৯১, ৪৯২ म.कुम्पताम २०७, २०৯, २৯७, २৯৭, 005 मूर्थानम ०১ মুক্তেরের হত্যাকান্ড ২০৯, ২১০ ম্জাফফর শাহ ৭২, ৭৬, ৭৭ ম্জাফফর শাম্স্ বলবি ৪৩, ৪৫ মুনিম খান ১২০, ১২১, ১২৫, **১**२१, ১२४ ম্বারিজ খান (ম্হম্মদ শাহ व्यामिन) ১১৭, ১১४, ১১৯ মুরারি গ্প ২৭৫, ২৭৬, ৩৫৯, 020, 029 य मिनकुली थान ১৫২, ১৫৩, ১৬৫. २১४, २२১, २२०, २२८, २२৫, ২২৮, ৩৩৭, ৩৪৬, ৪৫৯ মুল্লা আতার ৪০ মক্লা তকিয়ার ৩৫, ৪৮ মুসা খান ১৩৯-৪২, ১৪৬ ম্হশ্মদ কুলী খান ১৮৩ মূহক্ষদ থান ১১৭ ম্হম্মদ ছোরী ১ মাহস্মদ তুগলক ২৯, ৩০, ১১০ মুহম্মদ বিন কাশিম ৪৬৪ মহম্মদ শিরান ৩. ৫, ৬ মাহম্মদ শের-আন্দান্ত ১১ মেঘদ্ত ৩১১ মেং-খরি ৬৩ মেং-সো আ-ম্উন ৫৩

মোদনীপ্র ১৮ মোদনারারণ ৪৯৩ মোহনলাল ১৭৯, ১৮০, ২২৫ মোসাহেব খান ১০৪

#### 4

যজনারায়ণ ৪৮৬
যদ্নন্দন দাস ৩৯৬
যবন হরিদাস ৬৬, ৯৪
যশোধর মাণিক্য ৪৯৫
যশোমাণিক্য ৪৯৮
যশোরাজ খান ৮৭, ৩৪০, ৩৯৩
যাজ্ঞবকক্য ২৫২
যাজ্ঞবকক্যসম্ভি ২৫৮
য্তিককপতর্ব ২৩২
য়্স্ফ ৩১
য়্স্ফ শাহ ৬৫
য়্বলো ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৫৭

#### ब

রঘ্দেব ৪৮২, ৪৮৩ রঘ্নন্দন ২৬৩, ৩০৫, ৩১৬, ৩৫২ রঘু বল ব্রিমাণ ৩০৯, ৩১০, ৩১২, 040 রঘুবংশ ৩১১ রঘুনাথ ভট্ট ২৭০, ৩৯৯ রঘুক্তী ভৌসলা ১৫৮ রঘুরাম জেনা ১২২ त्रध्नाथ माम २००. २०४. o63. 660 রক্স-ফা ১৫. ৪৮৮ রত্নমাণিক্য ৪৯১ রবীন্দ্রনাথ ১৩৮ রস্কে বিজয় ৪১৪ त्राथानमाम वरन्माभाषाय १५, ८५५ রাগনামা ৪১৩ রাজনগর ১৬৮ রাজধর মাণিকা ৪৯৭

वास्त्रम् ५१, ५७४, ५७৯, ५४२, 349, 332, 389, 209, 204 ब्राक्रमाना ३६, ४२, ४०, ४८, ३४, 894. 844. 824. 824 রাজ্ববি ৪৯০ রাজা গণেশ ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৬৮, २८०, ०६२, ०११, ०४६ রাজা ডিয়াঙ্গা (আরাকানের ब्राब्सा) ১৬৩ त्राका-का ১৫ রাজা রঘুনাথ ১৩৭ রাজা বিয়াবানি ৩৮ রাজা রাজকৃষ্ণ ২৯৫ রাজা রামমোহন রায ৩৪৪ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩৬৫ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৩৪ রাণী ভবানী ১৭৬, ০১২, ৪৭৬ রাণী ময়নামতী ২৮৯ রামকৃষ্ণ পরমহংস ৩৫৭ রামচন্দ্র খান ৯৩ রামচন্দ্র ভঞ্জ ১২৩ বামদেবমাণিকা ৪৯৮ রামনারারণ ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, 589. 559. 205. 208. 255. 225 রামপ্রসাদ সেন ২৯৬ রামাই পণ্ডিত ৩০৫ वाभानम २५৯ রামায়ণ ৪০৪ রাল্ফ ফিচ ৩৩০ রায় দুর্লাভ ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, 593, 545, 542, 220 রায়মঙ্গল ৪৩৩ রায়ম্কুট বৃহস্পতি মিশ্র ৩১১ বিরাজ-উস্ সলাতীন ৪৮, ৫৪, ৫৫, & b. bc, bb, 9b, bo, bc, 500, 505, 209 विजालर-हे-मृहामा ७४ राकनामीन कार्रे काष्ट्रेत्र २८, २८

রাক্ননুশ্দীন বারবক শাহ ৫৮, ৬১,
৭০, ৯৫, ০৮৫, ০৮৬, ৪৮৯
রাক্তম জঙ্গ ১৬১
রাপ (হোসেন শাহের দবীর
খাস) ৮৭, ২৭১, ৩৪০
রাপ গোশ্বামী ০৬০, ০৬৮, ৩৬৯,
৩৯৯
রাপনারায়ণ ৪৮৬
রাপ্নাজারী ৩১৫
রেখদেউল ৪৬৫
রেনেল ২২৯
রোটাস্ দুর্গ ১০৪

ল

লখনোতি (লক্ষ্মণাবতী) ২, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৯, ০০, ০১, ০৪, ৪১, ১০৯, ১১০ লক্ষ্মণ সেন ২ লক্ষ্মণমাণকা ১০৮ লক্ষ্মীনারায়ণ ৪৮২, ৪৮০, ৪৯২, ৪৯৩ লাভিমাধব ৩৬৩ লাউ সেন ২৮৯ লোটন মসজিদ ৬৪

۹

শগুকংজক ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০
শংকর দেব ৪০৮
শার্দমন ১৪৪, ১৪৫
শাক্ষর্জাবলী ৩৭১
শাক্ষর্জাবলী ৩৭১
শার্দনেব ৩৬৯
শার্ফ্নামা ৬৫, ৩৮৫
শামস্কান আহ্মদ শাহ ৫৫, ৫৬
শামস্কান ইলিরাস শাহ ৩৩, ৩৪
শামস্কান ফিরোজ শাহ ২৫, ২৬,
২৭, ৪৮৮

শামস্দীন য়ুস্ফ শাহ ৬৪, ১০০ भाग्रमा ७२ শায়েস্তা খাঁ ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, 560, 228, 855 শাহ আলম (শ্বিতীর) ১৮৩, ১৮৪, 246, 222, 226, 220, 226, 236 भार कलाल २७, २८० ৺শাহজাহান ১৪৬, ১৪৭, ১৬৩ শাহবাজ খান ১১৮ শাহ মোহাম্মদ সলীর ৪৬ শাহর ্থ ৫৩ শাহসূজা ৪৬২ শিং-ছা-শাং-লান ৪৮, ৫২, ১১০ শিবমঙ্গল বা শিবায়ন ৪৩০-৩২ শিবভট ১৮৪, ১৮৫ শিবসিংহ ৪৯ শিবানন্দ সেন ২৭৮ শিশ্বপালবধ ৩১১ শিহাব্দদীন তালিশ ৩২ শিহাব স্থীন বায়াজিদ শাহ 84, 84, 84 শিহাব্দশীন ব্গড়া শাহ ২৬, ২৭ भ्यूक्रथ्यक (हिला ताय) ১২৪, ৪৮১ भाजाछेन्दीन २२२, २२४ শक्राউल्पीमार् ১৮०, २०৯-১०, २५७ শ্ৰুজা ১৪৭, ৪১২ শ্কাউন্দীন মৃহস্মদ খান 330. \$68, \$66 শ্বটেন ৩৩/১ শ্নাপ্বাণ ২৮৯ শ্ৰেন চরিত ৩৬১ ग्लभागि २६२, २६७, २६६, २६४, २७८, २৯०, ७৫১ শের আন্দাজ ২০ শের খান ১৪ শেরখান শ্রে ৯৬, ১১৫ শেরশাহ ১০২, ১০৭, ১১৭

শোভা সিংহ ১৫১, ১৬৫
শ্রান্ধবিবেক ৩৫২
শ্রীকর নন্দী ৮৪, ৮৯, ১০০, ৪০৬
শ্রীকান্ড ৮৭
শ্রীকৃষ্ণবর্তিন ২৭৩, ২৭৯, ২৯১, ৩০৩, ৩১৭, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩২, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৯
শ্রীকৃষ্ণ বৈজয় ৬০, ৩৪৯
শ্রীনাথ ২৬৪
শ্রীনিবাস আচার্য ২৭৮, ২৯০, ৩৯৫
শ্রীপার ১৪০, ১৪১
শ্রীবাস ৬৭
শ্রীহার (প্রতাপাদিত্যের পিতা) ১২৭

न

সঙ্গীতশিরোমণি ৪৮ সংক্রিরাসার দীপিকা ২৭১, ২৭২ সতী ময়নামতী ৪১২ সত্যনারায়ণ ৩৪৭ সতাপীরের পাঁচালী ৪১৪, ৪১৫-১৬ সভাপীর ৩৪৭ সভাবতী ৪৯৭ স্মাঞ্জৎ ১৪০ সদান্তি কণাম,ত ৩৬২ সনক ২৭২ সন্ধা ভাষা ২৮২ সনাতন ৮৭, ২৭০, ৩৪০, ৩৯৯ স্নাত্ন গোস্বামী ৩৭৮ সন্দীপ ৩০৭ সপ্তথ্যাম ৯৩, ১৩০, ১৬২, ৩০৭ 'সপ্তপয়কর' ৪১২ সমর, ২০৯ সরফরাজ খান ১৫৩, ১৫৪-৫৫, ২২৪ স্মৃতিরপ্রার ৫৪ সরুবতীবিলাসম্ ৮০ मरतात्र २४८, २४६ সহজিয়া ২৭৮, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৫, 284. 288. 00¢

সহজিয়া সাহিত্য ৪০৩ স্পত্টদারক ২৮৩ সাতগম্ব্রুজ মসজিদ ৪৫৫, ৪৬৬ সাতগাঁও ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৪, ১১০, ১২৭, ১০४, २०६ সাবিরিদ খান ৪১০ माला पर्ग ১०১ সাহিতা দপ্ৰ ৩৬৮ 'সাহ্যিজ্যান' শ্লেপাণি ৩৫১ সাহ্ন ভোসলা ১৫৮, ১৫৯ সিকন্দর শাহ ৩৫, ৩৯, ৪০, ৬৫, 8AA जिकन्मव *खा*मी २२, २४, ४६ সিক-দর শাহ স্র ১১৭, ১১৮ সিজার ফ্রেডারিক ২৩৭ সিন্ফে ১৭৯, ১৮০ সিবাস্টিয়ান গোঞ্জালেস ১৪৬ সিরাজ উন্দোলাহ্ ১৬১, ১৬৭-১৮০, ১४5, ১४२, ১৯0, ১৯**৫, ২**১২, २५०, २५४, २२८, ८७२ সিরাং-ই-ফিরোজশাহী ৩৫, ৩৭. ৩৯ সীতারাম রায় ১৫০, ২২১, ২২২ স্ফী ২৮৪, ২৮৭ স্কুলর সিং ১৮২ স্বৃদ্ধ রায় ৭৫ সুমতি দরওয়াজা ৪৫৮ স্লতান ইরাহিম শকী ৩৭৭ স্বতান গিয়াস্খীন শাহ ৪৮৭ স্লতান মাম্দ ৪৫৪ স্লতান শাহ্জাদা ৬৯ স্লতান হৃদেন শাহ ৪৯৬ স্লতানা রাজিয়া ৯ সালেমান করবাণী ১১৯, ১২০-২৪, 842 সেকেন্দর নামা ৪১২ সৈফ্লদীন ফিরোজ শাহ ৭০, ৪৫৮ সৈফ্দান আইবক ৯ সৈরদ গোলাম হোসেন ১৭৪, ২১২ সৈরদ মূহস্মদ ২০৫

সৈরণ স্কোতান ৪১০ সৈয়দ হোসেন ৭২ 'সোদকাওয়াঙ' ৩২ সোনারগাঁও ১৫, ১৮, ১৯, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০, ৮৪, ১১০, ১১৬, ২৩৫, ৪৮৯

Ę

হংসদ্ত ৩৬০
হটী বিদ্যাল কার ৩১৫
'হবক্ষ' ৩৩
হয়বংউলাহ্ ২৮
হরিদদন মৃকুন্দদেব ১২২
হরিদাস ঠাকুর ২৭৮, ৩৪২, ৩৪৩
'হরিভক্তি বিলাস' ২৭১, ২৭২
'হরিলীলা' ২৩৬
হরিসিংহ দেব ২৭
হলওয়েল ১৬৯, ২৩৬
হসাম্শান ইউরজ ৮
হাজীখান বটনী ১১৫
হাজীপুর দুর্গ ১২৬

राषांत्र जानी मी ১৮১ शास्त्रकाः यान २७ शक्ति 82, 86 হাবসী ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩ হাবসী স্পতান ৭৬ रामका थान ৯४, ১১৫ হাসান কুলী বেগ ১২৯ श्य, ১১४, ১১৯ হিরণ মিনাব ৪৬২ इ भारान ৯४, ১०२, ১०৪, ১১৪, 224. 224. 224 হেমলতা ঠাকুবাণী ২৭৮ হৈতন খাঁ ৮৩, ৮৪ হোসেন কুলীখান ১৬৭, ১৬৮ হোসেন খান ফর্ম্লী ৮৫ হোসেন শাহ ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮১, 45. 48-46' AR-75' 78-76' ২৭৭, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৯৪ 848, 842 হোসেন শাহী প্ৰগণা ৮০ हास्मन मार्मकी ११

### ALCHIGH & ACCAIMM

# পৃষ্ঠা ১৫। ২৪ পংক্তির 'তুগরল' এই নামের পরে নিয়লিখিত কথাওলিং যোগ করিতে হইবে।

"কিন্তু ইহা অসম্ভব ; কারণ মুদ্রার প্রমাণ হইতে জ্ঞানা যায় যে প্রথম রক্ষ্ণ-মাণিকা ১৩৬৪ খ্রীফ্টাব্দে বাজত্ব কবিতেন (৪৯৯ পৃষ্ঠা দ্রফ্টবা)।

পৃষ্ঠা ১৪৫। তৃতীয় পংক্তিব "তিনি মুঘলদেব বিরুদ্ধে" হইতে নবম পংক্তির শেষ "সাহায্য কবিলেন" পর্যন্ত বাদ যাইবে এবং তাহার পবিবর্তে নিয়লিখিত পংক্তিগুলি বসিবে।

কুচবিহাব-বাজ কি কাবণে মুঘলেব দাসত্ব বীকাব কবেন এবং কিব্নপে তাঁহাব প্রবোচনায় ও সাহায়ে ইসলাম খান কামরূপ বাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন তাহা ৪৮২-৩ পৃঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা ২৯০। ২৪-২৫ পংক্তিব "ইছাও বিশেষ দ্রফীব্য · উল্লেখ নাই" এই অংশ বাদ দিতে হইবে।

भृष्ठी ४७४। ১० शश्किव "इवित्नव" नात्मव श्रुत्म "क्रजात्मव" পভিতে इहेरव।

#### সংশোধন আবশ্যক

| পৃষ্ঠা | গংক্তি   | মুক্তিত পাঠ       | শুদ্ধ পাঠ                  |
|--------|----------|-------------------|----------------------------|
| 285    | ₹\$      | নামক ভানে         | নামক স্থানে )              |
| 58¢    | २৮       | ঘল                | भूषम                       |
| 566    | 59, 20   | व्यानिवर्षी       | আলীবৰ্দী                   |
| 344    | >        | আলিবদী            | व्यानीयमी                  |
| 249    | 35       | >>88              | 3988                       |
| >4.    | >, >+    | মীর হবীর          | মীর হণীব                   |
| >60    | <b>V</b> | ভিনাকা            | ভি <b>না</b> লার           |
| 311    | •        | <b>क</b> ब्रिटन न | করিবে                      |
| 244    | 21       | त्राक्षण एकत्र    | গান্তব্দভেন্ন              |
| 396    | 36       | বিভাগে            | বিভাগ                      |
| 2.5    | >=       | <b>हेश्रह्माक</b> | <b>हे</b> १ दब्र कि ए जुड़ |
| 444    | 33, 33   | আসিব              | জামিল                      |
| ***    | 31       | <b>হি</b> সাব     | হিদাবে                     |

# वारमा एएटम्ब देखिराम-भगायना

| শৃষ্ঠা      | পংক্তি    | মুক্তিত পাঠ          | তৰ পাঠ               |
|-------------|-----------|----------------------|----------------------|
| २७६         | >1        | গ্ৰীষ্টান্দের অধিক   | থ্ৰীষ্টাব্দে অভিত    |
| 200         | 20        | কৰিশান্ত             | <b>বৰ্ণনায়</b> ও    |
| 482         | 2•        | এমেরেশ তাহারা তথদকার | তাহারা তথনকার একেশের |
| 286         | 2.0       | क्रमना               | क्रमा                |
| २१७         | 24        | ष्पारहम              | <b>অান্সে</b>        |
| 299         | 2.        | ভবে                  | ( नक्टि वाच वाट्टर ) |
| 299         | 34        | <b>নিৰ্বতন</b>       | निर्वयम              |
| 242         | <b>२•</b> | <b>সা</b> শ্ব্যভাবা  | সকাভাষা              |
| 269         | >•        | অধিক                 | অধিক                 |
| 424         | *         | <b>পঞ্</b> স অধাবে   | চতুর্দশ পরিচ্ছেদে    |
| 0.3         | •         | পঞ্চম অধ্যারের শেবে  | ss» পৃঠাব            |
| <b>9</b> -9 | 4.5       | লাইব্নি জ            | লাইব্নিৎজ            |
| 485         | 33        | ভাহা দেব নাই         | ছিলু তাহা দেব নাই    |
| **          | ٥.        | বিশাসের              | শ্ৰদাৰ               |
| 840         | 45        | व्यक्ति मन्दित       | আদিনা মসজিদ          |